### পুরাণ পুরুষ যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী

### Puran Purush Yogiraj Shri Shamacharan Lahiri

#### Publisher-

Smt. Amita Chatterjee 26/A/9, S. B. Neogi Garden Lane, Calcutta-700036

#### প্রকাশিকা—

শ্রীষতী অমিতা চট্টোপাধ্যায়
২৬/এ/৯, শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন,
কলিকাডা-৭০০০৩৬

চতুর্ব সংস্করণ—মে, ১৯৬০

### মূজাকর —

শ্রীক্ষবনীমোহন রার ভারক শ্রিন্টিং ওয়ার্কদ ১২, বিনোদ সাহা লেন, কলিকাডা-৭ • • • • •

### —তবৈষ ঐীগুরবে নমঃ ॥

## For More Books > CLICK HERE

### প্রভাবনা

মহামহোপাধ্যায় ৺গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এবং আরো অনেকে ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে আমি আমার পিতামহ ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখি। সকলের আগ্রহ এই কারণে যে আমার কাছে পিতামহের স্বহস্ত-লিখিত ২৬ খানি ডায়েরি আছে এবং আমি বরাবর আমার পিতার নিকট ছিলাম ও স্লেহের পাত্র ছিলাম।

পৌরাণিক যুগে যে সব মুনি-ঋষি ছিলেন; তাঁরা অধিকাংশ গৃহস্থ ছিলেন। তাঁর। গৃহে থেকে সাধনা করে যে সব প্রত্যক্ষ অমুভূতি লাভ করেছিলেন; ইদানীং হাজার হাজার বছরের মধ্যে তা দেখা যায় না। কিন্ত লাহিড়ী মহাশয় গৃহস্থ আশ্রমে সমস্ত জীবন কাটিয়ে, সরকারী চাকরী করে, পেনশন প্রাপ্ত হয়ে এবং শেষে প্রাইভেট চাকরী করেও তারই মাঝে সাধন করে যে সব প্রত্যক্ষ অনুভূতি, দর্শন, প্রবণ প্রভৃতির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান করেছেন; সেরূপ এযুগে আর কেহ করেছেন কিনা সন্দেহ। যোগমার্গে প্রত্যক্ষ অমুভূতিসম্পন্ন সাধক এযুগে মহাত্মা কবীরদাসের পর একমাত্র লাহিড়ী মহাশয়ই হয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অনেকের ধারণা ছিল, বিশেষ করে লাহিডী মহাশয়ের শিষ্যুদের মধ্যে যে কবীরদাসই ইহ জন্মে উত্তম ব্রাহ্মণকুলে শ্রামাচরণ নামে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইহার কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ নেই। তবে কবীরদাসের বাণী এবং লাহিডী মহাশয়ের অনুভূতির লেখ। যাহা তাঁহার স্বহস্ত লিখিত ডায়েরিতে পাওয়। যায়, তাতে মনে হয় ইহাই ঠিক ধারণা। কবীরদাস শেষ নিঃশাস পর্যান্ত গৃহী ছিলেন, লাহিড়ী মহাশয়ও তাই ছিলেন। কবীরদাস বলেছেন— ''রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি চাদরিয়া বিনি রে।'' তিনি জোলার ঘরে প্রতিপালিত হয়ে তাঁতের কাজ করতেন, কিন্তু সদাই সাধনার পরাবস্থায় থাকতেন। লাহিড়ী মহাশয়েরও এই অবস্থা ছিল। তিনি সদা ক্রিয়ার পরাবস্থায় থেকে সব কাজ করতেন। এ বড় আশ্চর্য্য অবস্থা। অবস্থাকে লক্ষ্য করেই শ্রীভগবান বলেছেন—''তম্মাৎ সর্কেষু কালেষু যোগযুক্ত ভবাৰ্জ্জ্ব।" "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদি। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গলাভ করেছেন, তাঁর চরণ আশ্রয় করেছেন; এমন বহু ব্যক্তির নিকট তাঁর এই অবস্থার কথা শুনেছি। যদিও আমি তাঁর সাক্ষাৎ পৌত্র এবং এই পরম পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ করেছি; কিন্তু তাঁকে দর্শন করবার

সৌভাগ্যলাভ করি নি। তাঁর মহাপ্রয়াণের নয় বছর পর আমার জন্ম হয়। জানিনা অতীত জন্মেও তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল কিনা। তবে মনে হয় একটা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল। যাঁকে দেখি নি, কোন দিন সঙ্গলাভ করি নি, যাঁর সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় নি, তাঁর প্রতি এত অমুরাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি কেন তা অন্তর্থামীই জানেন। তিনিই আমার জীবনের জীবন, তিনিই আমার আরাধ্য দেব, তিনিই আমার সর্বাস্থ।

সকলে বারবার তাগাদা দিচ্ছেন যে আমাকে লাহিড়ী মহাশয়ের পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত লিখতেই হবে। কিন্তু ছ্যথের বিষয় আমি সাহিত্যিক নই; কি ভাবে লিখতে হয় তাও জানি না। ইতিপূর্ব্বে অনেকে তাঁর জীবনী লিখেছেন, অনেক মাসিক পত্রিকাতেও মাঝে মাঝে বেরিয়েছে। কিন্তু সে সব প্রায় কিংবদস্থীর মত। তবে আমার ভরসা তাঁরই শ্রীচরণ।

বিশ্ব করিছে পূজা, তবু মোর মনে হয়;
আমি না করিলে পূজা, পূজা তব নাহি হয়।
আমার ঈশ্বর তুমি, প্রভু তুমি, দাস আমি;
আমি না করিলে পূজা, পূজা তব রহে বাকি।

তাঁর মৃতির সামনে যদি প্রতিদিন গীতা পাঠ না করি; মনে হয় যেন তিনি রাগ করেছেন। ঈশ্বর এমনই সম্বন্ধটি করে দিয়েছেন যে তিনি যেমন আমার আদরের, আমিও তাঁর তেমনি আদরের নাতি। তাই তাঁর বিষয়ে আলোচনা করা আমার পক্ষে অনধিকার হবে না এবং ছটো কথা না বললেও চলছে না। আমার আশা নিশ্চয়ই তিনি তাঁর আদরের নাতিকে ক্ষম। করবেন।

আমি দেখলাম যে আমার দারা পিতামহের পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা সম্ভব হবে না। কারণ প্রথমতঃ আমার লেখার অভ্যাস নেই, তারপর মোটেই সময় পাই না। কিছু সময় আধ্যাত্মিক সাধনায় যায়, বৈকালে তিন ঘন্টা পাঠ, ভজন, কীর্তন প্রভৃতিতে থায়। প্রতিদিন কিছু চিঠির উত্তর দিতে হয়। লোকজনের যাতায়াত, দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্তা, আলোচনা প্রভৃতি করতে হয়। পরমহংস যোগানন্দের Autobiography of a yogi (যোগিকথামৃত) এবং শ্রীশঙ্কর নাথ রায়ের 'ভারতের সাধকের' মধ্যে পিতামহের জীবনী সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশের পর হতে সারা বিশ্বের মামুষ আসেন এবং নানা প্রকার আলোচনা করেন।

১৯৭৯ খঃ নভেম্বর মাসে পিতামহের জীবনী লেখার বিষয়ে তৎপর হয়ে কলিকাতায় যাই এবং বরাহনগরে শান্তিনীড়ে শ্রীআশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়ের পাঁচতলার বাসায় ১৮ দিন অজ্ঞাতবাস করি। কাশী থেকে পিতামহের স্বহস্ত লিখিত সমস্ত ভায়েরিগুলি এবং অক্যাশ্য আবশ্যকীয় পুস্তক যা যা ছিল নিয়ে যাই। শ্রীমান্ অশোককে পিতামহের জীবনী লিখতে বলি। এই রন্ধ বয়সে দিবারাত্র পরিশ্রম করে শ্রীমান্ অশোককে সমস্ত তথ্য যোগাড় দিই এবং মৌখিক অনেক বিষয় যা যা আমার জানা ছিল তাও সংক্ষিপ্তাকারে লিখাইয়া দিই। পিতামহী, পিতা, মাতা, হুই পিসিমা এবং পিতামহের বহু পুরাতন শিশ্যদের মুখে যা যা শুনেছি এবং সেগুলি যতন্র সম্ভব মনে আছে তাও সংক্ষেপে লিখাইয়া দিই। শ্রীমান্ অশোক সেসব গুছিয়ে জীবনীর আকারে বহু পরিশ্রম করে লিখেছে। তারপর বিশ্বভারতী বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক ডঃ শিবনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী গ্রন্থখানি যথাসাধ্য সংশোধন করে দিয়েছে। উভয়েই আমার স্বেহভাজন, কাজেই অতি নিষ্ঠার সহিত সব কাজ করেছে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

পিতামহ তাঁর গুরুদেবের নিকট হতে যে অমূল্য যোগসাধন পেয়ে এবং তাঁরই আদেশামুসারে জগতকে যা দিয়েছেন; সে সব প্রত্যক্ষ অমুভবের বিষয়, অমুমানের বিষয় নয়। এখানে পাণ্ডিত্যের কোন অবকাশ নেই। যদি কেউ মৃক ও বধিরও হয় সেও আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে ঈশ্বর-তত্ত্বের সবকিছু দেখতে শুনতে বা বুঝতে পারে, এতে কোন সন্দেহ নেই। হাজার হাজার বছর আগে আর্য্য ঋষিরা যে সাধনপথ দেখিয়েছিলেন কালক্রমে তা লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়। কিছু কিছু সাধনের প্রণালী বীজ মন্ত্ররূপে রক্ষা করা আছে, কিন্তু কালক্রমে সাধনের সেই ক্রিয়াগুলি লুপ্ত হয়ে গেল। কেবল বীজ মন্ত্রগুলি त्रारं शिन। माधानत कियाशिन नृष्टं इंख्याय तीक मञ्चलि मृज्द निक्किय रम. সেদিকে কারও দক্ষ্য থাকল না। সেই ক্রিয়াহীন বীজ মন্ত্রগুলি বর্তমানে গুরুগণ শিশ্বের কানে দেন, তাহদেই দীক্ষা হয়ে গেল। ক্রিয়া বা প্রক্রিয়াগুলির পরিচয় না থাকায়, না হয় শিস্তের উপকার, না হয় গুরুর উপকার। এইভাবে মন্ত্রগুলি জানা থাকলেই বংশ-পর**স্প**রায় গুরুগিরি করা চলে বা মঠের মোহস্ত হওয়া যায়। কারণ সাধারণ সরলপ্রাণ মানুষকে महत्क्वरे वाका वानान यात्र। धर्माक नित्र धरे य हिनिमिनि ७ वावमानात्री. আমাদের দেশের এই অবস্থা দেখে মহাত্মা কবীর বড় ছঃখের সঙ্গে বজেছেন—
কান ফুকনে কা গুরু আউর হাায়,

বেহদ কা গুরু আউর:

বেহা কা গুরু যো মিলে.

🕟 পঁহুচা দেওয়ে ঠোর।

ঠোর মানে ধাম। গীতাতে এই ধামের কথাই শ্রীভগবান বলেছেন— **"ঘদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে ভদ্ধাম পরমং মম।" অর্থাৎ যেখানে গেলে আর** পুনরাবর্তন হয় না তাহাই আমার পরম ধাম। "মম", "ধাম" এইসব শক্তালির নিগৃঢ় অর্থ যা লাহিড়ী মহাশয় ব্ঝিয়েছেন; তা প্রত্যক্ষদর্শী সাধক ছাড়া কে বুঝাইতে পারে ? মহাভারতের যুদ্ধ আঠার দিনে শেষ হয়েছিল, কিন্তু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই চুই পক্ষের যুদ্ধ অনস্তকাল ধরে চলছে, **জন্মজন্মান্ত**রেও শেষ হবার নয়। তাহলে এর নিষ্পত্তি হবার উপায় কি ? সেই উপায়ের জন্য যে সাধনপথ অর্থাৎ যে কর্মযোগ অবলম্বন করলে উহার নিষ্পত্তি হতে পারে তা লাহিড়ী মহাশয় তাঁর গুরুর নিকট থেকে জেনে জগতকে দিয়েছেন। এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পক্ষের যুদ্ধ সবার ভেতরে চলছে। যদি প্রবৃত্তিপক্ষ জয়ী হয় তাহলে মহামূল্যবান মনুষ্য জীবন বিষ্ণুল হল; আর যদি নিবৃত্তিপক্ষ জয়ী হয় তাহলে মহয় জীবন সফল হল। প্রবৃত্তিপক্ষ মানে অনেক কিছু চাহিদা, আর নিবৃত্তিপক্ষ মানে ষেটুকু গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ম নিয়তম প্রয়োজন অর্থাৎ অল্লেই সন্তুষ্টি। তাই দেখা যায় হুর্য্যোধন বিনা যুদ্ধে স্ফাগ্রভূমিও দেবে না, কিন্তু অপরপক্ষে যুধিষ্ঠির পাঁচ ভাইয়ের জন্ম মাত্র পাঁচটি গ্রাম পেলেই খুসী। অর্থাৎ একপক্ষ আসক্তিতে ভরপুর, অপরপক্ষ অনাসক্ত।

সর্ক বিষয়ে এই রকম অনাসক্ত না হতে পারলে সাধনায় জয়ী হওয়া যায় না। 'আমি অনাসক্ত' একথা মূখে বললেই ত আর অনাসক্ত হওয়া যায় না। অনাসক্ত হবে কি করে ? তাহলে প্রথমে ব্রুতে হবে আসক্তি আসে কোথা থেকে ? তার উৎপত্তিস্থল কোথায় ? প্রত্যেক জীবদেহে প্রাণ স্থিররূপে বর্তমান। সেই স্থির প্রাণ চঞ্চল হলে হয় মনের উৎপত্তি, যাকে বলা হয় জীবের চঞ্চল মন। এই চঞ্চল মনকেই জীব মন বলে জানে। সেই চঞ্চল মন থেকেই আসক্তির উৎপত্তি। তাহলে আসক্তিশৃত্য হতে হলে বর্ত্তমান চঞ্চল মনকে নির্দ্মনা করতে হবে অর্থাৎ মনঃশৃত্য করতে হবে। কি উপায়ে মনঃশৃত্য করা যায় অর্থাৎ মনের মননন্থ নাশ করা যায়

তার উপায় বা সাধন কৌশল গীতাতে এবং পাতঞ্চল যোগদর্শনে পরিকার-ভাবে লেখা আছে। কিন্তু বর্তমানকালে সে সাধনকোশল দেখাবার মত লোকের বড় অভাব। এই সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যা বা টীকা অনেক বড় বড় বিশ্বান্ বা পণ্ডিভগণ করেছেন। দার্শনিক ব্যাখ্যা, বৃদ্ধিগত ব্যাখ্যা প্রভৃতি অনেক আছে. কিন্তু সাধনের দ্বারায় প্রত্যক্ষ অমুভবগত বা উপলব্বিগত ব্যাখ্যা প্রায় কেউ করেননি। যে সমস্ত মহাযোগিগণ বা মহাপুরুষগণ সাধনার দ্বারা প্রতাক্ষ অন্ধভব বা উপলব্ধি করেছেন তাঁরা হয়ত জেনেশুনেই কিছুই আভাস দেন নি. কারণ তাঁরা জানতেন যা সাধন-সাপেক্ষ এবং অনুভবগম্য তা মুখে বলে বা লিখে বোঝালে কে বুঝবে ? যেমন নিজে চিনি না খেয়ে অপরের কথা শুনে কি চিনি খাওয়ার স্বাদ বোঝা যায় ? যাইহোক কালক্রমে এই বিজ্ঞান-সম্মত সাধন-কৌশল লুল্ল হবার উপক্রম হল। লাহিডী মহাশয়ের গুরুদেব (গাঁকে তিনি 'বাবাজী' বলতেন এবং তাঁর স্বহস্ত লেখা দিনলিপিতে কেবল 'বাবাজী' এই মাত্র লেখা আছে, এর বেশী কোন পরিচয় আমরা পাই না) তাঁকে কৌশলে রাণীক্ষেতে নিয়ে যান এবং দীক্ষাদান করেন। প্রবজন্ম হতেই তাঁর সহিত গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ছিল তা বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়। দীক্ষা পাওয়ার পর লাহিডী মহাশয় যথন কাশীতে ছিলেন তখন তাঁর গুরুদেবের সহিত আধ্যাত্মিকভাবে কথাবার্তা হত: তা তাঁর ডায়েরি থেকে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। লাহিডী মহাশয় তাঁর গুরু বাবাজীর নিকট থেকে সেই বিজ্ঞানসন্মত সাধন-কোশল যা প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল; তা তিনি পুনরায় পেয়ে জগতকে দিলেন।

সাধারণতঃ দেখা যায় বেশীরভাগ লোক হঠযোগ অভ্যাস করে।
আসনাদি করেই মনে করে যোগাভ্যাস করছে। এগুলি করলে শারীরিক
উপকার নিশ্চয় হয়, কিন্তু এই উপায়ে শরীরস্থ আত্মার কোন সন্ধান পাওয়।
যায় না এবং মনও স্থির হয় না। আবার মন স্থির না হলে সাধনরাজ্যে
প্রবেশ করা যায় না। এরজন্ম রাজযোগের প্রয়োজন। কেবল মন স্থির
হলেও হবে না, অর্থাৎ মনের চঞ্চলত। অনেকটা কমে গেলেও হবে না; য়তক্ষণ
পর্যাস্ত আত্মসাক্ষাৎকার না হচ্ছে, ব্রাহ্মীস্থিতিলাভ না হচ্ছে, ক্রমধ্যস্থলে
কৃটস্থিটেতত্যেব দর্শনলাভ না হচ্ছে; ততক্ষণ পর্যাস্ত মনুষ্য জীবন সফল হল না।

জ্ঞবোর্দ্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্। স তং পরং পুরুষমূপৈতি দিব্যম্॥ এরজন্য চাই রাজযোগ, হঠযোগ এবং লয়যোগের একত্র সমাবেশ। রাজযোগের দারা মন স্থির হবে, লয়যোগের দারা আত্মসাক্ষাৎকার হবে এবং এইসব সাধন করার জন্য শরীরে যে ক্লান্তি উপস্থিত হয় তা দূর করবার জন্য হঠযোগের আবশ্যক। একাসনে বহুক্ষণ বসে থাকায় শরীরে যে আড়স্টতা আসে হঠযোগের দারা তা দূর হয়।

ঈশ্বরকে আমরা বৈকুঠে খুঁজি, ক্ষীরোদসাগরে খুঁজি, তীর্থে, মন্দিরে, মসজিদে খুঁজি, কিন্তু নিজের শরীরের মধ্যে জ্রমধ্যস্থলে যে তিনি সদা বিরাজমান তার সন্ধান জানি না। সন্ধান করবার আগ্রহও জাগে না। এই দেহপুরে ভ্রমধ্যস্থলে সেই প্রত্যক্ষ দেবাত্মা বিরাজমান, তাঁকে দর্শন করবার কথা সকল ঋষিরা একবাকো বলেছেন এবং তার সাধন পথ ব। কৌশলও দেখিয়েছেন। কিন্তু কালক্রমে তা লুপ্ত হল, তার প্রধান কারণ উহা সাধন সাপেক। এই সাধন করতে কিছু সময় ও ধৈর্যা লাগে, তা কেউ করতে চায় না। তার প্রধান কারণ বর্তমানে এমনই একটা যগ চলেছে যে বহু গুরু এমনভাবে প্রচার করেন যে মাথায় হাত দিলেই সমাধি হয়. মন স্থির হয় এবং অনেক কিছই হয়। কাজেই কে আর সময় নষ্ট করে ? কিছ একট চিন্তা করলে সকলেই বুঝতে পারে যে যাঁকে পেতে গেলে পৃথিবীর সকল সন্থা ত্যাগের প্রয়োজন তাঁকে অত সহজে পাওয়া যায় কি করে ? এ কথ। সকলকেই মানতে হবে যে এই দেহমন্দিরে এমন একটি দেবতা আছেন যিনি চিংস্বরূপে জীবাত্মা নামে জ্রমধ্যস্থলে বিরাজমান। এমন একটি সত্য বস্তুর সন্ধান না করে আমরা কোথায় না দৌড়াই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতার কথা আমরা শুনে আস্চি, কিন্তু এঁদেরও যিনি পর্দার আড়ালে থেকে নাচান তিনি কোন দিনই বাইরে আসেন না, আসবেনও না। তবু তাঁর খোঁজ করা অর্থাৎ সেই সত্য বস্তুর খোঁজ করা এটাই ত জীবনের আনন্দ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতাকে আমরা ভারতবাসী আর্য্য-धर्मावलशीता माना करत थाकि। किन्न पृथिवीत अना वाक्तिता **এই मव** দেবতাদের নাম পর্যান্ত জানে না। অথচ সৃষ্টি স্থিতি ও লয় এবং সত্ত রজঃ ও তমঃ এই গুণগুলিকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। কারণ এই গুণত্তয় কোথায় নেই ? এই গুণগুলির যে যে কাজ তার অমুরূপ সাকার মূর্ত্তির কল্পনা দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা করেছি। কোন প্রকারে মন স্থির হলে এই রপগুলির দর্শন হয়, ইহা মন স্থিরের একটা অবস্থা বটে. কিছু আভাসও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহা মায়িক। কারণ যদি এই রূপগুলি

সত্য ও নিত্য হত তাহলে যে কোন দেশবাসীর বা ধর্মাবলম্বী মান্ধয়ের মন স্থির হলেই এই রূপগুলি তাদেরও দর্শন হত। কিন্তু তা ত হয় না। তাদের যে সব বিষয়ে বোধ বা ধারণা আছে তারই দর্শন হয়। কিন্তু জ্রমধান্তলে মন স্থির হলে যে জীবাত্মা বা কৃটস্থ ব্রহ্মের দর্শন হয় তা সকলেরই হবে, পথিবীর সকল সাধকেরই হবে। সেখানে ভিন্নত। নেই। পরমাত্মা নাগালের ্ বাইরে, কিন্তু জীবাত্মা বা কৃটস্থব্রহ্ম নাগালের মধ্যে। ইনিই 'ঘট ঘট বিরাজে রাম। এত বড একটা সত্য বস্তু তার সন্ধান পাই না কেন গ কারণ মনের চঞ্চলতা। মন চঞ্চল হয় কেন গ প্রাণ চঞ্চল হয় সেজগু মনও চঞ্চল হয়, প্রাণের চঞ্চল গতির নামই মন। কোন প্রকারে প্রাণকে যদি স্থির করা যায় মনও স্থির হয়। আবার কোন উপায়ে যদি মনকে স্থির করা যায় তাহলে প্রাণ্ড স্থির হয়। মনের চেয়ে প্রাণ কিছু স্থুল। আমরা ইচ্ছা করলে প্রাণকে কিছুক্ষণ অবরোধ করতে পারি, কিন্তু মনকে অবরোধ করা বড়ই কঠিন। তাই প্রাণকে স্থির করবার শ্রেষ্ঠ উপায় প্রাণায়াম। যত নদী আছে তার মধ্যে যেমন গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, যত মন্ত্র আছে তার মধ্যে যেমন গায়ত্রী শ্রেষ্ঠ, যত বীজমন্ত্র আছে তার মধ্যে যেমন প্রণব শ্রেষ্ঠ, যত তীর্থ আছে তার মধ্যে যেমন কাশী শ্রেষ্ঠ, তেমনি যতপ্রকার সাধন আছে তার মধ্যে প্রণায়াম শ্রেষ্ঠ। ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত। প্রাণায়াম অনেক প্রকার আছে, তার মধ্যে সুষুমা অন্তর্গত যে প্রাণায়াম তা শ্রেষ্ঠ। এই প্রাণই মৃথ্য প্রাণ-বায়ুরূপে এই দেহে রুমণ করেন। শরীরে পাঁচ স্থানে অবস্থান বশতঃ পাঁচটি নাম হয়েছে। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। এই পাঁচটি বায়ু যদি শরীরে সমভাবে অবস্থান করে তাহলে মন স্থির থাকে। যদি কোন কারণে বিকার ঘটে তাহলে চঞ্চল হয়ে যায়। যেমন বায়, পিত্ত ও কফ এই তিনটি যদি সমভাবে থাকে তাহলে শরীরে কোন রোগ থাকে না। যদি কোন কারণ বশতঃ বিকার ঘটে ভাহলে সেই কারণ জনিত রোগ ঘটে, যেমন ঠাণ্ডা লাগলে কফ আশ্রয় করে ইত্যাদি। যাতে এই পঞ্চবায়ু স্থির থাকে তারই সাধন লাহিডী মহাশয় আমাদের দিয়েছেন। প্রাণায়াম দারা প্রাণ এবং অপান বায়ু স্থির হয়। নাভিক্রিয়া দারা সমান বায়ু স্থির হয়। মহামুদ্রা ছারা উদান এবং ব্যান বায়ু স্থির হয়। এই প্রকারে পঞ্চ বায়ু স্থির হলেই মন স্থির হয় এবং মন স্থির হলেই আত্মসাক্ষাৎকার হয়। যোনিমূজার দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার বলপুর্ববক রুদ্ধ করে, মনকে চারিদিক থেকে গুটিয়ে এনে জ্রমধ্যে স্থাপন করে গুরু নির্দিষ্ট পথে অভ্যাস

করতে করতে সেই অবিজ্ঞেয় আত্মাকে দর্শন করে সাধক কৃত-কৃতার্থ হন।
"রথে চ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিছতে।" এই শরীররূপ রথে সেই বামনদেবকে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে দর্শন করে জন্ম সফল করেন। এই
পুরুষকে যিনি দর্শন করেন তাঁর আর পুনজন্ম হয় না, চিরতরে খালাস হয়ে
যান। পুরুষোত্তম যোগের ইনিই সেই পুরুষ, যাঁর দর্শন পেয়ে সাধক কৃতকৃত্য হন। কবীর্দাস বড় স্কন্দরভাবে বলেছেনঃ—

মরতে মরতে জগ মরা, মরনা না জানা কোয়।
থায়স। মরনা কোই ন মরা, জো ফির না মরনা হোয়।
মরনা হাায় হুই ভাঁতি কা, জো মরনা জানা কোয়।
রামত্যারে জো মরে ফিরনা মরনা হোয়॥

মর্থাৎ এই জগতে প্রত্যহই লোক মরছে, কিন্তু হায় হায় এমন মর। কেউ মরল না যে পুনরায় আর মরতে হয়। জগতে মৃত্যু হুই প্রকার। একটি হল সাধারণ মৃত্যু য। নিতাই ঘটছে। আর একটি হল অসাধারণ মৃত্যু যার নাম রামত্বয়ার অর্থাৎ রামের দরজায়। সাধারণ লোক ভাবে কোন রাম-মন্দিরের সামনে। এই রামতুয়ার কি তা লাহিড়ী মহাশয় বলেছেন। এই রামত্ব্যারে অর্থাৎ জ্রমধাস্থলে, কুটস্থে প্রাণকে ও মনকে স্থাপন করে যিনি সেই পরম পুরুষকে দর্শন করতে করতে দেহত্যাগ করেন তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। এ সব অতি বাস্তব সাধনা, কথার কথা নয়। সারা জীবন ধরে যিনি অভ্যাস রাথতে পারেন তাঁর পক্ষেই সম্ভব। ইহাই ত ক্রিয়াযোগ সাধনের উদ্দেশ্য ও ফল। এই রকম মৃত্যু চোখে দেখেছি সেইজন্য এত দৃঢ়ভাবে বলতে সমর্থ হচ্ছি। কথার কথা নয়, শোনা কথা নয়, চোখে দেখা। কি মদ্ভুত মৃত্যু। আমার পিতার মৃত্যু স্বচক্ষে দেখলাম, আরও কত লোক দেখলেন। সমস্ত প্রাণবায়ুকে সমাকপ্রকারে ক্রমধাস্থলে আকর্ষণ করে, মনকে সেথানে সংস্থাপন করে দেহত্যগ করলেন। ঐ সময় জ্রমধ্যস্থলটি এত কম্পিত হচ্ছিল যে বর্ণনা করা যায় না। মনে হচ্ছিল যেন একটা গুলি ভেতর থেকে ঠেলে বেরুচ্ছিল। প্রশাস্ত মূর্ত্তি, স্থানিয়া দেহ, সমস্ত শরীরটা যেন টাটকা গোলাপ ফুলের মত রঞ্জিত হয়ে গেল।

প্রয়াণকালে মনসাহচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব। ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমূপৈতি দিব্যম্॥

সে কি অপূর্বে দৃশ্য। যেন সাক্ষাৎ মহাদেব শুয়ে আছেন। জ্রমধ্যস্থল

থরথর করে কাঁপছে। সেই সময় আমার পিতামহের এক শিশ্ব বংশীধর ক্ষত্রী আমাকে বললেন—"দেখুন সত্যবার্, গীতার অন্তম অধ্যায়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিন, ইহাই রামত্বয়ার, ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি।" ইহা এক দিনের চেষ্টায় লাভ করা যায় না, এই স্থিতি লাভ করবার জন্ম চাই সারাজীবনের যোগসাধন। তাই গীতা বলেছেন— "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহঃ।" স্বধর্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম অর্থাৎ এই আত্মধর্মরপ ক্রিয়াযোগের অন্থূশীলন করতে করতে যদি মৃত্যু হয় তাও ভাল, কিন্তু পরধর্ম অর্থাৎ দেহের ধর্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ধর্ম ভয়াবহ, কারণ তাতে জন্ম-মৃত্যু অনিবার্য।

লাহিড়ী মহাশয় অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ করবার পথ যেভাবে দেখিয়েছেন ইদানীংকালে আর কেহ তেমনভাবে দেখাননি।

তাঁর গুরুদেব বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কিছু কাপ্পনিক কথা সৃষ্টি করেছেন। মনে হয় নিজেদের মর্যাদা বাড়াবার জক্মই এইসব কল্পনার সৃষ্টি। পিতামহের জীবিতকালে কয়েকজন তাঁরই নিকট বাবাজী মহারাজকে দর্শন করবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারমধ্যে পিতামহের শ্যালকপুত্র তারকনাথ সাম্যালও একজন। তারকনাথবাবুর মুখেই শুনেছি যে লাহিড়ী মহাশয় বলেছিলেন বাবাজী মহারাজ দেখা দেবেন না, তবে তিনি চেষ্টা করবেন। চেষ্টা করেও ছিলেন, কিন্তু দেখা দেন নি। তারকনাথবাবু খুব নিষ্ঠাবান ও উন্নত ক্রিয়াবান ছিলেন।

রামপদারথ নামে আর একজন ভক্তিমান্ উন্নত ক্রিয়াবান্ ছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি আমার পিতা একাসনে চৌদ্দঘন্টা ক্রিয়াযোগ সাধন করবার পর তাঁকে বাবাজী মহারাজ দর্শনদান করেন। তথন পিতামহ জীবিত ছিলেন। পিতামহ হঠাৎ বাবাজী মহারাজকে স্কল্প শরীরে দর্শন করে অবাক হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি এ সময়ে হঠাৎ কেন!"

বাবাজী মহারাজ উত্তর দিলেন—"তিনকড়ি থুব স্মরণ করছিল।"

এরপর পিতামহ পিতাকে নিষেধ করেছিলেন এভাবে যেন বাবাজীকে কষ্ট না দেওয়া হয়। এইসব কথাগুলি আমি যথন রামপদারথের নিকট শুনি তথন আমার পিতা জীবিত ছিলেন। আমি তাঁকে একথা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন—"কে বলেছে!" আমি রামপদারথের নাম বলায় তিনি কোন উত্তর দিলেন না বরং বিরক্ত হলেন। পিতা অত্যন্ত গন্তীর ও রাশভারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং নিজেকে এত লুকিয়ে রাখতেন যে তুলনা হয় না। বর্তমানে আমি চারজন বাবাজীর খবর জানি,

তাছাড়া আরও কতজন বাবাজী আছেন বলতে পারব না। অনেকে বলেন—"এই ত বাবাজীর সঙ্গে দেখা করে এলাম।" আবার তাঁরাই আমার কাছে ক্রিয়াযোগসাধন নেবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি তাঁদের উত্তর দিই—"যখন স্বয়ং বাবাজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হল তখন তাঁর কাছ থেকে ক্রিয়াসাধন না নিয়ে আমার কাছে কেন।" এইভাবে কিছু লোক নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ম সেই কৃষ্ণসদৃশ মহাপুরুষ বাবাজী মহারাজকে ছোট করছে।

যে অমর বিজ্ঞান সন্মত সহজ যোগ-সাধন লাহিড়ী মহাশয় আমাদের দিয়েছেন তার অল্পস্থাপ্ত কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে করে তাতে তার মহান্ কল্যাণ হয়. এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইহা ভগবদ্ বাক্যও বটে—"স্বল্পমপ্যস্থ ধর্মস্থ ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক হুঃথ থেকে ত্রাণ পায়। লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের ইহাই প্রধানতম বিষয় যে তিনি ঐ অপূর্ব্ব সাধন পেয়ে কেবল নিজেই ধন্য হন নি, তাঁর প্রসাদে আরও বহু মানুষ ধন্য হয়েছেন, পরম শাস্তি লাভ করেছেন, পরমগতি লাভ করেছেন, নিজের চোখে তা দেখেছি। লাহিড়ী মহাশয় কোন প্রকার কুপণতা না করে সেই মহান্ যোগসাধন পরবর্ত্তী মানুষকে দিয়ে গেলেন। বিজ্ঞান সন্মত এই 'ক্রিয়াযোগসাধন' যা তিনি জগতকে দান করেছেন তা যে 'জ্ঞান-বিজ্ঞান সহিত্যং', সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এর তুলনাও নেই। প্রত্যক্ষ অনুভব, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি যা যা তিনি করেছেন কোন প্রকার কুপণতা না করে, তাই তিনি আমাদের দিয়েছেন; যাকে কবীরদাসের ভাষায় বলা হয়—

লিখালিখিকা বাত নহি, দেখাদেখি কি বাত। ছলহা ছলহিন্ মিল গয়ে, ফিকি পড়ি বরাত।।

অর্থাৎ লেখালেখির কথা নয়, প্রত্যক্ষ অমুভবের কথা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেছেন বিবাহ করতে যাবার সময় কত বর্ষাত্রী, বাজনা, আলো সঙ্গে যায়, কিন্তু যথনই বর-কনের মিলন হয় তথন সব নিজ নিজ স্থানে ফিরে যায় অর্থাৎ সাধক যথন প্রকৃতি ও পুরুষ বা জীবাত্মা ও পর্মাত্মার সহিত মিলিত হতে সমর্থ হন তথনই ক্রিয়ার পরাবস্থায় পৌছান। এই অবস্থা নিজ বোধগম্য। গীতার বহু ব্যাখ্যা হয়েছে। দেখা যায় সবই বিভাগত, বৃদ্ধিগত বা দার্শনিক তর্গত, কিন্তু অমুভবগত ব্যাখ্যা একমাত্র লাহিড়ী মহাশমুই করেছেন বা তাঁরই আশ্রিত সাধকরা করেছেন। মূলে তিনিই। গীতার 'শ্রীভগবামুবাচ' ইহার অর্থ তিনি করেছেন 'কুটস্থ দারায় অমুভব হইতেছে।' কি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা, প্রাণ জুড়িয়ে যায়। মহাভারতের ১৮ দিনের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জনকে রথের উপর সাক্ষাংভাবে উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু এই দেহরথের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যদ্ধ ১৮ জন্মেও শেষ হবার নয়। এক তাঁর সেই দেহ ত্যাগ করে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে কৃষ্ণ তিনি ত এখনও প্রতি দেহ-রথে বর্ত্তমান আছেন এবং চিরকাল থাকবেন, কারণ তিনি অবিনাশী। তিনি আছেন বলেই আমরা সবকিছু মহুভব করি, তিনিই এই দেহরথে বসে উপদেশ করছেন। তিনিই আবার বলে গেলেন— "হে অৰ্জুন, আমিও থাকব না, তুমিও থাকবে না।" তবে থাকবে কি **? "ঈশ্বর** সর্ব্বভূতানাং হাদেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।" অর্জুনকে লক্ষ্য করে বলছেন, হে জগতবাসী, সেই ঈশ্বরের শর্ণাগত হও, তাঁর প্রসাদেই প্রমশাস্তি এবং শাখত স্থান প্রাপ্ত হবে। কি করে সেই ঈশ্বর যিনি আমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন তাঁর শরণাগত হওয়া যায়, কি প্রকারে মনকে তৈরী করা যায়; তারই বিজ্ঞান সম্মত সাধন লাহিডী মহাশয় আমাদের দেখিয়েছেন। ইহাই লাহিড়ী মহাশয়ের জগতকে দান। তিনি সারা জীবন গৃহস্থ আশ্রমে বাস করে, আদর্শ গুলী হয়ে সাধনার যে উচ্চস্তরে পৌছেছিলেন এমন আদর্শ হাজার হাজার বছরের মধ্যে দেখা যায় না। কত দণ্ডী, কত সন্ন্যাসী, কত ত্যাগী, কত গৃহী যে তাঁকে আশ্রয় করে ধস্ত হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। যাঁরা তাঁকে দর্শন করেছেন তাঁদের অনেকের মুখেই শুনেছি যে কোন অপরিচিত ব্যক্তিরও তাঁকে দর্শনমাত্রে মাথা নত হয়ে পড়ত। একটি মাত্র শ্লোকে তাঁর জীবনীর পরিচয় দেওয়া যেতে পারে. ইহাই তাঁর স্বরূপ।

ব্রহ্মানন্দং পরমস্থাদং কেবলং জ্ঞানমূত্তিং।
দ্বন্ধাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্তাদিলক্ষ্যম্।।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুরুং তং নমামি।।

এটাই তাঁর জীবস্ত ও দীপ্যমান জীবন। তাঁর সার উপদেশ— "ক্রিয়া কর এবং ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাক।" বাহুবেশ পরিবর্তন, কোন প্রকার বাহ্যাড়ম্বর, গোষ্ঠী বা দল গঠন, এসব তিনি পছন্দ করতেন না, বরং বলতেন পচাপুকুরেই দল হয়।

দেখা যায় ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টির সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ প্রকার প্রাণীও

সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট সকল জীবকেই তিনি সাঁতার শিখিয়ে পাঠালেন। যে কোন জীব-জস্ত জলে পড়ে গেলে দিবিব সাঁতার কেটে উঠে আসে। তাদের সকলের প্রতি ঈশ্বর সদয় হলেন, কিন্তু তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সৃষ্টি যে মামুষ তার প্রতি তিনি নির্দ্দিয় হলেন, তাকে তিনি সাঁতার শেখালেন না। কিন্তু কেন ? এর একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে। সেটা হল তিনি মামুষকে বললেন তোমাকে সাঁতার শিখে তবে পার হতে হবে। কারণ তোমাকে বিবেক বৃদ্দি দিয়েছি। যেমন মা কত কষ্ট করে রান্না করলেন, সন্তানকে খাবার বেড়ে দিলেন, সাজিয়ে দিলেন। সন্তানের যদি নিজের হাতে খাবার তুলে খাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে মা সন্তানের মুখে তুলেও দিলেন, কিন্তু সন্তানকে নিজে গলাধঃকরণ করতে হবে। সে কর্মাটি অপরে করে দিতে পারবে না, ওটা নিজেকেই করতে হবে। যেমন একজন ভাত খেলে অপরের পেট ভরে না, তেমনি প্রাণকর্ম্মপ ঈশ্বর সাধন নিজেকেই করতে হবে, অপরেকরলে হবে না।

কেবলমাত্র ভাষা জ্ঞান বা লেখার অভ্যাস থাকলেই এই জাতীয় গ্রন্থ লেখা যায় না। এরজন্ম চাই সাধনলন্ধ অমুভূতি। যদিও শ্রীমান্ অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় লেখক নয়, তথাপি তাকে এই গ্রন্থ লিখতে বলেছি; তার কারণ সে উন্নত ক্রিয়াবান্ হওয়ায় সমগ্র বিষয়গুলি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। অন্যতম ক্রিয়াবান্ ডঃ শিবনারায়ণ ঘোষাল শান্ত্রী গ্রন্থখানি সংশোধন করে দিয়েছে। অস্তে সমগ্র গ্রন্থখানি আমি নিজে দেখে খুশী হয়েছি। বর্দ্ধিষ্ণু ক্রিয়াবান্ শ্রীম্ববোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবীর কুমার দত্ত স্বেচ্ছায় এই গ্রন্থখানি প্রকাশের সমস্ত বায়ভার বহন করেছে এবং শ্রীঅশোক কুমার সেন নানাভাবে সক্রিয় সাহায়্য করেছে; আমার এই সকল স্বেহভাজন ক্রিয়াবানদের অস্তরের আশীর্বাদ জানাই। এই সাতাত্তর বছর বয়সে আমার দার। এই মহৎ কাজ কর। সম্ভব হোত না; তাঁর দয়াতেই সম্ভব হল।

'সত্যঙ্গোক' ডি ২২/৩, চৌষট্টিঘাট, বারাণসী। ইউ, পি, ২২১০০১ —শ্রীসত্যচরণ লাহিডী।

### ভূমিকা

রত্নপ্রসবিনী ভারতমাতা। কত শত রত্নসার মহাযোগিপুরুষ এই ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমিকে পবিত্র করিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষকে সত্যানুসন্ধানের পথ দেখাইয়া ধন্ত করিয়াছেন। সেই সকল মহাত্মাদের জীবন কথা আজও কান পাতিলে শুনা যায়। তাঁহাদের মহা-মূলাবান্ জীবন চরিত মাতৃভূমির সাহিতা ও জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে। মহাত্মাগণ অতীতেও ছিলেন, বর্তমানেও আছেন, আগামী দিনেও থাকিবেন। যখন সমাজ জীবন যেমন ভাবে চলে. মহাত্মাগণও সেইভাবে মানুষকে আলোকের পথ দেখান। তেমনি ভাবে যুগোপযোগী পথ দেখাইতে আসিয়াছিলেন ভারতমাতার আর এক কৃতী সন্তান যোগিরাজ মহাত্মা শ্রামাচরণ লাহিড়া মহাশয়। বহু মহাপুরুষের জীবনগাথা রচিত হওয়া সত্ত্বেও এই মহাত্মার জীবনী রচনার প্রয়োজন আছে কি ? এই মহাপুরুষ সাধারণ মানবের মত অনাড়ম্বর গৃহী জীবন যাপন করিয়া, অর্থাৎ পূর্ণ গৃহী বলিতে যাহা কিছু বোঝায় তেমন জীবন যাপন করিয়া, গৃহীর সকল কর্তব্য পুঝামুপুঝরূপে পালন পূর্ব্বক অধ্যাত্ম জীবনের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া এমন এক উজল দৃষ্টাস্ত মানব সমাজের কাছে রাথিয়াছেন যেজগ্য মানব সমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। ইতিপূর্ব্বে অনেকেই এই মহাত্মার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনী-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কেহই এ পর্যাপ্ত তাঁহার পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত রচনা করেন নাই। তাই এই মহান্ গৃহিযোগীর অন্ততম পৌত্র পূজাপাদ শ্রীসত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের আদেশে এই মহাপুরুষের জীবন-চরিত রচনায় সাহসী হইয়াছি। কিন্তু তিনি বারংবার সাবধান করিয়া দিয়াছেন, যেন এই জীবন চরিতে সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব সকল সন্নিবেশিত হয়; কদাচ যেন ভূল তথ্য বা তত্ত্ব এবং লেখকের কল্পনাপ্রস্তুত অমূলক কাহিনী না থাকে, যাহা পূর্বেক অনেক গ্রন্থেই দেখা গিয়াছে।

বহু জ্ঞানীগুণী ও ক্রিয়াবান্ পৃজ্ঞাপাদ শ্রীসত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয়কে বহুদিন ধরিয়াই অন্থরোধ করিয়া আসিতেছেন থে তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতে থাকিতে যোগিরাজ শ্রামাচরণের একখানি পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যনির্ভর জীবনী রচনা করেন, অম্রথা তাঁহার অবর্তমানে সঠিক তথ্য সকল বিলুপ্ত হইতে পারে। কিন্তু তিনি বার্দ্ধক্য ও সময়াভাব বশতঃ উহা করিতে পারেন নাই। তাই তিনি তাঁহার সন্তানত্লা এই লেখককে আদেশ করিলেন লিখিবার জন্ম।

আমি তাঁহার নিকট নিবেদন করিলাম এইমহাযোগীর জীবনী রচনা করা

আমার পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইবে ? বামন হইয়া চাঁদে হাত ! ক্ষুদ্র দূর্ব্বাঘান যেমন বিশাল বটবুক্ষের পরিমাপ করিতে পারে না, আমার পক্ষেও তদ্রপ এই মহাযোগীর সঠিক ও প্রামাণিক জীবনী লেখা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে।

পূজাপাদ শ্রীসত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয় অভয় দিয়া এক অপূর্ব্ব কথ। বলিলেন। তিনি বলিলেন—"তুমি ভাবছ কেন, কাজ শুরু করিয়া দাও, তাহা হইলেই যাঁহার জীবনী তিনিই রচনা করিয়া লইবেন। 'আমি করছি' এই ভাবটাকে ত্যাগ করিতে পারিলেই দেখিবে তাঁহার কাজ তিনিই করিয়া লইবেন।"

তাই তাঁহার অভয় বাণীকে শারণ করিয়া মনে বল পাইলাম ও লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করিলাম, ভরস। কেবল সেই মহাযোগীর শ্রীপাদপদ। শ্রীমাধবের কৃপায় পঙ্গুও যেমন স্থৃউচ্চ পর্বত অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় তদ্রেপ এই মহাযোগীর কৃপায় তাঁহারই জীবনকথা আলোচন। করিতে সাহসী হইলাম। অনেক সময় কলম ধরিয়া বসিয়া থাকি কিছুই লিখিতে পারি না, আবার তাঁহাকে শারণমাত্র কলম চলিতে থাকে। এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পার হইয়া চৌদ্দ মাস অতিক্রাস্ত হইল।

কোন রাজনীতিবিদ্, সমাজনীতিবিদ্, কবি, লেখক বা অপরাপর বিরাট ব্যক্তিদের জীবনী লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ তাঁহাদের জীবনে প্রায় সব ক্ষেত্রেই বহিঃপ্রকাশ থাকে। কিন্তু অধ্যাত্মজগতের যোগিপুরুষদের জীবন ঠিক তাহার বিপরীত; সেখানে বহিঃপ্রকাশ প্রায় নাই বললেই চলে। পুর্ব্বোক্তদের জীবনী তথা নির্ভর, কিন্তু মহাযোগীদের জীবনী অতাল্রিয় তর নির্ভর। তাই তাঁহাদের জীবনী লেখা বড়ই কঠিন। যোগিপুরুষগণ প্রয়োজনবোধে যে সব অলোকিক ঘটনা সকল দেখাইয়া থাকেন তাহঃ অপেক্ষা তাঁহার। যে আদর্শ স্থাপন করিয়া যান বা মুক্তি পথের সন্ধানের জন্ম মান বর সন্মুখে যে সাধন পথ দেখাইয়া যান, যাহা গুহু হইতেও গুহুত্বম, যে পথে চলিলে মানুষ তাহার চরম ও পরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে, তাঁহাদের জীবন কাহিনীতে সেই দিকটাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। কারে তাহারা চলিয়া গেলেও তাঁহাদের স্থাপিত আদর্শ বা সাধনপথ বহু শতান্দী যাবং প্রবহ্মান থাকে। তাই এই প্রন্তে বিশেষভাবে যোগিরাজ প্রদর্শিত যথার্থ বিজ্ঞান-সন্মত সাধন-তত্ত ও আদর্শের প্রতি সাধ্যমত আন্ত্রাকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সাধারণ মান্তবের ধারণা যে যোগী যত বেশী ও বড় বড় অলৌকিক ঘটন।

দেখাইতে পারিয়াছেন তিনি তত মহান্। কিন্তু আমাদের ধারণা সকল যোগীই বহু বহু অলৌকিক ঘটনা দেখাইতে সক্ষম। সেই মানদণ্ডে বিচার করিলে যোগিপুরুষদের ছোট করিয়া দেখা হয়। তত্ত্ত্ত যোগিপুরুষদের ব্ঝিবার উহা যথার্থ মানদণ্ড নহে। বরং যে যোগিপুরুষ কোন কিছু তাগ না করিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে সহজ সরল যোগসাধনা করিয়া সাধনার সর্বেছিচ শিথরে আরোহণ করিতে পারিয়াছেন; তিনিই যথার্থ আদর্শ যোগিপুরুষ। তাঁহার আদর্শ ই মানব সমাজের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

মানুষ সমাজশৃঙ্খলে আবদ্ধ জীব, সংসার তাহার বড় প্রিয়। শান্ত্রদৃষ্টিতেও চতুরাপ্রমের মধ্যে সংসারাপ্রমকেট শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। তাই সে
সংসারে থাকিয়াই ঈশ্বর সাধনা করিতে চায়। ইহা তাহার স্বভাব জাত
বলিয়া সহজ পথ। যে মহাত্মাগণ সেই সকল সংসারী মানুষের মত জীবন
যাপন করিয়া, সংসারী মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের
আলোকে তাহাদের পথ দেখাইয়া থাকেন: সংসারী মানুষ তাঁহার আদর্শকেই
জীবনের পাথেয় বলিয়া নিকপণ করে। সেইদিক দিয়া এই মহাযোগীর
আদর্শ সকল গহী মানুষের নিকট আদরণীয় ও গ্রহণযোগ্য। পুরাকালে
শ্বিগণও তাহাই করিয়াছেন।

পূজাপাদ শ্রীসতাচরণ লাহিড়ী মহাশয় মোগিরাজের স্বহস্ত লিখিত ছাবিবশথানি ডায়েরী হইতে তথা সকল পরিবেশন করিয়া, তাঁহাদের পারিবারিক অনেক তথা এবং যোগিরাজের জীবনের সঠিক ঘটনাবলী প্রদান করিয়া এই গ্রন্থথানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এক কথায় তাঁহার সক্রিয় সাহায্য ছাড়া যোগিরাজের জাঁবনের সঠিক তথ্য সকল পাওয়া সন্তব ছিল না। তাই তাঁহার এই অবদানের জন্ম তাঁহাকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি।

এই প্রন্থে যাহাতে মহাযোগীর জীবনের ঘটনাবলী, আদর্শবিলী ও সাধনতত্ব সঠিক ও নির্ভূল হয়, সেইজন্য প্রায় শত বর্ষ পূর্বের যোগিরাজ কৃত বহু
শাস্ত্র প্রস্রাপা বাাখা৷ সকল সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার স্বহস্ত লিখিত
ছাব্বিশখানি ডায়েরিকে বিশেষভাবে পর্যালোচনা ও ভিত্তি করিয়া, বিভিন্ন
ভাজের সহিত তাঁহার যে সমস্ত পত্রালাপ হইয়াছিল তেমন বহু পত্র সংগ্রহ
করিয়া, পূর্বে বিক্লিপ্তভাবে বহু ভক্তের দারা প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত মহাযোগীর
জীবনের বহু ঘটনাবলী, উপদেশাবলী ও সাধনতত্ত্ব সকল সংগ্রহ করিয়া এবং

যোগিরান্ধ পৌত্র পৃজ্ঞাপাদ শ্রীসভাচরণ লাহিড়ী মহাশরের নিকট হইডে উাহাদের পারিবারিক ইভিরন্ত ও আদর্শ সকল সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে সিরিবেশিত করা হইয়াছে। সেইজক্ষ ঐ সকল পূর্ব্বসূরি এবং বাঁহারা পুরাতন পত্র সকল সরবরাহ ও প্রকাশের অন্তমতি দিয়াছেন তাঁহাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ডঃ শিবনারায়ণ ঘোষাল শান্ত্রী, শ্রীস্থবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবীর কুমার দত্ত, শ্রীঅশোক কুমার সেন প্রভৃতি মহোদয়গণ বাঁহারা এই গ্রন্থের জন্ম নানাভাবে সক্রিয় সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞানাই। মহাযোগির শ্রীচরণে প্রার্থন জ্ঞানাই এই সকল উপকারী ও ভক্ত মানবদের পার্থিব ও পারমার্থিক উত্রদিকে মঙ্গল করুন।

যোগিরাজের লেখা ডায়েরি ও বিভিন্ন পত্র হইতে যে সব বক্তব্যগুলি সরাসরি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি কোন প্রকার সংশোধন বা পরিবর্ত্তন না করিয়া অবিকলভাবে উত্ততি চিহ্নের ভিতর বড় অক্ষরে রাখা হইয়াছে, যাহাতে সেই সব বক্তব্যগুলির কোন প্রকার গুরুত্ব কমিয়া না যায় এবং কথাগুলির যাহাতে ভবিয়তে কোন প্রকার বিকৃতি না ঘটে। প্রায়শঃ মহাযোগীদের সরাসরি উক্তিগুলি ভবিয়ুৎ সাধকরা খুব কমই পাইয়া থাকেন, কারণ কালপ্রভাবে সেইগুলি বিকৃত রূপ ধারণ করে। আশা করি ইহাতে ভক্তসাধকদের উপকারই সাধিত হইবে।

গ্রন্থমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে যে সকল বচনগুলি দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার যে সকল ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে তাহা সবই যোগিরাজ কুত ব্যাখ্যা অথবা তাঁহারই মতাদর্শ অমুসারে কুত ব্যাখ্যা।

অনেক সময় অনেক কথা একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ মহাযোগীদের অমূভূতি ও সাধনতত্ত্বের কথা বলিতে গিয়া ইহা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। সেজক্য পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

"গুরোঃ কুপাহি কেবলম্।"

—অশোক কুমার চটোপাধায়

শাস্তিনীড় একেট, ব্লক—এক্স, ক্লাট—১৮, গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলিকাডা-৭০০৩৬

# गिंतिन्हें (ब)

## ाजानड (प) ट्याणिज्ञाटकत्र यरभेठानिका

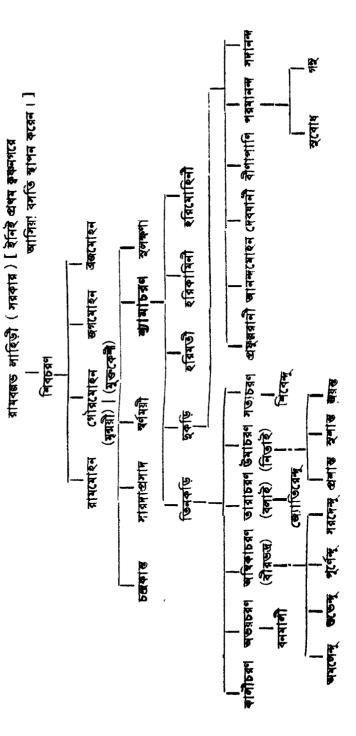

# পরিশিষ্ট (গ্

# াগান্ত (৭) কাশীমণি দেবীর বংশতালিকা

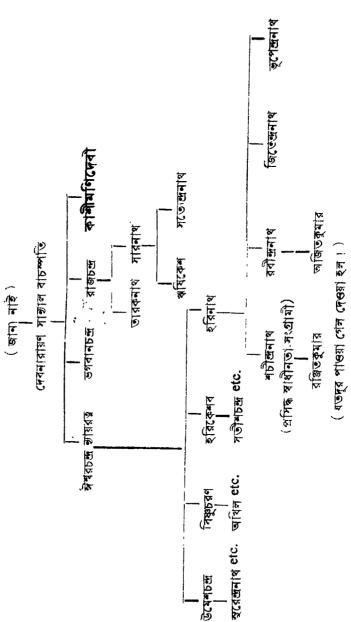

পুরাণ পুরুষ যো সি রা জ শ্রীশ্রামাচরণ লাহিড়ী

### ষিতীয় সংখ্যাগের উপক্রমণিকা।

এই মহান পবিত্র গ্রন্থখানি প্রথম সংস্করণ প্রকাশের অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এতে বোঝা গেল যে ঠাকুরের পবিত্র জীবন এবং তাঁছার প্রদর্শিত বিজ্ঞান-সম্মত অমর যোগসাধন সম্বন্ধে দেশবাসীর জানবার প্রবল আগ্রহ। বহু সুধী এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্ম পত্র দ্বারা বা মৌথিকভাবে পৃজ্যপাদ যোগিরাজপৌত্র, লেখক ও প্রকাশিকার কাছে আন্তরীক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের সকলকে সাধুবাদ জানাই। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে কিছ দেরী হল, তার কারণ ঠাকুরের মহস্ত লিখিত দিনলিপি থেকে আরও যেসব মহামূল্যবান তথ্য পাওয়া গেল সেগুলিও এই সংস্করণে সন্নিবেশ করে সম্পূর্ণ করা হল। আশা করি এতে অধ্যাত্মপিপাস্থ মানবের উপকার সাধিত হবে। প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ ধারা সংগ্রহ করেছেন তাঁদের কিছটা অস্কবিধা হবে ঠিকই কিন্তু এছাড়া কোন উপায় হল না। যাঁরা বাঙলা ভাষা জানেন ন। তাঁরা এই পবিত্র গ্রন্থখানি অমুবাদের জন্ম তাগাদ। দিচ্ছেন: তাই যত তাডাতাডি সম্ভব হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা চলছে এবং আশা করা যায় কয়েক মাসের মধ্যে প্রকাশ করা যাবে। এই প্রচণ্ড হুর্নোর বাজারে যতটা সম্ভব, স্বল্পনো দেশবাসীর হাতে এই মহান পবিত্র গ্রন্থখানি পৌছে দেবার চেষ্টা করা হল। 'বডবাবার' ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

—প্রকাশিকা।

|                              | সূচীপত্র                     |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                              |                              | পৃষ্ঠা                       |
| <b>২ম পরিচ্ছেদ</b>           | <b>আ</b> বিভাব               | 2-6                          |
| ২য় পরিচেছদ                  | শিক্ষা ও গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ | <i>७</i> − <i>5</i> <b>२</b> |
| <b>ু</b> য় পরিচে <b>ছ</b> দ | দীক্ষা ও সাধনা               | <b>५</b> ७ – २२              |
| ৪র্থ পরি <b>চ্ছেদ</b>        | সাধন-পথে                     | २७२३                         |
| <b>ংম পরিচেছদ</b>            | <b>যোগারু</b> ঢ়             | 9098                         |
| ৬ চ পরি <b>চ্ছেদ</b>         | <b>আর্ধজীবন</b>              | 96-PJ                        |
| ৭ম পরিচ্ছেদ                  | মহাপ্তক                      | pp2 • 5                      |
| ৮ম পরিচ্ছেদ                  | লীলাপ্ৰসঙ্গ ও উপদেশাবলি      | 2·0-75F                      |
| - ১ম পরিচ্ছেদ                | যোগসাধন-রহস্থ                | 752542                       |
| ১০ম পরিচ্ছেদ                 | মহাস্থাধি                    | ₹₽• <u></u> —0•₹             |
| পরিশিষ্ট (ক)                 | যোগিরাজের জন্মপত্রিকা        |                              |
| পরিশিষ্ট (খ)                 | যোগিরাজের বংশতালিকা          |                              |
| পরিশিষ্ট (গ)                 | কাশীমণিদেবীর বংশভালিকা       |                              |
|                              |                              |                              |

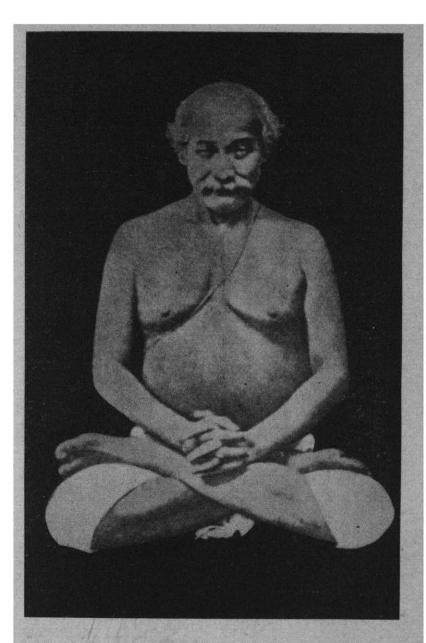

न्त्री क्या रायत्वति भिक्कापुत्ते ।



প্রণ্যশ্লোকা কাশীর্মাণ দেবী

### পুরাণ পুরুষ

### যোগিরাজ ঐশ্যামাচরণ লাহিড়ী

### প্রথম পরিক্রেক

### আবিৰ্ভাব

"শ্রামাচরণ, ইধার আও।"

পাহাড়ে প্রতিধানিত হইয়া কিরিয়া আসে সেই ডাক **খ্যামাচরণের** কর্ণকুহরে। খ্যামাচরণ বিশ্বিত হন !

এই অরণ্যবেষ্টিত পার্ববত্য অঞ্চলে নাম ধরিয়া কে ডাকে! নামই বা জানিল কি করিয়া!! শ্রামাচরণ দেখিলেন পর্ববত শিখরে দাঁড়াইয়া আছেন এক সৌম্য সন্ন্যাসী, নাম ধরিয়া ডাকিডেছেন ভাঁহাকে।

একি কাকতালীয় ? সন্দেহের দোলায় ছলিতে ছলিতে মন্ত্রমুগ্ধের মন্ত এগিয়ে চলেন শ্রামাচরণ। পর্ব্বত শিখরে পৌছিয়া দেখেন স্মিতহান্তে তাঁহাকে আহ্বান জানাইতেছেন এক মহামুনি। চোখে তাঁহার পিতৃত্বেহ। দীর্ঘদিন পরবাসে থাকার পর সন্তান কিরিয়া আসিলে পিতার যেরূপ আনন্দ হয়, তেমনই আনন্দিত মহামুনি স্বাগত জানাইতেছেন শ্রামাচরণ্কে।

"সে কি শ্রামাচরণ, তুমি আমায় চিনতে পারলে না ? এই জায়গায় তুমি আগে কখনও এসেছ বলে মনে পড়ে ? এই বাঘছাল, কমগুলু এগুলিকেও কি তুমি চিনতে পারছ না ? সবই ভূলে গেলে !"

শ্রামাচরণ কিছুই চিনিতে পারেন না, বলিলেন—"আমি ত আগে কখনও এখানে আসি নি।"

"শোন শ্রামাচরণ, এ সবই মহামায়ার খেলা। তিনিই তোমাকে সবকিছু ভূলিয়ে দিয়েছেন।" মৃনিবর ধীরে স্পূর্ণ করেন স্থামাচরণকে। শ্রামাচরণের সামনে বিশ্ববদ্ধাও লয় হইয়া যায়। মনে পড়িয়া যায় ভাঁছার পূর্ব্ব জন্মের কথা।

অঞ্জন্ত নেত্রে স্থানাচরণ পৃটাইয়া পড়েন মুনিবরের চরণ্ডলে। কিরিয়া পান ভালার ক্ষমক্ষান্তরের আপনক্ষমতে ।

যুগ যুগ ধরিয়া তাপিত গৃহী মান্ত্র তাহাদের অন্তর্দেবতার নিকট প্রার্থনা জানায়, বলে; হে মহান্, তুমি এমন পথ দেখাও যাহাতে তাহারা সংসারে থাকিয়া ভোমার সাধনা করিতে পারে। সংসারকে বাদ দিয়া ভ ভাহারা সাধনা করিতে পারে না। হে মহান্, তুমি এমন পথপ্রদর্শক পাঠাও, যিনি নিজে সংসারী হইয়া সংসারী মান্ত্রদের প্রকৃত পথ দেখাইতে পারেন। ইতিপূর্বে মামুষ অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। তাহারা দেখিয়াছে, বাঁহারাই তাহাদের পথ দেখাইতে আসেন, হয় তাঁহারা সংসার ত্যাপী, না হয় তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও পরনির্ভরশীল হইয়া জীবন যাপন করেন। কিন্তু তাহাদের মত হইয়া পথ দেখাইতে পারেন, তাহাদের মাঝে ধাকিয়া পথ দেখাইতে পারেন, তাহাদের ত্যাগ না করিয়া যিনি পথ দেখাইতে পারেন এমন পথপ্রদর্শকের এ যুগে বড়ই অভাব। হয়ত এতদিনে অন্তর্দেবতা তাহাদের কথা শুনিয়াছেন। তাই আজ গৃহী মানুষের মহাআনন্দ। পুরনারীগণ উলুধ্বনি দ্বারা এবং পুরুষগণ বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে আবাহন করিয়া স্বর্গ হইতে নামাইয়া আনে সেই মহাজ্যোতিকে, যিনি কৃষ্ণনগরের পাশে ঘুরণী গ্রামে এক দেবশিশুর রূপ পরিগ্রহ করিয়া মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হন। সেই দেবশিশু শপথ লইলেন, বলিলেন – আমি তোমাদের মাঝে থাকিব, তোমাদের মত হইয়া থাকিব। যাঁহারা তোমাদের ছাড়িয়া গিয়া অবার ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের পথ দেখান আমি তাঁহাদের মত পথ তোমাদের দেখাইব না। তোমরা সংসারে যেমন ছঃখ, কষ্ট, দারিজ, শোক, তাপ সহা করিয়া অবস্থান কর আমিও তাহাই করিব। ঈশ্বর দকলকেই হাত পা বুদ্ধি দিয়াছেন, তাই দিয়া তোমরা যেমন স্বকীয় রোজগারে জীবন নির্বাহ কর আমিও তাহাই করিব। অর্থাৎ সংসারে তোমরা যে যেমন ভাবে আছ তেমনি ভাবে থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বর সাধনা করিতে পার সেই পথ তোমাদের দেখাইব।

বঙ্গাব্দ ১২৩৫, ১৬ই আখিন মঙ্গলবার, অপরপক্ষীয় সপ্তমী ভিথি ৭ দশু ৩০ পল সময়ে তুলা লপ্তে (ইংরাজী ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮২৮) এই দেবলিশু জন্মগ্রহণ করেন ঘুরণী গ্রামের গৌরমোহন লাহিড়ী (সরকার) মহাশরের দিতীয়া পদ্মী মুক্তকেশী দেবীর গর্ভে। গৌরমোহনের প্রথমা পদ্মীর গর্ভে ছুই পুত্র চম্দ্রকান্ত পারদাপ্রসাদ এবং এক কন্তা স্বর্ণমন্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা পদ্মী তীর্থ যাত্রাকালে পথিমধ্যে প্রশোক গদন করেন। ভারপর গৌরমোহন দিবীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। প্রায় পাঁচ বংলর পরে মুক্তকেশীর

স্থাকিশা নামে এক কল্পাও জন্মগ্রহণ করেন। স্থাতরাং গৌরমোহনের মোট তিন পুত্র ও ছই কল্পা ছিল।

শান্তিপুর ভূব ভূব ন'দে ভেসে যায়।' ভগবৎ সাধনার বক্সায় নদীয়া।
নিজেও ভাসে অপরকেও ভাসায়। তাই নদীয়ার এই পবিত্র মাটিতে আর এক দেবশিশু আসিয়াছেন তাপিত, পীড়িত, সংসার জ্বালায় জর্জ্জরিত গৃহী মান্ত্র্যদের পথ দেখাইতে। বহু মহাত্মার পদধ্লিপুত, বহু পণ্ডিতের স্মৃতিধক্ত নদীয়া তাহার কোলে স্থান দিল আর এক মহামানবকে। তাই নদীয়ার আকাশ বাতাস হাসিতেছে, মৃত্তিকা হইতে ধৃলিকণা উর্দ্ধে উঠিয়া, বৃক্ষণণ মাথা দোলাইয়া, পক্ষিকুল মধুর গান গাহিয়া, ভ্রমরগণ এক ফুল হইতে অপর ফুলে নাচিয়া নাচিয়া অভিনন্দন জানাইতে লাগিল সেই দেবশিশুকে। গৌরবর্ণ ও স্থন্দরকান্তি ঐ দেবশিশুকে দেখিবার জন্ত পাড়ার সকল পুর্নারীগণ লাহিড়ী গৃহে আসিতে লাগিল। আনন্দের হাট বসিয়া গেল ঘূরণী গ্রামে। গৌরমোহন সকলকে মিষ্টিমুখ করাইলেন। নবজাতকের মঙ্গলের জন্ত সকলের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

সদাচারী, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক গৌরমোহন প্রতিদিন পূজাপাঠ, ধর্ম আলোচনা ও সংপ্রসঙ্গ লইয়াই থাকিতেন। তিনি যোগপথের সাধনপরায়ণ ছিলেন। সং ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি পরিচিত ছিলেন। সকল শাস্ত্রে জাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। সকল দেব-দেবীর প্রতি তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা ছিল। মৃক্তকেশী দেবীও পরম নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন গৃহদেবতা শিবের পূজা করিতেন। শিব পূজা না করিয়া তিনি জ্ঞল গ্রহণ করিতেন না। কোন ভিক্ষ্ক আসিলে যাহা থাকিত তাহাই তিনি দিয়া দিতেন। মৃক্তকেশী দেবী অতীব দয়াবতী, দানশীলা ও স্থালা রমণী ছিলেন, সেজস্থ পাড়ার সকল পূরনারীগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। এমন পিতা-মাতার কোলেই দেবশিশুর আবির্ভাব হয়। শ্রীভগবানও তাহাই বলিয়াছেন—

শুচীনাং শ্রীমতাং গেছে যোগভ্রষ্টোইভিজায়তে॥ অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি বীমতাম্। এতদ্ধি মুদ্র ভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥

যোগন্দ্রই ব্যক্তি শুচি ও শ্রীমানদিগের গৃহে অথবা জ্ঞানী যোগিদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঈদৃশ যে জন্ম তাহা জগতে ফুর্লডভর।

এক একটা সময় আসে যথন ফুলে কলে দেশ ভরিয়া যায়। উনবিংশ

<sup>()</sup> To 485-82

শতাশী ছিল ভারতের তেমনি একটা সময়। ভারত-রবি তথন মধ্য গগনে বিচরণ করিতেছেন। সে সময় অধ্যাত্মপথে যেমন বছ মহাত্মার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল তেমনি রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ভারত পূর্বতা অর্জন করিয়াছিল। অর্থের প্রতি তথনকার মানুষও ছুটিত ঠিকই, কিন্তু বর্তমানকালের মত ধর্মনীতিকে বিসর্জন দিয়া নয়। তথনকার মানুষ সকলেই ধর্ম মানিত, ধর্মের অনুশাসনও মানিত। দীর্ঘদিন মুসলমান শাসনও পরে ইরোজ শাসনে ভারতের সনাতন ধর্ম কিছুটা বিপর্যন্ত হইয়াছিল। ধনী গরীব নির্বিশেষে সকলকে প্রলোভনে কেলিয়া বহু সনাতন ধর্মীয় মানুষকে প্রায় জোর করিয়া মুসলমান বা খৃষ্ট ধর্মে টানিয়া লওয়া হইত। এমন সময়ে সকল দিক হইতে মহাত্মাদের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। তাই দেখা যায় উনবিংশ শতাকীতে ভারতের প্রায় সকল প্রান্তে ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রভৃতি সকল ক্ষত্রেই বহু মহামানবের আবির্ভাব শ্লটিয়াছিল। ধর্মজগতে নদীয়াও কাশীর অবদান অপরিসীম।

মুক্তকেশী দেবীর আদরের সন্তান ধীরে ধীরে বড় হইতে লাগিল। সকলে আদর করিয়া নাম রাখিলেন শ্রামাচরণ। তথনকার দিনে অনেকে দেব-দেবীর নামে পুত্র-কন্মার নামকরণ করিতেন। ইহাতে তাঁহারা বলিতেন পুত্র-কন্মাকেও ডাকা হইবে আর সেই সাথে ভগবানের নামও হইবে। মুক্তকেশী দেবী কখনও গুন্ করিয়া গান গাহিয়া শিশুকে ঘুম পাড়ান, কখনও শিব মন্দিরে লইয়া গিয়া পাশে বসাইয়া রাখিয়া তন্ময় হইয়া পূজা করেন। শিশুও চোখ ছইটি বৃজিয়া শিবঠাকুর হইয়া বসিয়া থাকে। আবার কখনও বা নদী তীরে গিয়া বালুর উপর শিশুকে বসাইয়া রাখিয়া নিজের কাজ সারেন। শিশুও সারা অঙ্গে বালু মাখিয়া শিবঠাকুর সাজিয়া চোখ বৃজিয়া বসিয়া থাকে। শিশু স্থলভ চপলতা ঐ দেবশিশুর মধ্যে খুব কমই দেখা যাইত। বরং দেখা যাইত উদাস নয়নে যেন কোন এক ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছে, সে যেন অসীমের সঙ্গে যোগস্ত্র স্থাপন করিতে চায়। শিশুর ভাব-ভঙ্গী আচার আচরণ দেখিয়া অনেকেই আন্দাক্ষ করিয়াছিলেন এ শিশু সাধারণ শিশু নয়।

লাহিড়ী পরিবারে গৃহদেবতা ছিলেন শিবঠাকুর। বাড়ি সংলগ্ন বাহিরের দিকে ছিল গৃহদেবতার মন্দির। একদিন মুক্তকেশী দেবী শিশুকে পাশে বসাইয়া রাখিয়া তন্ময় হইয়া আছেন শিবঠাকুরের ধ্যানে। শিশুও পাশে বসিয়া আছে চোখ বৃজিয়া মায়ের অমুকরণে। অকলাং জটাজুইধারী, সৌম্য ও বিশালকায় এক সন্ধাসী আসিয়া দাঁড়াইলেন মন্দিরের সামনে, 'মা' বলিয়া ডাকিলেন মুক্তকেশী দেবীকে। মুক্তকেশী দেবী হঠাৎ ভয় পাইয়া শিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"ভয় পেয়ো না মা, আমি সন্ন্যাসী, আমাকে দেখে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই।"

মুক্তকেশী দেবী তবুও ভয়ে জডসড হইয়। দাঁডাইয়া আছেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"তোমার ঐ পুত্র সাধারণ মানব শিশু নয়। আমিই ওকে পাঠিয়েছি সহস্র সহস্র তাপিত, সংসার জ্বালায় জর্জরিত গৃহস্থ মামুষকে নিভ্ত সাধনার পথ দেখাতে। এই শিশু নিজে গৃহে থেকে সকলকে আকৃষ্ট করবে যোগ সাধনার দিকে। তোমার কোন ভয় নেই মা, আমি ছায়ার মত্ত সর্বদা লক্ষ্য রাথব এই শিশুকে"। এরপর সন্ন্যাসী ধীর পদক্ষেপে স্থান ত্যাগ করিলেন।

### দ্বিতীয় পরিক্রেক

### শিক্ষা ও গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ।

গৌরমোহনের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁহার। মাঝে মাঝে তীর্থ ভ্রমণ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানকালের মত তথন তীর্থ ভ্রমণ সহজ ছিল না। তথন ভারতবর্ষে রেলগাড়ী হয় নাই। হাঁটাপথে অথবা জলপথে ভীর্থ ভ্রমণ করিতে হইত। সেকারণে দম্মাদের ভয়ও ছিল। জানা যায় গৌরমোহনের পিতাও তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষ্যে একাধিকবার কাশী গিয়াছিলেন। ফলে কাশী গৌরমোহনের নিকট বেশ পরিচিত ছিল। গৌরমোহনের আর্থিক অবস্থা থারাপ ছিল না। ঘুরণী অঞ্চলে তাঁহার জমিদারী থাকা সত্ত্বেও তিনি ঠিক করিলেন সপরিবারে কাশীতে গিয়া বাস করিবেন। কেন তিনি কাশীতে গিয়া বাস করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন তাহার কারণ সঠিক কিছু জান। যায় না। তবে মোটামূটি কয়েকটি কারণে হয়ত তিনি কাশী বাস করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন। প্রথম কারণ, যতদুর জান। যায় যথন স্থামাচরণের বয়স পাঁচ বংসর, তখন তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী মুক্তকেশী দেবী পরলোক গমন করেন। সেই কারণে সংসারের প্রতি হয়ত তাঁহার বৈরাগ্য উদয় হইয়াছিল : কারণ মুক্তকেশী দেবী ঘুরণী অথবা কাশী কোথায় পরলোক সমন করেন, তাহা সঠিক জানা যায় না। দ্বিতীয় কারণ, তাঁহার ধর্মভাব প্রবল থাকায় এবং পূর্ব্ব হইতে কাশী তাঁহার পরিচিত হওয়ায় তিনি ঠিক করিয়াছিলেন কাশী গিয়া বাস করিবেন। তৃতীয় আর একটি কারণ যতদুর জানা যায় তাহা হইল ঐ সময় লাহিডী পরিবারে এক ভাগ্যবিপর্যায় ঘটিয়াছিল। খডে নদীর তীরে তাঁহাদের বাসভবন থাকায় এক প্রবল বস্থায় বাসভবন সহ বহু ভূসম্পত্তি নষ্ট হয়। অনেকে এই অভিমত প্রকাশ क तियार इन त्य त्रीतरमारन जागारवयत का मीवामी रहेया हिलन। এই কারণটি হয়ত ঠিক নহে। কারণ এই প্রকার ভাগ্যবিপর্যায়ে সাধারণতঃ কেহ পূর্ব্বপুরুষগণের ভিটা ত্যাগ করেন না। বিশেষ করিয়া গৌরমোহনের জ্বমিদারী থাকায় তাঁহার পক্ষে ইহা সাজে না। এ অবস্থায় তিনি পুনরায় বাসভবন নির্মাণ করিয়া সইতে পারিতেন। অতএব ইহাই অমুমান করা যাইতে পারে যে প্রথমোক্ত হুটি কারণের যে কোন একটি কারণে তাঁহার

ধর্মভাব প্রবল হয় এবং কাশী ভাঁহার পূর্ব্ব লারিচিত হওয়ায় ভিনি কাশীবাসী হইয়াছিলেন। যে কারণেই হোক ভিনি পুত্র-কন্তাদের লইয়া দীর্ঘ জলপথে কাশী গেলেন। সেখানে পূর্ব্ব হইতেই ভাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চম্রকান্ত মদনপুরার সিমন্চৌহাট্টায় একটি বাড়ি কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। সকলে সেই বাড়িতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

উক্ত বন্তায় গৌরমোহনের ভূসম্পত্তির সহিত তাঁহার গৃহদেবতার মন্দিরটিও নদীগর্ভে বিলীন হয়। সম্ভবতঃ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় কোন এক ভক্ত নদীগর্ভ হইতে উক্ত শিবঠাকুরকে উদ্ধার করিয়া নৃতন মন্দিরে স্থাপন করেন। জল হইতে উদ্ধার করা হয় বলিয়া উহাকে জলেশার বলা হয়। এখন ঐ স্থানটি ঘুরণীর শিবতলা বলিয়া খ্যাত। উহা এখন জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে।

দীর্ঘদিন যাবৎ কাশীবাসী হওয়ায় তদারকির অভাবে জমিদারী হস্তচ্যুত হইতে লাগিল।

ভামাচরণের বয়স পাঁচ বৎসর অতিক্রাস্ত হইলে গৌরমোহন পুত্রের লেখাপড়ার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে বিষান ছিলেন, তাই তিনি বিভার মূল্য বুঝিতেন। তখনকার দিনে গোঁড়া হিন্দু পরিবারে অনেকেই ইংরাজী শিক্ষা পছন্দ করিতেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল ইংরাজী ভাষা মেছ্ছ ভাষা। সম্ভবতঃ গৌরমোহন মনে করিয়াছিলেন বে তাঁহার জমিদারীর অবক্ষীয়মান অবস্থায় পুত্রের পক্ষে উপার্জনমুখী শিক্ষাই অধিকতর প্রশস্ত । সে যুগে ইংরাজী শিক্ষিত লোকের কর্মসংস্থান অত্যম্ভ স্থাম ছিল। অথবা তাঁহার ভাষার প্রতি কোন গোঁড়ামি ছিল না। যে কোন কারণেই হোক যুগোপযোগী ভাষা শিক্ষা দিবার জন্ম তিনি পুত্রকে গঙ্গাতে ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের স্থাপিত জয়নারায়ণ ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। অতঃপর তিনি বার বংসর বয়সে গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের অন্তর্গত ইংরাজী স্কুলে প্রবেশ করেন। পরে ঐ সরকারী ইংরাজী স্কুলটি কলেজে পরিণত হয় এবং তিনি ১৮৪৮ খুষ্টান্দ পর্যান্ত আট বংসর ঐ কলেজে পড়িয়াছিলেন। তথন তাঁহার

(১) এই কুলাই সভ্যতঃ বারাণদীর প্রাচীনতম কুল। বর্জনানে ঐ স্বাচী রামাপুরা ও রেট্ররী ভূলাবের ব্যাবর্তি স্থানে বড় রাভার উপর সহারক বাজারে প্রহিত। বয়স কুড়ি বংসর হইবে। ভিনি ঠিক কভদ্র পর্যন্ত শিক্ষায়জনের বিশ্বা
আর্জন করিয়াছিলেন ভাহা সঠিক জানা না গেলেও ভিনি যে উচ্চ শিক্ষা
লাভ করিয়াছিলেন ভাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া বায়। কারণ পরবর্তিকালে
ভিনি বছ ছাত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বোঝা বার
ভিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। ইংরাজী, বাংলা, উর্দ্ধু, হিন্দী ভাষা ছাড়াও
কারসী ভাষাও শিথিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও ভিনি নাগভট্ট নামক এক
মহারাষ্ট্রীয় শাক্তর পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ভাষা সহ বেদ উপনিষদাদি
শাক্তপ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

কলেজে অধায়নকালে আঠার বংসর বয়সে ১৮৪৬ খুষ্টাবে ভাঁহার বিবাহ হয়। সে সময় যে সমস্ত বাঙালী পরিবার কাশীতে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গৌরমোহনের স্থায় হাওড়া জেলার বেলুড় **অঞ্চল হইতে আগত পণ্ডিত দেবনারায়ণ সাম্মাল বাচম্পতি মহাশয়ও ছিলেন।** তিনি নিষ্ঠাবান বাহ্মণ ছিলেন এবং কাশীর পণ্ডিত মহলে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাভি ছিল। গৌরমোহনের সহিত তাঁহার যথেষ্ট ক্ষতা ছিল। শোনা যায় তৈলক স্বামী একমাত্র ঐ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের বাড়িতেই ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। বাচম্পতি মহাশয় গৌরমোহনের বাডির নিকটে থালিসপুরা মহল্লায় বাস করিতেন। সেকারণে তিনি মধ্যে মধ্যে গৌরমোহনের গ্রে আসিয়া শান্ত আলোচনা করিতেন। বাচম্পতি মহাশ্য বিপত্নীক ছিলেন। তিনটি পুত্র ও একমাত্র শিশুক্তা কাশীমণিকে স্বয়ং লালন পালন করিতেন। কাশীমণি পিতার সহিত গৌরমোহনের বাড়িতে যাইতেন ও থেলা করিতেন। বাড়ির মহিলারা কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—"তুমি কাহাকে বিবাহ করিবে '" শিশুকন্তা তখন সৌমাদর্শন শ্রামাচরণকে অকুলি দ্বারা দেখাইয়া দিতেন। গৌরমোহন এই নবম বর্ষীয়া শ্রামবর্ণা কাশীমণির সহিত শ্রামাচরণের বিবাছ দেন।

শ্রামাচরণ স্থান্ত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি কিছু কিছু ব্যায়াম করিতেন ও সাঁতারে পটু ছিলেন। তিনি শ্রমসহিষ্ণু ও গন্তীর প্রকৃতির ছিলেন। অযথা সমবয়সীদিগের সহিত গল্প করিয়া সময় কাটাইতেন না। তিনি কখনও কোন অম্মায় কার্য্য করিতেন না এবং সর্ব্ধ বিষয়ে তাঁহার তীক্ষ বিচারবৃদ্ধি ছিল। খাবার না দিলে ভাহিয়া খাইতেন না।

গ্রায় ২৩ বংসর বয়সে ১৮৫১ মৃষ্টাবে সরকারী পূর্ব বিভাগে (Public Works Department, Military Engineering Works) গাজিপুরে তিনি করণিকের চাকরী পান। সৈন্যদের রসদ পাঠান ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করাই সেইকালে এই বিভাগের কাজ ছিল। পরে তাঁহাকে মির্জাপুর, বকসর, কটুরা, গোরখপুর, দানাপুর, রানীক্ষেত, কালী প্রভৃতি স্থানে বদলি হইয়া চাকুরী করিতে হইয়াছিল। চাকরীর শেষ দিকে তিনি ব্যারাক মাষ্টার (বর্তমানে S. D. O.) পদে উরীত হইয়াছিলেন।

যখন গাজিপুরে কর্মরত ছিলেন তখন তাঁহার বেতন খুব অল্পই ছিল। সেকারণে তিনি সেনাবিভাগের কয়েকজন সাহেব অফিসারকে হিন্দী ও উর্দ্ধ ভাষা শিখাইয়া কিছ আয় করিতেন, তাহাতে তিনি নিজ ব্যয় নির্বাহ করিতেন এবং মাহিনার টাকা পাঠাইতেন কাশীর বায় নির্ব্বাহ করিবার জম্ম। ১৮৫২ খুষ্টাব্দে গাজিপুরের অফিস কাশীতে স্থানাস্তরিত হওয়ায় তিনি কাশী বদলি হইয়া আসিলেন। ঐ বংসরই ৩১শে মে তাঁহার পিতদেব কাশীলাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতাদের সহিত গৃহবিবাদ আরম্ভ रहेन। भास्तिथिय ७ धर्माथा<sup>न</sup> भागान्त्रन मर्त्वनारे व्यमास्ति हरेए नृद्ध থাকিতে চান। বিশেষ করিয়া যে কাজের জন্ম তিনি এই মর্ছ্যে আসিয়াছেন, যদিও তাহা তখন তাঁহার নিকট অজ্ঞাত, তবুও পুর্বং হইতেই তাহা নির্দিষ্ট থাকায় সেই কর্দ্ম-সংস্কার তাঁহাকে শাস্তির দিকে টানিবেই। যিনি শান্তির বাণী শুনাইবার জন্ম আসিয়াছেন তিনি কখনও অশান্তির মধ্যে থাকিতে পারেন না। কিন্তু সবদিক হইতে ভাঁহাকে গৃহীর আদর্শ স্থাপন করিতেই হইবে। লোকশিক্ষা দিতে হইলে স্বদিক থেকে 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়' এই মহাজন বাক্য প্রথমে নিজ জীবনে পালন করিতে হইবে। তাই সাধারণ গৃহী মান্তুষের জীবনে যেমন গৃহবিবাদ আসে, তাঁহার জীবনেও আসিল। বিশেষ করিয়া যিনি পূর্বে হইতেই অঙ্গীকারবন্ধ যে তিনি সাধারণ গৃহীর পুঙ্খামুপুঙ্খ জীবন নিজে আচরণ করিয়া তবেই অপরকে শিক্ষা দিবেন। তাই তাঁহার জীবনেও গৃহবিবাদ আসিল। অল্প কিছুদিন গৃহবিবাদের মধ্যে অতিবাহিত করিয়া শেষে ভিনি সিমনচৌহাট্রায় একটি ছইতলা বাডির এক অংশ ভাড়া লইয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। তখন ভাঁহার ভরসা কেবল সামান্ত বেতন ও গৃহশিক্ষকভার মাধ্যমে অল্প আয়। এই সামাশ্র রোজগারে সংসার চলিডে লাগিল। ইহাও উাহার লোকশিকার আর এক দিক। অর্থাৎ গরীব গ্রহম্ব হুইয়াও কিভাবে ধারে ধারে জীবন গঠন করিয়া সাধনার দিকে অঞ্জের হওরা বার ভাহাও ভিনি লোকশিকার জন্ত দেখাইরা গেলেন। এইওলিই

মহাপুরুষদের জীবনের ব্যক্তিক্রম। সাধারণ মানুষ যাহা পারে না,
মহাপুরুষগণ অবলীলাক্রমে তাহা প্রথমে নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করেন।
নতুবা সাধারণ মানুষ তাঁহার জীবনাদর্শ গ্রহণ করিবে কেন ? গীতাতেও
স্প্রীভগবান অর্জ্জনকে তাহাই বলিয়াছেন—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণাঃ কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অক্সাম্য লোকও তাহা তাহা করে; তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করেন লোকেও তাহারই অমুবর্তন করে।

বিবাহের দীর্ঘকাল পর এই ভাড়া বাড়িতেই ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জগরাথদেবের স্নান যাত্রার দিন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। কাশীমণি দেবী অত্যন্ত শাস্ত, দয়াবতী ও সুগৃহিণী ছিলেন। স্বামীর প্রচণ্ড অর্থকষ্টের সময়ও তিনি পরম ধৈর্ঘ্যসহকারে সবদিক সামলাইয়া চলিতেন। তাঁহার স্থবিবেচনা ও ব্যবস্থার গুণে পতির সামাত্য উপার্জন হইতে সঞ্চয় করিয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গরুড়েশ্বরে একটি বসতবাটি ক্রয় করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। এইখানে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে রথযাত্রার দিনে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ছকড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। এই বাড়িতেই ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বড় কত্যা হরিমাতি, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মধ্যমা কন্যা হরিকামিনী ও ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠা কত্যা হরিমোহিনীর জন্ম হয়। তাইমাচরণ এইখানেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

কাশীমণি দেবী কখনও অলসভাবে সময় কাটাইতেন না। প্রাভঃকালে
সর্বপ্রথম আগত ভিক্ষুককে স্বহস্তে ভিক্ষা দিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল
যে লক্ষীছাড়ার ঘরে ভিথারী আসে না, তাই কোন দিন ভিথারী আসিতে
বিলম্ব হইলে তাঁহার ছন্চিস্তার সীমা থাকিত না। স্বামীর অল্প আয় থাকায়
সমস্ত গৃহকার্য্য স্বহস্তে করিতেন। অতিথি ও আগন্তক প্রায়ই আসিত।
তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সকলকে তৃপ্তিপূর্ব্ব ক ভোজন করাইতেন।
তথনকার দিনে স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রবাদ ছিল যে সব স্ত্রীলোক লেখাপড়া

<sup>(</sup>১) পীতা এ২১

শেখে তাহারা পরবর্তী জীবনে গণিকা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাই কাশীমণি দেবী লেখাপড়ায় বিমুখ ছিলেন। কিন্তু শ্রামাচরণ নিজে লেখাপড়া পছল করিতেন। তাই তিনি গভীর রাতে নিজ স্ত্রীকে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় কাশীমণি দেবী ধর্মগ্রন্থ সমূহ নিজেই পাঠ করিতেন। এই পুণাবতী নারী স্বামীর প্রদর্শিত যোগপথে সাধনা করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সাধনার এক উচ্চ অবস্থায় পৌছাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কাশীমণি দেবী প্রায় ৯৪ বংসর বয়সে ১৩৩৭ সালের ১১ই চৈত্র, ইংরাজী ১৯৩০, সজ্ঞানে কাশীলাভ করেন।

শ্রামাচরণ অত্যস্ত উত্যোগী ও কর্ণ্যঠ পুরুষ ছিলেন। নানা লোকহিতকর কার্য্যেও তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তাঁহারই উত্যোগে ও রামকালী চৌধুরী, গিরিশচন্দ্র দে, কাশীনাথ বিশ্বাস প্রভৃতি তৎকালীন কাশীর গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় বাঙ্গালীটোলা হাইস্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রামাচরণ সমস্ত দিন চাকরী করিয়া, গৃহশিক্ষকতার কার্য্য করিয়া ও সংসারের নানা কর্ম করিয়াও বছবিধ জনহিতকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন। এই রকম পরিশ্রমপরায়ণতা ও দৃঢ়চিত্ততার জন্যই ভবিশ্বৎ জীবনে কঠোর যোগাভ্যাসের পরিশ্রম জাঁহাকে ক্লান্ত করিতে পারে নাই। তিনি নিজ জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইলেন যে সংসারে থাকিয়াও দৃঢ়চিত্ততার সহিত্ত সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায়। উপনিষদ তাহাই বলিয়াছেন— শনায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" বীর্য্যান্ পুরুষেরাই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, শ্রামাচরণের জীবনদর্শনই তাহার একটি প্রমাণ।

বাঙ্গালীটোলা স্কুল স্থাপনার পর তিনিই ঐ স্কুলের প্রথম সেক্রেটারী হন এবং তাঁহার জীবিতকাল পর্যান্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি চাহিতেন সকলে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হউক। সেজন্য ঐ স্কুলের উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেন। স্কুলের ছাত্রদের ঠিকমত বিজ্ঞাশিক্ষা হইতেছে কিনা, স্কুলের সম্পত্তি ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ হইতেছে কিনা এইসবও তিনি দেখিতেন। শিক্ষকরা ঠিকমত কাজ করিতেছেন কিনা সেজন্য তিনি হঠাৎ স্কুল পরিদর্শন করিতেন। একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ তিনি স্কুলে গিয়া দেখিলেন স্কুলের দারোয়ান তাহার কর্ত্ব্য ঠিকমত পালন না করিয়া নিজা যাইতেছে। পরদিন তিনি ঐ দারোয়ানকে এক আনা জ্বিমানা করেন।

## (১) মুগ্তকোপনিষদ্ এ২.৩

তৎকালে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল না। কিন্তু তিনি ব্রিয়াছিলেন নারী শিক্ষারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তাই তিনি কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সহায়তায় একটি বালিকা বিভালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিভাবকরা মেয়েদের স্থলে পাঠাইত না সেজন্য স্কুলটি বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ নেপালের মহারাজা তাঁহার চতুর্থ রাজকুমার নরেন্দ্র কৃষ্ণ সা ওরফে থালাকে পড়াইবার জন্য তাঁহাকে গৃহ শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করেন। পুনরায় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ নেপালের মহারাণী তাঁহাকে ঐ একই কাজে নিযুক্ত করেন। এইভাবে দেখা যায় তিনি দীর্ঘদিন নেপালের রাজপরিবারে গৃহ শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ইহা ব্যতীত আরও দেখা যায় তৎকালীন কাশীর ধনী ব্যবসায়ী হরশঙ্কর প্রসাদ সিং তাঁহার পুত্রকে পড়াইবার জন্য মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তাঁহাকে গৃহ শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করেন।

কাশীর প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি রামমোহন দে ছিলেন লাহিড়ী মহাশয়ের স্নেহ ও কুপাভাজন। তাঁহারা পাঁচ ভাই ও ভগিনী মনমোহিনী অল্প বয়সে পিতৃহীন হন। শ্রামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় তাঁহাদের লেখাপড়ায় ও উন্ধতির পথে যথেষ্ট আফুকুল্য বিধান করেন। পরবর্তীকালে রামমোহন আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। মহাপুরুষের শুভাকাজ্ঞা স্বন্ধুর প্রসারী হয়। রামমোহনের পুত্র তারামোহনও কাশীর খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী ছিলেন। তাঁহার জামাতা ডঃ এস, সি, দেব এলাহাবাদ বিশ্ববিচ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও দার্শনিক ছিলেন। ভাইবোন সকলেই শ্রামাচরণের নিকট যোগদীক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন— "ঠাকুরের নিকট যে স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি তা মাতা-পিতার নিকটও পাওয়া যায় না।"

## ভতীয় পরিভেদ

### দীকা ও সাধনা।

লোকচক্ষুর অস্তরালে কত অলোকিক ঘটনাই ঘটিয়া থাকে, কয়জন তাহার থবর রাখে! বিধির অপূর্ব্ব বিধান কতভাবে পরিচালিত হয়। সাধারণ মান্থ্যের দৃষ্টি ফলের উৎপত্তিতে। তাহারা থক্ত হয় দেই ফলের আস্বাদনে। ভস্মাচ্ছাদিত অন্ধি ধুমায়িত হইতে হইতে এইবার প্রজ্ঞালিত হইবার স্থযোগ পাইল। প্রথমে গ্রহণ না ত্যাগ ? গ্রহণ না করিলে ত্যাগ করা যায় না। কাহাকেও কিছু প্রদান করিতে হইলে দাতাকে প্রথমে উহা গ্রহণ করিতে হয়। শ্যামাচরণ এক মহান্ ব্রত লইয়া আসিয়াছেন। তাহাকে সংসারী মান্থ্যদের এক অপূর্ব্ব স্বকৌশলযুক্ত ও সহজ্ঞসাধ্য যোগপথ দেখাইতে হইবে, এজন্য তিনি গৃহী মান্থ্যের কাছে প্রতিশ্রুভিবদ্ধ; অতএব যে পথ দ্বারা তিনি অগণিত মান্থ্যকে মুক্তির পথ দেখাইবেন তাহা প্রথমে তাহাকে পাইতে হইবে। ভাগ্যবিধাতা যাহাকে যে কাজ করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাকে সে কাজ করিতেই হইবে। তাহার অন্যথা করিবার সাধ্য কাহারও নাই। এইবার বিধি সেই দিকেই শ্যামাচরণকে হাত ধরিয়া টানিল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর শ্রামাচরণ রাণীক্ষেতে বদলির আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। এখানে তিনি হেডক্লার্কপদে নিযুক্ত হওয়ায় কিছু বেতন বৃদ্ধিও হয়। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলকে কাশীতে রাখিয়া, আপন ঘরের স্থ্য-স্বাচ্ছন্দ্য পিছনে কেলিয়া রাখিয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর শ্রামাচরণ স্থানর রাণীক্ষেতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। তথনকার দিনে রেলগাড়ী না থাকায় একা অথবা অন্যান্য যানবাহনের সাহায্যে কয়েকদিন পর তিনি রাণীক্ষেত পৌছাইলেন এবং কাজে যোগদান করিলেন। ভারতবর্ষের উত্তরদিকে হিমালয়ে অবস্থিত রাণীক্ষেত ৫৯৮০ ফুট উচ্। কাঠগোদাম থেকে ৫০ মাইল দ্রে রাণীক্ষেত বর্তমানের মত জনপদপূর্ণ জায়গা ছিল না। চারিদিকে জঙ্গল, জনবছলহীন এবং উত্তরদিকে ত্যায়মোল পর্ব্বতমালা সগর্বে আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বড় অপুর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা বিশিষ্ট রাণীক্ষেত যে কোন মামুবকে ধ্যানমৌন

দেবাদিদেবের কথা মনে করিয়ে দেয়। অতি কঠিন হৃদয়ের মানুষও এখানে আসিলে ধর্মপ্রবণ হইয়া ওঠে। এখানকার প্রাকৃতিক শোভার সীমাহীন বিচিত্রতা। কোথাও কোথাও সাধুদের আস্তানা, শিবকল্প তাপসদের বিচরণ ভূমি। তাঁহারা এই নির্জ্জন পরিবেশে পরমান্থার ধ্যানে নিমপ্ত। দেবতাত্ম। হিমালয়, প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের মানুষের অস্তরের পূজা পাইয়া আসিতেছে। বিশ্ববিশ্রুত এর খ্যাতি। ভক্তদের বিশ্বাস এখানে দেবাদিদেব মহাদেবের বাসস্থান। যেন ধ্যানমপ্ত শ্বষি।

সৈন্যদের জন্য রাস্তা তৈয়ারী হইবে, তাহাদের রসদ আসিবে, একটি সেনানিবাস স্থাপিত হইবে। এজন্য এখানে একটি নৃতন অফিস খোলা হইয়াছে। থাকিবার মত ঘরবাড়ি তখনও না হওয়ায় তাঁহাকে তাঁবুতেই বাস করিতে হইত। অফিসে তাঁহার বিশেষ কিছু কাজ ছিল না। তদারকী ও কয়েকটি চিঠি পাঠাইয়াই তাঁহার কাজ শেষ হইত। ফলে প্রাকৃতিক শোভা ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া দেখিয়া উপভোগ করিবার মত যথেষ্ট সময় ভাহার ছিল।

একদিন শ্রামাচরণ সশস্ত্র সিপাহী ও চাপরাশীদের সঙ্গে লইয়া অফিসের টাকাকড়ি সহ পাহাড়ের নির্জ্জন পথ ধরিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তিনি শুনিলেন কে যেন তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। শ্রামাচরণ পাহাড়ের উপর দিকে তাকাইলেন। দেখিলেন এক সয়াসী তাঁহাকে ডাকিতেছেন। সয়াসী কিছুটা ক্রেত নীচের দিকে নামিয়া আসিয়া শ্রামাচরণের সামনে দাঁড়াইলেন। সয়াসীর স্থঠাম বলিষ্ঠ দেহ, আজারুলম্বিত বাছ, শাস্ত স্বিশ্ব দৃষ্টি। মুখে য়য় হাসি। শ্রামাচরণ ভাবিলেন হয়ত কোন শুঠনকারীদের সন্দার, তাহার দলের লোকেরা নিকটেই কোথাও লুকাইয়া আছে। তাঁহারা সাবধান হইলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"শ্রামাচরণ, ভয় পাইও না। আমি জানিতাম তুমি এই পথ দিয়া যাইবে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তুমি অফিসের কাজ সম্বর সম্পন্ন করিয়া আমার আস্তানায় আসিবে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব"। এই বলিয়া সন্ন্যাসী দূরে পাহাড়ের উপর আস্তানা নির্দেশ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

এরপর শ্রামাচরণ অফিসের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া তাঁবুতে ফিরিলেন। শ্রামাচরণ ভাবিতে লাগিলেন সাধুর নিকট যাইবেন ফিনা। আবার ভাবিলেন সাধু তাঁহার নাম জানিলেন কেমন করিয়া। শ্রামাচরণ জানিতেন হিমালয়ের এই নির্জ্জন প্রদেশে অনেক ভাল সাধু-সন্ন্যাসীও থাকেন। তাই স্বভাবতঃই ধর্মপ্রাণ শ্যামাচরণের ঐ সাধুর সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল এবং সম্বর ঐ সাধুকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন।

পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পথে চলিতে গেলে সমভূমির মান্ন্য সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পাহাড়ের গাত্র দিয়া যে সরু পথ শিখরদেশে গিয়াছে, তিনি সেই পথ দিয়া একাকী চলিতে লাগিলেন। এই অপার্থিব সৌন্দর্য্যময় প্রদেশে, ধ্যানাসীন ধ্র্জিটির তপোবনে কত মহাযোগী ধ্যানমপ্প। তাহাদের পুণ্য দর্শনের আকাজ্জায় যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়াছে কত মান্ত্যের আনাগোন।।

বহুদূর যাইবার পর ক্লান্ত হইয়া শ্যামাচরণ ভাবিতেছেন আর তাঁহার ৰাওয়া উচিত হইবে কিনা। এদিকে সন্ধ্যার পূর্বে যদি তিনি তাঁবুতে ফিরিতে না পারেন তাহা **হইলে এই শা**পদসঙ্কুল এলাকায় ভয়ও আছে। ক্রমে পিছনের পাহাড়ের অন্তরালে দিনমণি সেদিনের মত পাটে বসিবার আয়োজন করিতেছেন। একটা পাথরের উপর বসিয়া শ্রামাচরণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কোথাও জনমানব নাই, থাকিবার কথাও নয়। অল্প শীত পড়িয়াছে। বন পথ। চারদিকে নিবিড বন। তাহারই মধ্য দিয়া আগাইয়া চলেন শ্রামাচরণ। মনে সন্দেহ জাগে—ভুল পথে এলেন নাকি। সমুখে প্রসারিত হিমালয়ের বিচিত্র শোভা। যতদূর দৃষ্টি যায়, পাহাড়ের পর পাহার ঢেউ খেলিয়া দিগন্তে মিশিয়া আছে। মনে হয় হিমালয়ের এই অরণ্যই দেব-মানবের বাসভূমি। এই হিমালয়ই ত সাধুমহাত্মার তপস্থাক্ষেত্র। নীচে ছই পাহাড়ের মাঝখান দিয়া বাহির হইয়। আসে হিমালয়ের পাদমূলবিধৌত তথী নিঝ রিণী। সে যেন দেবাদিদেবের অঙ্গধৌত চরণামূত ধরাধামে বহিয়া আনে। ঝরণাধারা নীচে গগাস নদীর কোলে ছুটিয়া গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে। বাতালৈ অবিরাম সেই জলের কলকল ছলছল শব্দ। যেন বনদেবী অলক্ষ্যে জলতরঙ্গ বাজাইতেছেন। প্রবাহ পথে রাশি রাশি শিলাখণ্ড মাথা তুলিয়া স্তব্ধ হইয়া সেই সঙ্গীত শোনে। চীর ও পাইন গাছগুলি প্রহরীর মত যেন সঙ্গীন উচু করিয়া সারা পাহাড় দখল করিয়া আছে। তাহারই বন-নীলিমার অস্তরালে উর্দেশী ক্ষীশ রেখা-পথ অধ্যাত্ম-পিরাসী পথিক শ্যামাচরণের চিন্তকে হাত বাড়াইয়া অজানা পথে আহ্বান করে।

হঠাৎ তিনি আবার সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন—"শ্রামাচরণ ইথার আও।" দেখিলেন পর্বত শিখরে সেই সন্থাসী দাঁড়াইয়া আছেন, শ্রাঁহাকে ডাকিতেছেন। সন্দেহের দোলায় ছলিতে ছলিতে কোন এক অজ্ঞাত নেশার টানে শ্রামাচরণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে শিখরে পৌছাইলেন। দেখিলেন সন্থাসী তাঁহার দিকে তাকাইয়া মৃত্ব মৃত্ব হাসিতেছেন। ঘরছাড়া পুত্র যেন বহুকাল পরে পিতার স্নেহসিক্ত স্লিগ্ধ আঁখিতলে আসিয়া দাঁড়ায়। নির্নিমেষ নয়নে স্তব্ধ হইয়া তাকাইয়া থাকেন শ্রামাচরণ। ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম জানান সন্থাসীকে।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"শ্রামাচরণ, তুমি আমায় চিনতে পারছ না ! এই জায়গায় তুমি আগে কখনও এসেছ বলে মনে পড়ে !" গুহার ভিতর বাঘছাল, কমগুলু ইত্যাদি দেখাইয়া বলিলেন—"এগুলিকেও তুমি চিনতে পারছ না !"

শ্রামাচরণ বলিলেন—"আমি এখানে পূর্বেক কখনও আসি নাই; ঐগুলি আমি চিনি না, অন্য কাহারও হইবে।"

সন্ধ্যাসী বলিলেন—"শোন শ্রামাচরণ, এ সবই মহামায়ার খেলা। তিনিই তোমাকে সবকিছু ভূলিয়ে দিয়েছেন।" সন্ধ্যাসী ধীরে স্পর্শ করেন শ্রামাচরণকে। শ্রামাচরণের শরীরে এক বিছাৎপ্রবাহ বহিয়া যায়। মনে পড়িয়া যায় তাঁহার পূর্বব জন্মের সাধন জীবন। বৃঝিলেন এই মহামুনিই তাঁহার অতীত জন্মের গুরু।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"এইখানে থাকিয়া পূর্বজন্ম তুমি সাধন। করিতে।
এই বাঘছাল, এই কমগুলু এসবই তোমার ছিল। ঐগুলি আমি স্বয়ে
রাখিয়া দিয়াছি। এইখানে সাধনা করিতে করিতে তোমার জীবনাবসান
হয়। তাহার পর ঘুরণীতে গৌরমোহনের পুত্র হইয়া তুমি জন্মগ্রহণ কর।
তাহার পর হইতেই সর্ব্ব বিষয়ে তোমার প্রতি আমার লক্ষ্য আছে।
তোমাকে এই পাব্ব ত্য অঞ্চলে আমিই বদলি করাইয়া আনিয়াছি,
যোগদীক্ষা দিব বলিয়া। তোমার জন্য এইখানে ৪০ বংসর অপেক্ষা
করিতেছি।"

শ্রামাচরণ আবাল্য কাশীধাম মহাতীর্থে বাস করিয়া অনেক লাধু দেখিয়াছেন। সাধুদের সম্বন্ধে উছার বাস্তব জ্ঞান প্রচুর ছিল। তাছাড়া উছার তীক্ষ বৃদ্ধি, বিচারশক্তি ও বিফ্রাবন্তার গুণে স্থান্থাবেগ মধেষ্ট সংক্ষ ছিল। অভএব যতক্ষণ পর্যান্ত এই সাধুর সহিত নানান বিষয়ে আক্ষোচনা করিয়া তাঁহার উক্তিগুলির বাক্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহাতীত না হইয়াছেন : ততক্ষণ তাঁহার নিকট যোগদীক্ষা লইতে সম্মত হন নাই।

অভঃপর মুনিবর তাঁহাকে যোগদীকা প্রদান করিলেন। শ্রামাচরণ নিম্পুল, সমাধিস্থ। এতক্ষণে পিছনের পাহাড়ের অস্তরালে স্থ্য অস্তর্হিত হইয়াছে। ক্রমে সন্ধ্যাকাশের তারাগুলি নিভ্তে সাজায় অনস্তে আরতির প্রদীপ। চারিদিকে ফর্গে-মর্জ্যে বিরাজ করে শন্দহীন মহান্ প্রশাস্তি। শ্রামাচরণের মত প্রকৃতিও যেন ধ্যানমপ্না নিম্পুলা যোগিনী। চারিদিকের পাহাড়গুলি জ্যোৎস্নাস্নাত দেবাদিদেবের জ্যোতির্দ্মর রূপ ধারণ করে। মনে হয় চন্দ্রদেব যেন আরতি করেন ধ্যানমপ্ন প্রশাস্ত শিবস্কুলরের। সারা ধরিত্রীর অঙ্গে উদ্ভাসিত হয় সেই চিরস্কুলরের অনস্তপ্রকাশ।

ক্রমে ভোরের আকাশে ফুটিল উষার অস্পষ্ট আলোক। আকাশে রাত্রি জাগরণের ক্লান্ত দৃষ্টিতে তারাগুলি তাকাইয়া আছে। শশধর পশ্চিম গগনে পাহাড়ের অন্তরালে অন্তর্হিত। দিগন্তপ্রসারী শুল্র বাস্পের মত কুয়াশা। ক্রমে সেই পাতলা কুয়াশার মৌন আবরণ সরিয়ে পুর্বাদিকে অরুণ আভা কোটে। তারাগুলি সন্ত্রমে লুকায়। পূর্ববাকাশে জালোর কমল কোটে। বিধাতার রূপস্থীর এ এক অপূর্বব মহিমা।

"জয় শিব শস্তো, হরহর মহাদেব।"—উপস্থিত সন্মাসীদের সমবেত কঠে শিবধবনি ওঠে। পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসে শ্রামাচরণের কর্ণকুরে। জড় জগতের সেই ধ্বনি নবীন সাধকের অন্তরের নিভ্ততম প্রদেশে আনন্দময় অন্তর্গন তোলে।

দেবাদিদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইল। শ্রামাচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুনীল আকাশ। স্নিশ্ধ বাতাসের আহুরে পরশ। গাছের শাখায় দাখায় বিহুদ্দ কাকলি। শ্রামাচরণ ফিরিয়া চলিলেন নিজ আস্তানায়। কি যেন পরম প্রাপ্তির অপার্থিব আনন্দে মন পরিপূর্ণ।

তাহার এই দীক্ষার স্থানটি রাণীক্ষেত হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে দ্বারাহাট পর্বতমালার অন্তর্গত জোণগিরি বা হুনাগিরি পর্বতে।

দীক্ষার মাধ্যমে মহাযোগীর যোগজসংস্থারের প্রবৃদ্ধিতে ভারতের অধ্যাত্ম সাধন জগতের আর এক অধ্যায় আরম্ভ হইল। এই যৌগিক সম্পাদের পুনর্মপলব্বিতে যে কেবল মাত্র তাঁহারই জীবশিবৈকত্বের পথ প্রশস্ত হইল ভাহা নহে, সেই সাথে লক্ষ লক্ষ মামুষেরও মুক্তির পথ উন্মৃক্ত হইল। ভাঁহার দীক্ষা প্রাপ্তির সহিত ভাবীকালের মনুষ্কেরও অদৃষ্ট মুপ্তাদর হইল। জগতের লক্ষ্যান্থ যে সাধনার পথ পাইবে, কত সাধক সাধনপথ পাইবার আশায় আবার যে তাঁহাকেই আশ্রয় করিবে, আবার ভারতের গৃহে গৃহে গীতাজ্ঞান প্রচারিত হইবে, তুর্লভ ঋষি প্রদর্শিত প্রাচীন যোগাভ্যাসের পদ্ধা আবার জনসমাজে সহজলভ্য হইবে, এইসব ভাবী কর্মের সম্ভাবনাগুলিও তাঁহার দীক্ষার সহিত উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিল। ভাই তাঁহার দীক্ষার দিন হইতে জগতে সাধনজীবনের একটি নুতন দ্বারোক্যাটন হইল।

তাহার পর হইতে শ্রামাচরণ প্রত্যহ অফিসের কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিয়া গুরু সন্নিধানে চলিয়া আসিয়া গুরু প্রদর্শিত পথে নিজেকে কঠোর সাধনায় নিয়োজিত করিলেন। অল্প কয়েকদিনের সাধনার ফলেই তাঁহার জন্মান্তর সঞ্চিত যোগবিভূতির বিকাশ ঘটিতে লাগিল এবং বহু অনাস্বাদিত আনন্দ ও অজ্ঞাত রহস্তময়তত্ত্ব তাঁহার ধ্যাননেত্রে প্রতিভাত হইতে লাগিল। জিনি সাধনায় এবং গুরুপ্রেমে মসগুল হইলেন। জীবনযাত্রার পথে যাঁহার সঙ্গে ছদিন আগেও কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না, এখন তিনিই শ্রামাচরণের জীবনে এক নৃতন জগতের সন্ধান দিয়া একান্ত আপনার হইয়া উঠিয়াছেন। মেন আপন জনের নিঃস্বার্থ প্রেম ও অনাবিল স্নেহের রূপ ধারণ করিয়াছেন। বাবাজী এখন তাঁহার কত একান্ত আপনার।

শ্রামাচরণ তাঁহার গুরুদেবকে বাবাজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাই পরবর্তীকালে তাঁহার অগণিত ভক্ত-শিল্পরাও তাঁহাকে বাবাজী আখ্যা দিয়াছিলেন। সাধনার নেশায় আত্মবিস্মৃত শ্রামাচরণ সংসার, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা সবকিছু ভূলিয়া এমনই সাধনায় বিভোর যে তিনি আর গুরুসন্ধিনান ত্যাগ করিতে রাজি নহেন। অতীত জন্মে শ্রামাচরণ এই গুহায় অবস্থান করিয়া কঠোর সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। কলে বর্ত্তমান জন্মে অল্প কয়েকদিনের তীত্র সাধনায় তিনি সাধন রাজ্যের এক অতি উচ্চস্তরে পৌছিয়া ঘর সংসার সবকিছু ভূলিয়া গেলেন। এমন সময় একদিন বাবাজী তাঁহাকে জানাইলেন যে কয়েকদিনের মধ্যে তিনি ঐ গুহা পরিত্যাগ করিয়া অশ্বত্ত চলিয়া ঘাইবেন, কারণ ঐ জায়গা আস্তে আস্তে জনবহুল হইতেছে এবং সাধুদের বসবাসের অন্থপযুক্ত হইতেছে। বিশেষ করিয়া যে কাজের জন্ম তিনি এতদিন ঐথানে অবস্থান করিতেছিলেন তাহাও সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাবাজী যে কৌশলে তাঁহাকে এখানে আনিয়াছিলেন বিস্তারিতভাবে তাহাও বলিলেন। ঐ হুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে অন্য একটি ক্লার্কের আসিবার ঠিকছিল, কিন্ধ বাবাজীর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে কর্ত্ত গক্ষ তাহার পরিবর্ধে

শ্রামাচরণকে পাঠাইয়া দেন। বাবাজী আরও বলিলেন—যে কাজের জনা তোমাকে এখানে আন্মান করা হইয়াছিল তাহা হইয়া গিয়াছে, এবার তোমাকে দেশে ফিরিতে হইবে। সেখানে তোমাকে অনেক কাজ করিতে হইবে। কিন্তু শ্রামাচরণ আর দেশে ফিরিতে চাহেন না। তিনি বহু সৌভাগ্যে তাঁহার প্রিয়তম গুরুদেবকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই তিনি বলিলেন - তিনি গুরু সির্মানে থাকিয়া বাকি জীবনটা কঠোর যোগসাধনায় আত্মনিয়োগ করিবেন।

বাবাজী বলিলেন—"তাহা হয় না শ্রামাচরণ। পরিপূর্ণ গৃহিরূপে তুমি সংসারে থাকিয়া কঠোর সাধনা করিয়া এক উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিবে। বহু লোক ভোমার অপেক্ষায় আছে। সেই সমস্ত সং গৃহী মান্ন্যদের তুমি মুক্তির পথ দেখাইবে। তুমি তাহাদের নিকট প্রতিশ্রুতিবন্ধ, সেকথা ভূলিলে চলিবে না। সংসারী মান্ন্য সংসারে থাকিয়াই ঈশ্বর সাধনা করিতে চায়, কিন্তু সংসারী মান্ন্যের জীবনে অনেক সমস্তা, সময় তাহাদের অল্প। তাই তোমাকে তাহাদের সহজ সরল আড়ম্বরহীন এবং অল্প সময়ে কলদার্কক এই যোগ সাধনার পথ দেখাইতে হইবে। সেই জন্যই তোমার এই মর্ত্যধামে আগ্রমন, সে কথা ভূলিলে চলিবে না।"

শ্রামাচরণ নিবেদন করিলেন যে সংসারের কর্মকোলাহলে তিনি কেমন করিয়া কঠোর সাধনা করিবেন ? ইহা তাঁহার নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, তিনি সময় পাইবেন না।

বাবাজী বলিলেন—"না শ্যামাচরণ, তুমি সংসারে ফিরিয়া গিরা দেখা যথেষ্ট সময় পাইবে। ঘথা সময়ে তুমি কাশীতে বদলি হইয়া ঘাইবে ও বাড়া ভাত পাইবে। তুমি স্বয়ং সংসারে থাকিয়া সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবে, তবেই তোমার আদর্শ সংসারী মানুষ গ্রহণ করিবে। আরও জানিয়া রাখ, সংসারকে ত্যাগ করা যায় না। কেহু কখনও ত্যাগ করিতে পারে নাই। মানুষ যেখানেই থাকুক সংসার তাহার সাথে থাকে। তাহাছাড়া সংসারী মানুষই পৃথিবীকে এত স্থুন্দর করিয়াছে, এত বিবয় বৈতব দিয়াছে। সংসারী মানুষ না থাকিলে পৃথিবী এত স্থুন্দর হইত না। সংসার না থাকিলে ঈশ্বরের সৃষ্টি নই হইয়া ঘাইত। সকলেই সংসারে জন্মগ্রহণ করে। ঈশ্বর সাধনা কেবল মাত্র সংসার ত্যাগীদের জন্ম হইতে পারে না। এই যে আমি সন্ন্যাসী হইয়াও যে পাত্রটির ছারা জল পান করিতেছি তাহাও সংসারী মানুষর অবদান।" দরার্থ জ্বদর বাবাজী আরও বলিলেন—"সংসারী মানুষ

ঈশর সাধনার বিষয়ে আজ বড় নিরুপায়। তুমি নিজে সংসারে থাকিয়া তাহাদের সঠিক পথ দেখাইবে। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি সংসারে ফিরিয়া যাও। মধ্যে মধ্যে তুমি আমার দেখা পাইবে এবং যখনই তুমি দেখিতে চাইবে আমাকে পাইবে। সংসারে সংগৃহীর প্রতিষ্ঠা হউক।" তারপর বাবাজী নিকটস্থ কয়েকটি লোককে দেখাইয়া বলিলেন—"ইহাদের তোমাকে দীক্ষা দিতে হইবে। তোমার জন্যই ইহাদের এতদিন আটকাইয়া রাখিয়াছি।"

শ্যামাচরণ বলিলেন—"আপনি উপস্থিত থাকিতে উহারা আমার নিকট দীকা লইবে কেন !"

বাবাজী হাসিয়া বলিলেন—"আমার সহিত উহাদের কোন দেনাপাওনার সম্বন্ধ নাই, তোমার সহিত আছে তাই তোমাকেই দীক্ষা দিতে হইবে।" কেমন করিয়া দীক্ষা দিতে হয় তাহা তিনি শিখাইয়া দিলেন। তারপর ভাহাদের দীক্ষা হইল। এইভাবে বাবাজী সহজ যোগ সাধনার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও দীক্ষাদান সম্বন্ধে হাতে কলমে শ্যামাচরণকে শিক্ষা প্রদান করিয়া সংসারে ক্রেরত পাঠাইলেন। কারণ পরবর্তিকালে লোকশিক্ষার জন্য বা লোককে মুক্তির পথ দেখাইতে ঐগুলি সব তাঁহাকেই করিতে হইবে।

রাণীক্ষেতে তখন শীত আসিয়া গিয়াছে। বাবাজীর নির্দেশ মন্ত শ্যামাচরণ রাণীক্ষেত হইতে বদলির জন্য ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৬৮ খুষ্টাব্দে কর্ত্তু পক্ষের নিকট দরখাস্ত করিয়া জানাইলেন যে শীতপ্রধান পার্ব্বভাদেশে ভাঁহার স্বাস্থাহানি হইতেছে। চিকিৎসকের সার্টিফিকেটও তৎসহ পাঠাইলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই আবেদন মঞ্চুর হইল।

প্রচুর জলধারা বক্ষে ধারণ করিয়া নদী যেমন পর্বত হইতে সমতলে নামিয়া আসে, শ্যামাচরণও তেমনি ক্রিয়াযোগ সাধনার সমস্ত তব প্রদয়ঙ্গম করিয়া সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। গুরু সন্ধিধান ইইতে তাঁহার বিদায়কালে হিমালয়ের বহু অসাধারণ সিদ্ধ সাধকগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন জানাইলেন। বৃদ্ধ পিতা তাঁহার যুবক পুত্রকে যেমন সব রকমভাবে যোদ্ধবেশে সাজাইয়া উদ্যুক্ত করিয়া রণাঙ্গনে পাঠাইয়া দেন, তেমনি বাবাজী মহারাজও শ্যামাচরণকে যোগ সাধনার বৃদ্-তব্ব সমূহ দ্বারা স্প্রজ্ঞিত করিয়া সংসারেরপ কর্মক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিনেন, যাহাতে তাঁহার গায়ে সংসারের আঁচড়টি পর্যন্ত না লাগে।

্ু মধাসময়ে শ্যামাচরণের বদলির আদেশ আঙ্গিল। এইবার ভাঁছাকে

উত্তরপ্রদেশের মিরজাপুর অফিসে যোগদান করিতে হইবে। রণসজ্জায় সজ্জিত শ্যামাচরণ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জামুয়ারী অঞ্চসজ্জ নেত্রে গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া মিরজাপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। যাইবার প্রাকালে মানবপ্রেমিক শ্যামাচরণ গুরুর নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যেন এই সাধনা তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিবশেষে সকলের নিকট প্রচার করিতে পারেন। বাবাজী তাহাতে সম্মৃতি প্রদান করিলেন।

মিরজাপুর আসিবার সময় তিনি কয়েকদিন মোরাদাবাদ শহরে অবস্থান করেন। এই সময়ে এক বিচিত্র ঘটন। ঘটে। কয়েকজন বন্ধুর সহিভ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। একজন বলিলেন—"বর্তমানে তেমন আলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধু নাই।" তাঁহারা কেহই জানিতেন নঃ শ্যামাচরণের জীবনে কি বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে।

শ্যামাচরণ বলিলেন—"একথা ঠিক নয়, এখনও তেমন মহাপুরুষ আছেন। আপনারা যদি দেখতে চান ত খ্যানবলে আমি তেমন মহাপুরুষকে এখানে এনে দেখাতে পারি।" নবীন সাধক নিজেকে সংযত রাখিতে পারিলেন না।

বন্ধুদের কৌতৃহল বাড়িয়া গেল। তাঁহারা বারংবার শ্যামাচরণকে অমুরোধ করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য অগত্যা তিনি রাজি হইয়া বলিলেন—"বেশ, আমাকে একটা নির্জ্ঞন ঘর দাও এবং উহার দরজা-জানাল। সব বন্ধ রাখ।"

গুরুদেবের প্রতিশ্রুতি শ্যামাচরণের স্মরণে আঁসিল এবং সেই ভরসায় তিনি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া যোগাসনে বসিয়া গুরুচরণে আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। অচিরে আবিভূতি হইল এক উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জ এবং উহা ধীরে ধীরে বাবাজী মহারাজের রূপ ধারণ করিল। পূব্ব হইতেই আসন নির্দিষ্ট করা ছিল। তাহাতে উপবেশন করিয়া বাবাজী গন্তীর স্বরে বলিলেন—"শ্যামাচরণ, তোমার ডাকে সাড়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম, সেইজন্য আসিয়াছি। কিন্তু নিছক তামাসাছলে আমাকে স্মরণ করা তোমার উচিত কাজ হয় নাই।"

নবীন সাধক শ্যামাচরণ তিরস্কৃত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন ৷ ব্ঝিলেন ইহা তাঁহার পক্ষে বড়ই অসঙ্গত আচরণ হইয়াছে।

দৃঢ় কণ্ঠে বাবাজী বলিলেন—"ভবিষ্যতে তুমি শ্বরণ করিলে আমার

সাক্ষাত পাবে না। যথনই তোমার প্রয়োজন হবে আমি স্বেচ্ছায় আসব।"

অন্যায়ের জন্য শ্যামাচরণ ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন—"অবিশ্বাসীদের মনে বিশ্বাস উৎপাদনই আমার উদ্দেশ্য ছিল।" নতমস্তকে আবেদন জানাইলেন— "কৃপা করিয়া যখন আসিয়াছেন, তখন সকলকে একবার দর্শন দিয়া কৃতার্থ করুন।"

মহাযোগী রাজি হইয়া কক্ষের দ্বার খুলিতে বলিলেন। শ্যামাচরণ দ্বার শ্বলিয়া দিলেন। বন্ধুরা সকলেই বাহিরে অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁহারা সকলে ঘরে প্রবেশ করিয়া মহাযোগীকে দর্শন করিলেন ও প্রণাম করিয়া ধন্য হেইলেন।

# চতুৰ্থ পরিকেন

### সাধন-পথে।

এরপর শ্রামাচরণ কয়েক জায়গায় বদলি হইয়া দানাপুরে আসিয়া চাকরী করিতে লাগিলেন। এখানে অবস্থানকালে নিভূতে তিনি কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি নিজেকে এত গোপন রাখিয়াছিলেন যে কেইই তাঁহার সাধনার বিষয় জানিতেন না। গুরু প্রদন্ত যোগসাধনাই তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন হইল। মহাযোগী বাবাজী মহারাজের ফুপাম্পর্শে তাঁহার জীবনে যে নৃতন আলোকের সন্ধান মিলিয়াছে তাহাতে অধ্যাত্মজীবনের নৃতন নৃতন স্তরগুলি তিনি অনায়াসে অভিক্রম করিতে লাগিলেন। অফিসের দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করিয়া লোকচক্ষ্র অস্তরালে কঠোর সাধনায় রত রহিলেন। এ সময় তিনি যোগসাধনায় প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বল্লভাষী ও মধুরভাষী শ্রামাচরণ কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। অলসতাকে তিনি কখনও প্রশ্রেয় দিতেন না। সেইজন্য যোগসাধনার কঠোর শ্রম তাঁহাকে ফুর্বেল করিতে পারে নাই।

শ্রামাচরণ এই সময় হইতে সর্ব্ব দাই আদ্ম চিস্তায় বিভোর থাকিতেন এবং সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার উদাসীন ভাব লক্ষিত হইত। সেইজ্বন্য অকিসের বড় সাহেব আদর করিয়া এই বাঙ্গালীবাবুকে পাগলাবার্ বলিয়া ডাকিতেন।

একদিন শ্রামাচরণ তাঁহার বড় সাহেবকে খুবই বিষয় দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন যে তাঁহার মেমসাহেব ইংলণ্ডে গুরুতর অসুস্থা, এমন কি জীবন রক্ষা হওয়াও কঠিন। কয়েকদিন যাবং সংবাদ না আসায় সাহেব বড়ই চিস্তিত।

মানবপ্রেমিক শ্রামাচরণের অন্তরে করুণার সঞ্চার হইল। দয়ার্দ্রশ্বদ্দর নবীন সাধক নিজেকে আর সংযত রাখিতে পারিলেন না। সাহেবকে বলিলেন অন্তিকালমধ্যে তিনি মেমসাহেবের সংবাদ আনিয়া দিবেন।

সাহেব দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন। ভারতীয় বোগীদের অনেক অলৌকিক কাহিনী তিনি শুনিয়াছেন। তবুও অবিশাসী মদে বিশাস আসিতে চাতে না। অসহায়ভাবে চাহিয়া রহিলেন শ্যামাচরণের দিকে।

শ্যামাচরণ অকিসের এক নির্দ্ধন প্রকোষ্ঠ প্রবেশ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। কিছু সময় অভিক্রান্ত হইলে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসিয়া সাহেবকে জানাইলেন যে তাঁহার মেমসাহেব স্বস্থ হইয়াছেন এবং তাঁহার চিঠি অবিলম্বে আসিভেছে। চিঠির বিষয় বস্তুও ভিনি ভাঁহাকে জানাইলেন।

অবিশ্বাসী সাহেবের মন কি আর তাহাতে বিশ্বাস করিতে চায় ? ক্রেকদিন পর যথারীতি মেমসাহেবের চিঠি আসিল এবং তাহার বিষয় বস্তুর সহিত্ত শ্যামাচরণের বক্তব্যের মিল দেখিয়া সাহেব অবাক হইলেন।

করেক মাস পর উক্ত সাহেবের স্ত্রী ইংলগু হইতে দানাপুরে আসিয়াছেন। ইংরেজ মহিলারা অনেক সময় স্বামীর অফিসেও আসিয়া থাকেন। একদিন ভিনি স্বামীর সহিত তাঁহার অফিসে আসিয়াছেন। হঠাৎ শ্যামাচরণকে দেখিতে পাইয়া ভিনি চিনিতে পারিলেন এবং বিশ্বিত হইলেন। সাহেবকে বিলিলেন তাঁহার রোগশয়ার পাশে এই মহান্বাই দাঁড়াইয়াছিলেন এবং এঁরই স্কপায় তাঁহার রোগমক্তি হয়।

পাগলাবাব্র এই অলোকিক ক্ষমতার কথা শুনিয়া সাহেবের আনন্দ আর ধন্ধে না।

কিছুদিন পর শ্যামাচরণ কাশীর অফিসে বদলি হন এবং গরুড়েশ্বরের বাড়িতে স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ বাস করিতে থাকেন। স্বামী এতদিন বিদেশে চাকুরীস্থলে থাকিতেন। মাঝে মাঝে কাশীতে আসিয়া সংসারে থাকিতেন। সাধবী স্ত্রী কাশীমণি দেবী সংসারের সকল দিক্ একাই সামলাইয়া চলিতেন। এখন স্বামী সংসারে আসিয়া বাস করিতেছেন বটে কিন্তু সংসারের কোন দিকেই তাঁহার বিশেষ খেয়াল নাই। বেতনের টাকা সবই ধরিয়া দেন স্ত্রীর হাতে। পতিপ্রাণা স্ত্রী 'এটা চাই ওটা চাই' বলিয়া স্বামীকে কখনও বিরক্ত করিতেন না। নিজ হস্তে রন্ধন করা, ছেলেদের স্কুলে পাঠান, কাহাকে কি টাকা-পয়সা দিতে হইবে সকল দিক্ তিনিই দেখিতেন। শ্যামাচরণ সক্র বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিতেন, চাকুরী করিতেন বাকি সময়টা কঠোর যোগসাধনায় নিরত থাকিতেন। সাধনী কখনও স্বামীর সাধনপথে বাধা স্ত্রী করেন নাই, বরং তাঁহার সাধনায় খাহাতে কোন প্রকার্ম অস্থবিধা না হয়, সের্লিকে প্রথর দৃষ্টি রাখিতেন। শ্যামাচরণ নিগৃত্ব যোগসাধনার স্তরগুলি

একের পর এক অভিক্রম করিয়া প্রভূত আখ্যাত্মিক উন্নতি ও যোগৈর্থয় লাভ করিতে লাগিলেন।

এই সময় হইতে তিনি লোককে দীকা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। কেদারেশ্বর মন্দিরের ছারে ফুলমালা বিক্রেয় করিত এক মালী। তাহাকেই তিনি প্রথম দীক্ষাদান করেন। ফুল ফুটিলে অলিকুল নিজ হইতেই মধুলোভে আসিয়া হাজির হয়। তেমনি আন্তে আন্তে হই-চারিটা করিয়া মুমুক্ষ্ নরনারী তাহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। শ্যামাচরণ সম্পূর্ব প্রচার বিমুখ থাকা সন্থেও ধীরে ধীরে যোগাচার্য্যের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

স্বামী যোগসাধনায় প্রভৃত উন্নতিলাভ করিলেও এ বিষয়ে কাশীমণি দেবী সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন না। একদিন গভীর রাত্রে কাশীমণি দেবীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বামীকে দেখিতে না পাইয়া আলো জালাইয়া খুঁজিতে লাগিলেন। দেখিলেন ঘরের এক পার্শ্বে শৃন্যে পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। স্বামীর এই অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্য দর্শন করিয়া কাশীমণি দেবীর অঞ্চধারা নামিয়া আসিল। করজোড়ে পার্শ্বে বসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। না জানিয়া কভদিন কভ অন্যায় করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পর বামী স্বাভাবিক অবস্থায় কিরিয়া আসিলে কাশীমণি দেবী স্বামীর নিকট ক্ষমা চাহিয়া যোগদীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। পরদিন কাশীমণি দেবী যোগদীক্ষা প্রাপ্ত হন। কাশীমণি দেবী বাল্যাবধি প্রায় সব স্থুল পূজা করিতেন। ত াহার পিতা বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, সেজন্য বাল্যকাল হইতেই ত'াহার স্থুল পূজার অভ্যাস ছিল। তাই তিনি স্থূল পূজা করিতেন এবং যোগকর্মণ্ড করিতেন। শ্যামাচরণ স্থুল পূজা করিতেন ন।। কিন্তু তিনি কখনও স্ত্রীকে স্থুল পূজা করিতে নিষেধ করিতেন না। যাহার যাহাতে বিশ্বাস সেই বিশ্বাস বজায় রাখিতে বলিতেন, বরং উৎসাহ দিতেন এবং সেই সাথে যোগকর্মও করিতে উপদেশ দিতেন। (তিনি বলিতেন যোগের উপর ধর্ম্মের মূল প্রতিষ্ঠিত। বিনা যোগসাধনায় আত্মদর্শন সম্ভব নয়। আবার আত্মদর্শন ব্যতিরেকে আত্মগবৈত্তি হয় না এবং আত্মসংবিত্তি ব্যতিরেকে মোক্ষ প্রান্তি হয় না। মোক্ষ প্রাপ্তিই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য 🕽

ধীরে ধীরে ভাঁহার ভক্ত সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। মুচি ভগবান্ দাস, গিরিধারী চামার, কনষ্টেবল বিন্দা হাল্য়াই সহ কেরিওয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া নামী-দামী ব্যক্তি এমন কি কভ রাজা মহারাজা পর্যান্ত ভাঁহার কুপালাভ করিতে লাগিলেন। তিনি সম্পূর্ণ প্রচার বিমুখ থাকায় কখনও কোন সভায় দাঁড়াইয়া ভাষণ দেন নাই। কোন ভক্ত প্রচারের কথা বলিলে তিনি বলিতেন সূর্য্য উঠিলে কি ঢাক ঢোল পিটাইয়া লোককে জানাইতে হয় ? যাহার দৃষ্টি আছে সে দেখিতে পাইবেই। তেমনই আত্মর্থেরে প্রচার নিম্প্রয়োজন। যাহার যখন প্রয়োজন হইবে বা প্রাণ কাঁদিবে, সে আপনা হইতেই চলিয়া আসিবে। যেখানে প্রকৃত কিছু থাকে না সেখানেই প্রচার প্রয়োজন হয়। তিনি কোন মঠ মিশন বা আশ্রম স্থাপন করেন নাই। সন্ম্যাস অপেক্ষা গার্হস্থাকেই তিনি বেশী মর্য্যাদা দিতেন।

কিছু কিছু সাধক আছেন যাঁহাদের চলার পথ এবং সাধনার মধ্যে বিশেষ কিছু পরিলক্ষিত হয়। জোয়ারের মধ্যে গা ভাসাইয়া তাঁহারা চলেন না। যে সব মহাত্মাদের মধ্যে নৃতনত্ব থাকে তাঁহাদেরই সকলে মহাপুরুষ আখ্যা প্রদান করেন। শ্যামাচরণও যোগপথে এইরকম নৃতনত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

শ্যামাচরণের বৃদ্ধ শশুর বাচম্পতি মহাশয় নিষ্ঠাবান্ বিখ্যাত পণ্ডিত বিলয়া স্থারিচিত ছিলেন। তিনিও শ্যামাচরণের অপূর্ব্ব যোগসিদ্ধিতে আরুষ্ট হইয়া জামাইয়ের নিকট হইতে যোগদীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাহার পর হইতে তিনি আর জামাই সম্বোধনে ডাকিতেন না। আদর করিয়া "যোগিরাজ্ঞ" বিলয়া ডাকিতেন। সেই হইতে ধীরে ধীরে তিনি "যোগিরাজ্ঞ" বিলয়া পরিচিত হন। যোগিরাজ্ঞের এক বিখ্যাত পণ্ডিত ভক্ত দেওছরের পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে "কাশীর বাবা" বিলয়া সম্বোধন করিতেন। বর্ত্তমানে তাহার ভক্তগণ তাহাকে "বড়বাবা" বলিয়া সম্বোধন করেন।

বৃদ্ধ শশুর দেবনারায়ণ বাচস্পতি প্রায় শতায়ুঃ হইয়া পরলোক গমন করেন। বাচস্পতি মহাশয় মৃত্যু শয়ায় শায়িত আছেন। কাশীমণি দেবীর বড় ইচ্ছা যোগিরাজ পরলোক্যাত্রী বৃদ্ধ শশুরকে একবার প্রণাম করিয়া আদেন। কাশীমণি দেবী তাঁহার সেই ইচ্ছা প্রকাশও করিলেন, কিন্তু যোগিরাজ কিছু না বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের যোগিরাজ মৃত্যুপথ্যাত্রী শশুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন কিন্তু প্রণাম না করায় কাশীমণি দেবী ব্যথিত হইলেন। দেবনারায়ণও যোগিরাজের প্রণাম শ্বইতেন না।

্১৮৮০ খুষ্টাব্দের সেপ্টম্বর মাসে তিনি চাকুরী হুইতে অবসর গ্রহণ করেন।

তথন তাঁহার মাসিক পেনশন ধার্য হইয়াছিল উনত্রিশ টাকা চার জানা ছয় পাই। এই সামান্য অর্থে তাঁহার সংসার চালাইতে অস্থবিধা হওয়ায় তিনি কাশীরাজ ঈশ্বরী নারায়ণ সিংহের পুত্র প্রভূনারায়ণ সিংহকে শান্তগ্রহাদি পড়াইবার জন্য গৃহ-শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হন। বেতন নির্দিষ্ট হইল ত্রিশ টাকা। প্রতিদিন রাজার নৌকা আসিয়া যোগিরাজকে লইয়৷ যাইত গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত রামনগরের রাজপ্রাসাদে। বর্ষার সময় গঙ্গায় জল বাড়িলে রাজপ্রাসাদেই তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইত। রাজা স্বয়ং শান্তক্ত ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। রাজা শ্যামাচরণের সকল শান্ত্র বিশেষ করিয়া বেদাস্ত দর্শনের অধ্যাপনায় বড়ই প্রীত হইলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে অধিকতর কিছু জানিতে উৎস্ক হইলেন। যোগিরাজ সব সময় নিজেকে গোপন রাখিতেন। যোগিরাজের এক সহপাঠী বন্ধু গিরীশচন্দ্র দে মহাশয় কাশী রাজএষ্টেটে উচ্চপদে চাকুরী করিতেন। সেজন্য রাজার সহিত তাঁহার যথেষ্ট হন্নতা ছিল। একদিন কথাচ্ছলে গিরীশবাবু রাজাকে বলিলেন—
"গ্যামাচরণ সাধারণ মানুষ নহেন, তিনি সিদ্ধ মহাযোগী।"

রাজা বলিলেন—"তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার শাস্ত্র জ্ঞান শুনিয়া সেই রকমই অনুমান করিয়াছিলাম। এখন তোমার কথায় বিশাস হইল।" ইহার পর রাজা ও তাঁহার পুত্র প্রভুনারায়ণ সিংহ তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন।

শ্যামাচরণের তিন কন্যা হরিমতী, হরিকামিনী ও হরিমোহিনী। কাশীমণি দেবী জ্যেষ্ঠা কন্যা হরিমতীর বিবাহের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইলেন। বিবাহের দিনও স্থির হইল, কিন্তু বিবাহ দেবার মত অর্থ কোথায় ? কাশীমণি দেবী সেকথা স্বামীকে জানাইলেন।

যোগিরাজ বলিলেন—"চিস্তা করিয়া কোন লাভ নাই, বাঁহার চিস্তা তিনিই করিবেন। যথাসময়ে অঙ্গদ স্বকিছু আনিবে!"

কয়েকদিন পর কাশীরাজ লোক মারফং স্থৃদৃশ্য জরির বটুয়ার ভিতর কভকগুলি মোহর পাঠাইলেন যোগিরাজের নিকট ভাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য।

# ইহাতে ঞ্রীভগবানের সেই অমোধ বাণীর সভ্যতা প্রমাণিত হইল — অনক্তান্টিতরুত্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেবাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম ॥

অর্থাৎ (অন্য কিছু চিস্তা না করিয়া যিনি আমাকেই (আত্মাকে)
উপাসনা করেন আমি ভাঁহার পার্থিব এবং অপার্থিব সব ভারই বহন করি টি

যোগিরাজের এই জ্যেষ্ঠ। কন্যার বিবাহ হইয়াছিল ঢাকা জেলার লটাখোলা গ্রামের রামচরণ মৈত্র মহাশয়ের সহিত। পরে মধ্যমা কন্যা হরিকামিশীর বিবাহ হইয়াছিল বঙ্গদেশের পাবনা জেলার ভারাঙ্গা নামক গ্রামের গঙ্গাদাস চৌধুরী মহাশয়ের সহিত এবং কনিষ্ঠা কন্যা হরিমোহিশীর বিবাহ হইয়াছিল বিষ্ণুপুরে কাদাকুলির রামময় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত।

যোগিরাজের সাধারণতঃ কোন অনুথবিন্থুখ হইত না। প্রকৃতই নুখান্থোর অধিকারী ছিলেন। এই সময় গ্রীম্মকালে তিনি একবার অর্শরোগে আক্রাস্ত হন। কিন্তু অল্প চিকিৎসাতেই তাঁহার রোগমুক্তি ঘটে।

যোগিরাক্ষ ধৃতি কতুয়া ও পাঞ্চাবী পরিধান করিতেন। কিতে দেওয়া কাপড়ের জুতা ব্যবহার করিতেন এবং বাড়িতে খড়ম ব্যবহার করিতেন। সে জুতা আজও রক্ষিত আছে। তিনি সকালে জলথাবার খাইতেন না। একটু ঘি ও চিনি খাইয়া জলয়োগ করিতেন। মধ্যাফে ভাত খাইতেন। তিনি সম্পূর্ণ নিরামিয়াশী ছিলেন। তুধ বেশী খাইতেন। প্রতিদিন রাক্রে আহারাদির পর হঁকাতে একবার তামাক সেবন করিতেন। সেই সময় বাড়ির লোকদের সহিত কিছুক্ষণ আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। তাঁহার দেহের উচ্চতা ছিল পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। আজামূলম্বিত বাহুমুগল। শরীরের নিয়াঙ্গ ছিল ধপ্ধপে সাদা, শাঁক আলুর মত। মধ্যাংশ ছিল গোলাপী রঙের এবং মস্তক ও মুখমণ্ডল ছিল ছধে-আলতা রঙের। খুবই আকর্ষণীয় তাঁহার চেহারা ছিল। তিনি রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাইলে যাহারা তাঁহাকে চিনিত না তাহারাও তাঁহার আকর্ষণীয় চেহারা দেখিয়া শ্রুজায় মাথা নত করিয়া পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইত। প্রথম দিকে অনেক সময় সারারাত যোগসাধন করিতেন এবং শেষের দিকে ভোর রাত্রে উঠিয়া সাধন করিতেন।

<sup>· (</sup>১) গীজা সাহহ

<sup>(</sup>২) শ্রীপঞ্চমী ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪ জীটান্দ রাজে রামচরণ মৈজ খ্যালয় প্রভাক প্রমান করেন।

ভারপর সকালে গঙ্গাস্থান করিয়া পুনরায় সাধন করিতেন। সকালে সাধারণতঃ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না।

যোগিরাজের এক ভক্ত মটরু, কাশীতে তাহার ছোট একটি দরজীর দোকান ছিল। মটরু প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় আসিয়া যোগিরাজের উপদেশ প্রবণ করিত। মটরু গরীব ছিল বলিয়া যোগিরাজের কোন সেবা করিতে পারিত না। কিন্তু তাহার সেবা করিবার বড়ই ইচ্ছা। তাই মটরু প্রতিদিন হুই থিলি ভাল সাজা পান আনিয়া যোগিরাজকে দিত। যোগিরাজও হুইবেলা আহারাদির পর সেই পান আনন্দে সেবন করিতেন। মটরু যোগিরাজকে এইভাবে সারাজীবন পান খাওয়াইবে ইহা সে জীবনের একটি ব্রত করিয়া লইয়াছিল। যোগিরাজের দেহত্যাগের পরও মটরু দীর্ঘদিন জীবিত ছিল। জীবনের শেষদিন পর্যান্ত সে প্রতিদিন ছুই খিলি ভাল সাজা পান লইয়া আসিয়া যোগিরাজের পাহুকার উপর রাখিয়া দিয়া সেখানে বসিয়া কৃতাঞ্চলিপুটে প্রার্থনা জানাইত। সেই সময় আজনিমশ্ল মটরুর হুই নয়নে অঞ্চধারা নামিয়া আসিত।

### পঞ্চম পদ্দিক্তেক

#### যোগার্ড

তিনি সক্ষ জীবে ও সক্ষ ভূতে নারায়ণ দর্শন করিতেন। কোন দর্শনার্থী বা ভক্ত প্রণাম করিলে তিনি প্রত্যভিবাদন জানাইতেন। কিন্তু কেহ তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করুক ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না।

কোন ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁহার সাধনার উপলব্ধির বিষয় দৈনন্দিন দিনপঞ্জিতে লিপিবছ করিয়া গিয়াছেন এমন জানা যায় না। যোগিরাজ এইরকম ছাবিশেখানি দিনপঞ্জি রাথিয়া গিয়াছেন, যাহা আজও স্বত্নে রক্ষিত আছে। তিনি বাঙলা অক্ষরে এবং হিন্দী ভাষায় দিনপঞ্জিগুলি লিথিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার সাধনার ক্রমোন্নতি ব্বিতে কোন অস্থ্রবিধা হয় না। তিনি সাধনার এমন এক উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন যাহা আজও তাহার দিনলিপিগুলি দেখিলে বোঝা যায়। তাঁহার দিনলিপির এক জায়গায় লিথিয়াছেন—

"ময় কুছ নাহি ওহি সূর্য্যহি জো কুছ হয় বিলকুল মালিক উহ ছোড়ায় তুসর কুছ নাহি উসকা রূপ নিচে লিখা দেখ।"

অর্থাৎ আমি কিছুই নই, ঐ আত্মসূর্য্যই সবকিছু, সম্পূর্ণ মালিক। সেই আত্মসূর্য্য ছাড়া আর কিছুই নাই। তাঁহার রূপ নীচে লিখিলাম।

ইহার পর একটি মামুষের মুখাকৃতি অঙ্কন করিয়া উহার কপালের উপর লিখিয়াছেন "হম শ্যামাচরণ সূর্ব্য।"—আমিই সেই শ্যামাচরণ আত্মসূর্য্য।

অপর এক জায়গায় লিখিয়াছেন—

"ওহি সুর্য্য উসিকা জ্যোত সমেত ওহি মহাপুরুষ ব্রহ্ম হয়—বড়া আনন্দ —আব বড়া মন্ধা হয়া, অব বিলবুল স্থাসা ভিতর চলতা হয় ইসকে বরাবর আনন্দ কোই তুসরা বাত মহি ইসিকা নাম চিদানন্দ—এহি ব্রহ্ম —এত্তেরোজ বাদ আজ জন্ম সফল।"

অর্থাৎ জ্যোতি সমেত সূর্য্য ( আত্মসূর্য্য ) তিনিই মহাপুরুষ ব্রহ্ম।
বড় আনন্দ। এখন বড়ই মজা ( আনন্দ ) হইল। এখন শ্বাস সম্পূর্ণ
ভিতরে ভিতরে চলিতেছে। এমন আনন্দ খার অন্য কিছুতে পাওয়া যার না।
ইহারই নাম চিদানন্দ, ইনিই ব্রহ্ম। এইদিন পরে আজ জন্ম সফল হইল।

অর্থাৎ প্রাণকর্ম করিতে করিতে যখন শাস-প্রশাসের গতি সম্পূর্ণ থামিয়া গিয়া সুধ্যাবাহী হয় তখনই এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই তিনি বলিতেছেন এই অবস্থার মত আনন্দ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। এই শাশ্বত আনন্দে স্থিতিলাভ করিয়া তিনি বলিতেছেন এতদিন পর আজ মহুয়া জন্ম সফল হইল, অর্থাৎ তিনি পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন।

আরও লিখিয়াছেন—"আপনাহি স্বরূপ নারায়ণকা দেখা। মহাদেব ও পাবর্বতী আদমি কা রূপ দেখা পার্ববতী হমে চুমা দিয়া।" অর্থাৎ আপন স্বরূপ নারায়ণকে দেখিলাম। মমুখ্যরূপে মহাদেব ও পাবর্ব তীর রূপ দেখিলাম। মাতৃভাবে পাবর্ব তী আমাকে চুমা দিলেন। অক্তৈতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজেকে ও নারায়ণকে এক দেখিতেছেন।

এই ধরনের বহু লেখার মধ্য হইতে মাত্র কয়েকটি অবিকল ভূলিয়া দেওয়া হইল। ইহা হইতে বোঝা যায় তিনি সাধনার কত উচ্চ অবস্থায় পৌছিয়াছিলেন।

তাঁহার এক ভক্ত কনষ্টেবল বিন্দা হালুয়াই সম্বন্ধে প্রানান্দ বিলভেন—"বিন্দা সচিদানন্দ সাগরে ভাসছে।"

অবসর গ্রহণের পর হইতে এই আচার্য্য বরিষ্ঠের বৃহত্তম ভূমিক। শুক্ল
হয়। গুরুক্পায় অসামান্য যোগবিভূতির অধিকারী হইয়াও এই মহাযোগী
গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া মুখ্যতঃ গৃহীদের মধ্যে যোগসাধনার প্রচার করিতেন।
বাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে শুরু করিয়া বহু নীচ জাতীয় হিন্দু, মুসলমান, প্রীষ্টান
এমন কি রাজা মহারাজা হইতে পথের ভিখারী পর্যান্ত তাঁহার কুপালাভ
করিয়াছিলেন। দেওঘরের বালানন্দ ব্রহ্মচারী, কাশীর ভাস্করানন্দ সরস্বতী,
নানক-পন্থী সাইদাস বাবাই সহ অনেক ত্যাগী সন্ন্যাসীও তাঁহার সারিধ্যলাভ
করিয়া ধন্য হন।

কাশীরাজ ঈশ্বরী নারায়ণ সিংহ মাঝে মাঝে তৈলক স্বামী ও ভাস্করানন্দ সরস্বতীর সহিত দেখা করিতে যাইতেন। 'রাজা একদিন ভাস্করানন্দের কাছে এই গৃহী মহাযোগীর অনেক প্রশংসা করায় ভাস্করানন্দ তাঁহার সহিত

<sup>(&</sup>gt;) আমেদাবাদ জেলার শির্জির মহাবোগী সাইবাবা সম্ভবত: ১৮৫৮ ঐটাস্থের পর জন্মগ্রহণ করেন এবং দেহত্যাপ করেন ১৯১৯ ঐটাস্থের ১৮ই অক্টোবর। তাঁহার ভীবন চরিতে দেবা যায় তিনি ছিলেন কবীগপহী। তিনি কবনও কাশীতে আসিয়াছেল এমন কবাও জানা যায় না। কিছু লাহিড়ী মহাশয়ের দিনপঞ্জিতি লিখিও আছে তিনি নানকপহী সাইদাস্বাস্থাকৈ ক্রিয়াবোগ দীকা দিয়াছেন। জানা

সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি সন্ন্যাসী হওয়ায় গৃহীর বাড়িতে যাইয়া দেখা করা অন্থচিত ভাবিয়া রাজাকে অন্থরোধ করেন তিনি যদি গৃহিযোগীকে অন্থরোধ করিয়া একবার তাঁহার কাছে আনিতে পারেন। সেইমত কাশীরাজের অন্থরোধে যোগিরাজ প্রথমে রাজি হন নাই। শেষে বছ অন্থরোধের পর রাজি হন এবং কাশীরাজ তাঁহার নিজের ঘোড়ার গাড়িতে করিয়া যোগিরাজকে লইয়া যান ভাল্করানন্দের কাছে। মিলন হইল ছই মহামানবের। ভাল্করানন্দ গৃহিযোগীর সাধন পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিলেন এবং খুশী হইয়া তাঁহার সাধন পদ্ধতি পাইবার জন্য অন্থরোধ করিয়াছিলেন।

কাশীর প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁছার এক বন্ধু মাঝে মাঝে মহাত্মা তৈলঙ্গ স্থামীকে দর্শন করিতে যাইতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যোগিরাজের শিশু ছিলেন। একদিন হুই বন্ধ্ যোগিরাজকে অন্থরোধ করিলেন তৈলঙ্গ স্থামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম। যেগিরাজ সন্মত হওয়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যোগিরাজকে লইয়া গেলেন তৈলঙ্গ স্থামীজীর নিকট। কাশীধামে তথন স্থামীজীর বিপুল ব্যাতি। চলমান শিব নামে তিনি প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন। মৌন স্থামীজী বসিয়া আছেন তাঁহার পঞ্চগলা ঘাটের আশ্রমে। চারিদিকে ভক্তগণ উপবিষ্ট। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ধৃতি-পাঞ্চাবী পরিহিত

বার শির্থির সাইবাবা ক্থনও তাঁহার গুলর নাম কাহারও নিকট প্রকাশ করেম নাই, কিছু তাঁহার নামোরেথ করিতেন 'ভেনকুল' এই ছল্পনামে। হিন্দু, মুসলমান, খুটান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মাহ্যর তাঁহার নিকট আশ্ররণাভ করিয়াছিল। ধর্ম মভ এবং লাখন পছতির দিক থেকে উভরের মধ্যে অনেকাংশে মিল দেখা যার। অবশু শির্থির লাইবাস্বাবা বে সত্যাই ক্রীরণছী ছিলেন এমন নিশ্চিত করিয়া বলা যার না। অপর দিকে লাহিড়ী মহালরের জীবিভকালে ভারতবর্ষে একমাজ শির্থির সাইদাস্বাবার নামই পাওয়া বার, অপর কোন সাইবাবার নাম পাওয়া বার না। শির্থির সাইবাবার প্রাছত কোথাকার মাহ্যর ছিলেন তাহাও সঠিক জানা বার না। সম্ভবতঃ ১৮৭২ ক্রীরাবে হঠাওই তিনি শির্থি গ্রামে আলিরাছিলেন। ক্রীরপছী বলিয়া তাঁহার জীবনীতে বাহা-বর্ণনা করা হইয়াছে ভাহাও ক্ডটা সঠিক নিশ্চিত করিয়া বলা যার না, কারণ সাইবাবা স্বকিছুই গোপন রাখিতেন। সে কারণে হয়ত শির্থির সাইলাসবাহার লাইড়ী মহাশরের ছাকট হইতে জিয়াবোল দীকা পাইয়া থাকিতে পারের প্রবং তিনি ক্রম্ভ ক্রীরপছী না হইয়া নানকপ্রীও ছইজে পারেন।

শ্যামাচরণকে আসিতে দেখিয়া স্বামীক্ষী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ক্রন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বিশাল বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। উভরে উভয়কে প্রত্যভিবাদন শেষে কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হুই মহাযোগীর এই মিলন দর্শনে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেমাঞ্চ নামিয়া আসিল। তাহার পর তাঁহারা আপন আপন গস্তব্যক্তল অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

স্বামীজীর নিকট উপস্থিত ভক্তেরা যোগিরাজকে চিনিতেন না। তাঁহারা কখনও স্বামীজীকে কাহাকেও প্রেমালিঙ্গন করিতে দেখেন নাই। তাঁহারা উৎস্কুক হইয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় মৌন স্বামীজী একটি ক্লেট-পেলিলে লিখিয়া দিলেন—"গাঁহাকে পাইবার জন্য সাধুদের কৌপিনটাও ত্যাগ করিতে হয়, এই মহাত্মা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও তাঁহাকেই পাইয়াছেন।"

স্বামীজীর নিকট উপস্থিত ভক্তদের মধ্য হইতে একজন কৌতৃ**হলপরবন্দ** হইয়া পরদিন যোগিরাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং সেখানে গোপালবাবুকে ইহা বলিয়াছিলেন।

মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীজীর এই স্বীকৃতির মাধ্যমে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৃহিযোগী শ্যামাচরণ মানবসমাজে অবিলয়ে পরিচিত হইয়া পড়েন। শিবক্ষেত্র কাশীধামের সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যোগিরাজের অলৌকিক লীলা প্রসারিত হইতে লাগিল। পত্তলের মন্ত জাতি ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিবশেষে স্বর্ধ শ্রেণীর মানুষ আসিতে লাগিল। তিনিও পতিতপাবনের ন্যায় অকৃপণ হস্তে সকলকে কৃপা বিভরণ করিতে লাগিলেন।

তিনি চাহিতেন সকলে গৃহে থাকিয়া অধ্যাত্মপথে উন্নতি করুক। কেই
সন্ধ্যাস লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি তাহাকে নির্ব্ধ করিতেন।
ব্রাইয়া আপন গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। বলিতেন—"সন্ধ্যাস জীবন বড় কঠিন।
কোন কারণে ভূল করিলেও সংসারীর ক্ষমা আছে, কিন্তু সন্ধ্যাসীর ক্ষমা নাই।
সন্ধ্যাসীর বেশভ্ষায় আখ্যাত্মিকতার বহিঃপ্রকাশ থাকে, কিন্তু আত্মপ্রকাশে
অনিচ্ছুক, নীরব গৃহী সাধকের অনাড়ম্বর সাধনায় বহিঃপ্রকাশ নাই।" অবল্য উহার সংসার ত্যাগী শিশ্বও অনেক ছিলেন। তিনি সকল জাতির মামুষকে
হিন্দুধর্মের পরম গুহু এই যোগক্রিয়া দীক্ষা দিতেন বলিয়া অনেকে তাঁহার
বিক্রমে নানা প্রকার সমালোচনা করিতেন। তিনি স্মিত্রান্তে তাঁহানের
বলিতেন—"আমি ব্রাক্ষণের মধ্যে চণ্ডাল দেখি, আবার চণ্ডালের মধ্যে
বাক্ষণেও দেখি। সৌভাগ্যক্রমে একটি ভাল পথ পাইরাছি। যথন বান্তবের ভিতর মানুষ দেখি আর সে যদি জিজ্ঞাসা করে তবে তাহাকে বলিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।"

কাশীর প্রসিদ্ধ অদৈতবাদী দণ্ডিস্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, যিনি গৃহস্থাশ্রমে মহারাপ্ত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনিও যোগিরাজের কুপালাভে ধন হন। কাশীতে অহল্যাবাঈ ঘাটের নিকট বিশুদ্ধানন্দ মঠে তিনি থাকিতেন। যোগিরাজের মহাপ্রয়াণের পরও বহুদিন তিনি জীবিত ছিলেন। মৃত্যুর পুর্বে বিশুদ্ধানন্দজী বড়ই শারীরিক কণ্ট পাইতেছিলেন। তাঁহার এই অসুস্থতার জন্য যোগিরাজ-পুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। এ সময় তাঁহার সেবার প্রতি কিছু অবহেলাও হইতেছিল। তাই একদিন তিনি তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"এখন দেখছি গৃহস্থাশ্রমই ছিল ভাল।" এইরূপে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী গৃহস্থাশ্রমকেই উচ্চ মর্য্যাদা দিয়াছিলেন।

স্থার গুরুদাস বন্দ্যোপাধাায় ও কালীকৃষ্ণ ঠাকুর যোগিরাজকে দর্শন করিবার মানসে চুঁচুড়া আদালতের প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী ও যোগিরাজের ভক্ত স্থরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী সমভিব্যাহারে কাশীধাম আসিয়া রংপুরের কাকিনা ষ্টেট ঠাকুরবাড়িতে অবস্থান করেন। উক্ত স্থরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট পরে জানা যায় যে ঐ সময় তাঁহারা যোগিরাজের নিকট হইতে ক্রিয়াযোগ দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উদয়পুরের রাজার ভাই এবং তথানকার এক শ্বেতকুষ্ঠ রোগী তাঁহার নিকট দীক্ষা পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে দেখা যায় তিনি রোগমুক্ত হইয়া সাধনায় উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন।

হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের শ্যামাচরণ লাহিড়ী একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যোগিরাজের নিকট ১৫ই অক্টোবর ১৮৮৮ খৃঃ দীক্ষা প্রাপ্ত হন। যোগিরাজের জীবদ্দশায় উক্ত শ্যামাচরণের দেহত্যাগ হইলে সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হওয়ায় অনেক ভক্ত ভুল বুঝিয়া কাশীতে যোগিরাজের বাড়িতে চিঠি লিখিয়াছিলেন।

### মন্ত্র পরিক্রেক

### আৰ্যজীবন

ভারতীয় সংস্কৃতিতে শাস্ত্রবিধি ও যোগাচারের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে।
বর্ণাশ্রমের বাবস্থা অনুসারে ভারতীয়গণ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথে জীবনযাপনের
সঙ্গে সঙ্গে যোগসিদ্ধিও লাভ করিয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারিতেন। শরীর
জীর্ণ হুইলে তাঁহারা যৌগিক প্রক্রিয়ায় তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের মত অনায়াসে
ত্যাপ করিয়া নবীন শরীর ধারণ করিতেন। এই পারস্পর্যোর গতি মহাকবি
কালিদাসের সময় পর্যাস্ত যে অব্যাহত ছিল, সে তথা আমরা তাঁহার
প্রোগেনাস্তে তন্তব্যজাম" কথাটি হুইতে পাইয়া থাকি।

যোগিরাজ বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা সহ বহু ধর্মগ্রন্থের আধ্যাত্মিক যৌগিক ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ ব্যাখ্যা সমূহ ছিল অপুৰ্বা। मिश्चलि माधातापत्र ताधगमा ना **इटेलि** माधकरमत्र निक्र विस्थिख প্রয়োজনীয়। বিশেষ করিয়া গীতার এইরূপ সাধন রহস্তপূর্ণ ও আধ্যাত্মিক যৌগিক ব্যাখ্যা তাঁহার পর্বের আর কেহ করিয়াছেন কিনা আমাদের জানা নাই। পর্বের গীতা সাধারণতঃ পণ্ডিত মহলেই আলোচিত হইত। সাধারণের মারে উহা তেমন প্রচারিত ছিল না। তিনি গীতাকে মানুষের অধ্যাত্মমার্গের পথপদৰ্শকৰূপে গ্ৰহণ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি বৃঝিয়াছিলেন গীতা ভারতবর্ষের প্রাণম্বরূপ। তাই তিনি গীতার সহস্রাধিক গ্রন্থ চাপাইয়া ভক্তদের মাঝে বিতরণ করেন। প্রতিদিন তিনি গীতা ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তদের বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার ঐ অপূর্ব্ব গীতা ব্যাখ্যায় বহু ভক্ত আকুষ্ট হইয়া ভাঁহার নিকট আসিতেন। পূর্বে বস্থ মহাত্মা গীতাকে বস্থভাৱে দেখিয়াছেন। কেহ দৈতবাদ, কেহ অদৈতবাদ, কেহ বা দৈতাদৈতবাদের মধ্য দিয়া গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ ইহার মধ্যে জ্ঞানের প্রাধান্য. কেহ ভক্তির প্রাধান্য, কেহ বা কর্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াছেন। কিছ গীতা যে একথানি পূৰ্ণাঙ্গ যোগশাস্ত্ৰ এই দৃষ্টিতে খুব কম মনীষীই উপলব্ধি কবিয়াছেন। গীভাতে ১৮টি অধ্যায়ের সবই যোগ। বিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্মবোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি। ইহা ছাড়া আরও দেখা যার শীতার প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে লিখিত আছে "ইতি শ্রীমন্তগবদগীতাস্পনিষৎস্থ বন্ধবিভায়াং

যোগশাস্ত্রে প্রীকৃষ্ণার্জ্নসংবাদে ইত্যাদি।" অতএব গীতা ব্রহ্মবিদ্ধার্মণ যোগশাস্ত্র। ভগবংপ্রাপ্তির জন্য যেমন কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গ প্রেসিদ্ধ, তেমনি যোগমার্গও আর একটি প্রসিদ্ধ পথ। প্রাচীনকালে ঋষিরা যোগমার্গর অধিক সমাদর করিতেন। গীতায় সবর্ব নে যোগের কথাই পরিলক্ষিত হয়। এই পন্থায় বিজ্ঞান সন্মতভাবে তত্ত্বকথা আলোচিত ইইয়াছে। ইহা কেবল আলোচনাত্মক শাস্ত্র মাত্র নহে, ইহাতে আধ্যাত্মিক মার্গের সাধনোপযোগী কর্ম্ম ও তাহার পন্থ। নিদ্ধিষ্ট ইইয়াছে। ভগবান অর্জ্কনকে যোগী হইতে উপদেশ দিয়াছেন, কারণ যোগী ব্যতীত অপর কেহ গীতাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে সক্ষম নহেন। গীতা সাধনা ও অমুভবের গ্রন্থ। অত্রএব কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি যিনি যে পথেই সাধনা করুন না কেন সবই যোগ। যোগ ছাড়া সাধনা হয় না। যোগ অর্থাৎ মিলন। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন ঘটানই যোগ অর্থাৎ যুক্ত করান। সব সাধকের একই উদ্দেশ্য—জীবাত্মকে পরমাত্মার সহিত মিলন ঘটান।

যোগিরাজের স্বহস্ত লিখিত গীতা সহ কয়েকখানি গ্রন্থের ব্যাখ্যা পাওয়া বায়। স্বার্থা অপরাপর শাস্ত্রগ্রন্থলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যখন ভক্তদের নিকট বলিতেন তখন পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, প্রসাদদাস গোস্বামী ও মহেন্দ্রনাথ সান্যাল মহান্যগণ উহা লিখিয়া রাখিতেন। পরে তাঁহারা নিজ নিজ নামে গ্রন্থকলি প্রকাশিত করেন। যোগিরাজ তাঁহার নামে কোন গ্রন্থই প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার রোজনামচায় বৈশেষিক দর্শনের এক অপুর্বে যোগশাস্ত্রসম্বত ব্যাখ্যা দেখা যায়।

তাঁহার গীতা ব্যাখ্যা ছিল অপূর্ব। যেমন গীতায় বলা হইয়াছে "শ্রীভগবান্ উবাচ।" তাঁহার পূর্বে ও পরে সকলেই উহার ভায় করিয়াছেন

<sup>(</sup>১) বোগিরাজ নিয়লিখিত ২৬ খানি গ্রন্থের যৌগিকভাগ্ত করিয়াছিলেন :—
(১) ক্টডা (২) বেদান্ত দর্শন (৩) গৌতম স্তর (৪) অষ্টাবক্র সংহিতা (৫) সাংধান্দরিন (৬) উকার ক্টডা (৭) গুলু ক্মিডা (৮) ডেজবিন্দু উপনিষদ (৯) ধ্যানবিন্দু উপনিষদ (১০) অমুডবিন্দু উপনিষদ (১০) অবিনাশী কবীরক্মডা (১২) কবীর (কবীরের বোহাবলী) (১০) মীমাংলার্থ সংগ্রন্থ (১৪) নিরাল্যোপনিষদ (১৫) চরক (১৬) চন্তী (১৭) লিজপুরাণ (১৮) ডয়লার (১০) বল্লসার (২০) অলার (২০) আলার গ্রন্থ আদি গ্রন্থ ) (২১) বৈশেষিক দর্শনমু (২২) পাতঞ্জল বোগস্তর (২০) বল্পনাহিতা বা মন্তরহক্ষ (২৪) পাণিনীর শিক্ষা (২৫) ডেজিয়ীর উপনিষদ (২৬) অবন্ধুত্ত ক্ষিডা।

"শ্রীভগবান্ বলিলেন।" কিন্তু যোগিরাজ তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন "কূটশ্বের দারা অনুভব হইতেছে।" ইহা সম্পূর্ণ নৃতন এক অনুভবীয় ভাষ্য। কূটশ্বই সব। কারণ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

ঘাবিমো পুরুষো লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে॥

অর্থাৎ ক্ষর এবং অক্ষর নামে ইহলোকে তুই পুরুষ প্রসিদ্ধ আছেন। তাহার মধ্যে সমুদায় ভূতগণ ক্ষর বা নশ্বর এবং কুটস্থ চৈতনা অক্ষর বা অবিনশ্বর পুরুষ বলিয়া উক্ত হন।

এই কুটস্টি কি তাহার বর্ণনা পূরেব কেহ করেন নাই। অবশ্য ইহা বর্ণনাগমা নহে, সাধনলব অনুভূতিগমা। উহা কেবল যোগিগণই জ্ঞাত আছেন। কূট শব্দের অর্থ নেহাই। অর্থাৎ যে লৌহপীঠের উপর কর্মকার বা স্বর্ণকারগণ লোহা বা সোনা পেটাই করিয়া নানা প্রকার জব্যাদি তৈয়ারী করেন, কিন্তু নেহাই যাহ। তাহাই থাকে। নেহাইয়ের কোন পরিবর্তুন হয় না, উহা নির্বিকার। তেমনি কুটস্থকে আশ্রয় করিয়াই সমস্ত জগৎ বর্তমান। সকলেরই পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু কুটস্থের কোন পরিবর্তন নাই, তিনি অবিনাশী। অর্থাৎ যাহা ত্রিনয়ন, তুরীয়দৃষ্টি, জ্ঞানচক্ষু তাহাই কুটস্থ। এই কুটস্থে যোগীর স্থিতিপ্রাপ্তি হইলে বিশ্ববদ্ধাণ্ডের সবকিছু ভাঁহার জ্ঞাত হয়, সবকিছু প্রকাশ বা অনুভব হয়। উহাই সবকিছুর উৎসস্থল ও আধ্যাত্মিক জগতের প্রকাশস্থল। এইখানে স্থিতিপ্রাপ্তি হইলেই যোগী নিজেই নিজের কাছে সকল প্রশ্ন ও তাহার উত্তর পাইয়া থাকেন। আপন। হইতেই তাঁহার নিকট সকল প্রশ্নের উদয় হয় ও তাহার মীমাংসাও হইয়া যায়। দূরবীনের সাহুট্যো যেমন বছ দূরের বস্তু লক্ষিত হয়, তেমনি কুটস্থে স্থিতিলাভ হইলে বিশ্ববন্ধাও দেখা যায়। অৰ্জুন তেজস্তব, সেই তেজস্তত্ত্বের দ্বারা যোগীর অভ্যস্তরে জিজ্ঞাসিত হইতেছে ও কুটস্থের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। ইহা যোগীমাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন বলিয়া গীত। অনুভবের গ্রন্থ। তাই তিনি উহার ভায়্যে বলিয়াছেন **"কুটস্থের দা**রা অমুভব হইতেছে।" যোগী প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া যোনিমূজার ।রা আজ্ঞাচক্রে স্বর্ণাভা বেষ্টিত, মাঝে কাল ও তন্মধ্যে বিন্দু স্বরূপ এক চক্ষু লক্ষিত হয়। পরে উহা কোটিস্ধ্যপ্রতীকাশ আভা ধারণ করিয়া যোগীকে 'আমি

<sup>(</sup>১) शैंडा ১८।১७

হারা' করাইয়া দেয়। উহাই 'স্থদর্শন চক্র', উহা দর্শন করিলে যোগীর সমস্ত পাপরাশির ছেদন হয় বা হরণ হয় বলিয়া তিনিই হরি। তিনিই পাপরাশির হরণকর্তা। স্থদর্শন অর্থাৎ স্থন্দর দেখিতে। মাঝে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণ, তন্মধ্যে নিশ্চল তারকা বিশিষ্ট বলিয়া গ্রুব। তিনিই তারকনাথ। ইহাতে স্থিতিপ্রাপ্তি ঘটিলে যোগীর প্রুব জ্ঞান হয়। উহা গগন সদৃশ বলিয়া গগনগুহ। বলা হয়। উক্ত স্থানে স্থিতি প্রাপ্তি ঘটিলে যোগী সমস্ত ধর্মতন্ত জ্ঞাত হয়। ইহাকেই লক্ষা করিয়া যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—"ধর্মস্থতন্তং নিহিতং গুহায়াম।" ১ এই কৃটস্থই অক্ষর পুক্ষ অর্থাৎ অবিনাশী পুরুষ বলিয়া প্রাস্থান কৃষ্টিররপ "স্থদর্শন চক্র" দর্শনে যোগীর বিরুদ্ধ ভাবগুলি অর্থাৎ প্রবৃত্তিপক্ষীয় অস্বরগণের ছেদন পূর্বে ক নাশ হয়। তথন যোগী নির্ত্তি পথে চলিতে সমর্থ হন।

ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া তুলসীদাস বলিয়াছেন—

জশু পেখন্ তুম্হ্ দেখনিহারে। বিধি হরি শজু নাচাও নিহারে॥ তেঁউ ন জানহিঁ মরমু তুমহারা। ঔরু তুমহহি কো জাননিহারা॥

জগৎ দৃশ্যমান এবং তুমিই দ্রষ্টা; ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে তুমিই নাচাও। তাঁহারাও (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ) তোমার মশ্ম জানেন না, তাহা হইলে অন্য কে তোমাকে জানিতে সমর্থ।

তুলসীদাস বলিতেছেন এই জগৎ দৃশামান এবং তুমিই দ্রস্টা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বকে তুমিই নাচাইতেছ অর্থাৎ সম্ব রজ তম এই তিন গুণই, তিন দেবতা। ব্রহ্মা স্বষ্টি-কর্ত্তা অর্থাৎ রজোগুণ, মহেশ্বর নিধন কর্ত্তা অর্থাৎ তমোগুণ এবং বিষ্ণু পালন কর্ত্তা অর্থাৎ সন্বগুণ। এই তিন গুণের পরিচালক তুমিই, কারণ দেহাভাস্তরে অবস্থিত এই তিন গুণ প্রাণশক্তির দ্বারা পরিচালিত। প্রাণ না থাকিলে উক্ত তিন গুণ্ও থাকে না। প্রাণের অক্তিম্বে উহাদের অক্তিম্ব। তাই বলিতেছেন এই তিন গুণকে তুমিই নাচাও। অর্থাৎ হে আত্মারাম, এই তিন দেবতার ভিতরে তুমি কুটস্থাইতভন্যক্রপে বিরাজিত, তাই ইহারাও তোমাকে সম্পূর্ণক্রপে জানিতে সমর্থ নহেন।

<sup>(</sup>১) মহাভারত বনপর্বা, বক-যক্ষ সংবাদ।

<sup>(</sup>২) রামচরিতমানদ, অবোধ্যাকাও।

তাহা হইলে অন্য সকলে অর্থাৎ উক্ত প্রধান তিন গুণ ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ তোমাকে কিরূপে জানিবে ? তুমিই আত্মারামরূপে অর্থাৎ কুটস্থ চৈতন্যরূপে সকল দেহে বিরাজিত। তাই যোগিরাজ বলিয়াছেন— "নিজরূপ বিশ্বিদ সভোঁনে হয়'।"—নিজরূপ বিন্ধু সকলের ভিতরেই বর্ত্তমান)

আবার এই কুটস্থকে লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা কবীর বলিতেছেন—

মরতে মরতে জগ মরা,

মরনা না জানে কোয়।

গ্রোয়সা মরনা কোই না মরা,

যো ফির না মরনা হোয়॥

মরনা হ্যায় ছই ভাঁতি কা,

যো মরনা জানে কোয়।

রামছ্য়ারে যো মরে,

ফির না মরনা হোয়।

জগংবাসী মরিয়াই চলিয়াছে কিন্তু কেমন করিয়া প্রকৃত মরিতে হয় তাহা কেছ জানিল না। এমন মরা কেউ মরিল না যাহাকে আর পুনরায় না মরিতে হয়। মৃত্যু গুই প্রকারের; অবশ্য যদি কেছ মরিতে জানে। একটি সাধারণ মৃত্যু, অপরটি অসাধারণ মৃত্যু। রামছ্য়ারে যে মরে পুনরায় তাহাকে আর মরিতে হয় না। কারণ জন্মগ্রহণ করিলেই মৃত্যু অনিবার্য্য।

এই রামহয়ারটি কি ? কোন রামমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন এমন মন্দির হয়ারে কি তিনি মরিতে বলিতেছেন ? যদি কেহ তেমন মন্দির হয়ারে য়হুল বরণ করেন তাহা হইলে কি তাহার পুনর্জয় হইবে না ? এমন কথা মহাত্মা কবীর বলেন নাই। কুটস্থের মধ্যবর্তী যে বিন্দু তাহাকে গগনগুহা বলা হয়। য়াহারা সাধনপথে কিছুদ্র অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা ইহা দেখিতে পান। তিনিই আত্মারাম বা রামহয়ার, তিনিই আত্মনারায়ণ, তিনিই সকল হয়েশর নাশ করেন বলিয়া হগ তিনাশিনী। ঐ বিন্দুরূপী রামহয়ার দর্শন করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন তেমন মহাত্মার আর পুনর্জয় হয় না। তাই মহাত্মা কবীর আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন জগংবাসীয় কয়জন সেই রামহয়াররূপ কুটস্থ দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন।

যিনি করেন ডিনি জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে রেহাই পান। যোগিরাজ্ঞ বলিয়াছেন —

> "জানা জানা সব কোই কহতে, জানাকো নহি জানা হয়; জানা উহিঁকা জাঁহাসে, ফির লোট নহি আনা হয়। জিসকি লাগি লগন ইসসে, গুহি গুয়াকিক হয় উস ঘরসে॥"

ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া ঞ্জীভগবান্ বলিয়াছেন—
প্রস্থাণকালে মনসাহচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
জ্বার্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥
সর্ববিদ্যারাগি সংযায় মনো হৃদি নিরুধ্য চ
মূর্ম্যাধ্যায়াগুনঃ প্রাণমান্থিতো যোগধারণাম্॥
গুমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরস্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রস্থাতি ত্যজন দেহং স যাতি প্রমাং গতিম॥

অর্থাৎ প্রয়াণকালে স্থিরচিত্তে ভক্তিযুক্ত হুইয়া যোগবল দার। ক্রদ্ধরের মধ্যে প্রাণকে ধারণ পূবর্ব ক যিনি স্মরণ করেন তিনি সেই দিবা পরমাত্মস্বরূপ পুরুষকে প্রাপ্ত হন। সমস্ত ইন্দ্রিয়দার সংযত করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি দারা বাছ্য বিষয় গ্রহণ না করিয়া, মনকে নিরালম্বে স্থির করিয়া, ক্রদ্ধরের মধ্যে প্রাণকে সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করিয়া একাক্ষর ব্রহ্মনামরূপ ওঁকার ক্রিয়া করিতে করিতে আমাকে (কুইস্থকে) স্মরণ পূবর্ব ক যিনি দেহতাগি করেন তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। তাই যোগিরাজ বলিয়াছেন—"মরণে ওক্ত যোজরুসা ভাওএ সোই ওম্বসা হোয়। আপ সৎ চিত্তানন্দ হয় আপরূপ হয়।" দেহত্যাগ করিবার সময় যে যাহা চিন্তা করে পরবর্ত্তী জীবনে সে তাহাই হয়। প্রকৃতপক্ষে তুমি সৎ চিত্তানন্দ ও নিজরূপ।

ঋথেদ বলিতেছেন—"জ্যোতিম্মস্তং কেতুমস্তং ত্রিচক্রং স্থখং রথং স্থমদং ভূরিবারং" ফুটস্থ ব্রহ্ম ডাঁহার তিন চক্র, প্রথমে জ্যোতিচক্র, পরে

<sup>(</sup>১) গীতা ৮/১০, ১২, ১০

<sup>(</sup>३) े बार्थम् न चाहेक ८ च्याति २२ वटा ।

কৃষ্ণচক্র এবং মধ্যে নক্ষত্রচক্র। এই ত্রিচক্রে থাকিলে স্থন্দররপে ব্রহ্মে থাকা যায়। এই ত্রিচক্ররপ রথে আরোহণ করিয়া চলিলে ব্রহ্মে থাকা হয়। অনেকবার সূর্য্য দর্শনের পর কোটি সূর্য্যের উদয় হয় তথন সমস্ত ব্রহ্ময় হইয়া যায়। "গুহায়দি কবিণা বিশাং নক্ষত্র শবসাং।" কুটস্থের মধ্যে যে নক্ষত্র স্বরূপ গুহা তাহাতে স্থিতিপ্রাপ্তি হইলে যোগীর অলৌকিক কথা বলিবার ক্ষমত। হয় ও সবর্ব দা সেই ব্রহ্ম জ্যোতিঃ নক্ষত্র স্বরূপ দেখে। উহাই তারকনাথ। "অক্ষরং বিল্পু জ্যোতি ময়ে ইবিশ্মহে। পরসূর্ব্যেতি শা সহ পরমগুহু ।" সেই কুটস্থ অক্ষর তাহার মধ্যে যে নক্ষত্র স্বরূপ বিন্দু জ্যোতি তিনিই সার ব্রহ্ম, তাঁহারই সদা হবন করা উচিত। পরে যে সহৎ সূর্য্য তাহার মধ্যে পুরুষোত্তম নারায়ণ যিনি সকল পতির কর্ত্তা তাহার সহিত লীন হওয়া সে পরম গুহু। যোগিরাজ বলিয়াছেন—"ক্রিয়ার ছারায় চক্ষু উদ্মিলন হয়—তাহাতেই বলিয়াছে—চক্ষুউদ্মিলিভং যেন তথ্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।"

সকল জীবদেহে এক চিৎ অণু অর্থাৎ চেতনপূর্ণ অণু বর্ত্তমান। উহা সুক্ষাদপীস্ক্ষা। সেই চেতন অণু হইতে যে জ্যোতির্শান্তল প্রকাশিত তিনিই কৃটস্থ।

যোগিরাজ তাঁহার দৈনন্দিন উপলব্ধির বিষয় যাহা দিনলিপিতে লিখিয়া রাখিতেন সেখানে কুটন্থের বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

(ভুলোনা ভুলোনা তারে সে ঘন স্থিটি সংহারে, সর্বদা আছে সন্মুখে দেখোনা দেখোনা তারে। সদা শ্মরণ কর ওঁকারের তারে।" অর্থাৎ সেই কুটস্থ যিনি স্থিটি হইতে সংহার পর্যান্ত সকল অবস্থাতেই ঘন কৃষ্ণবর্ণরূপে বর্ত্তমান, তাঁহাকে কথনও ভূলি না। তিনি সর্বদা সকলের সন্মুখে আছেন, তাঁহাকে নয়ন ভরিয়া দেখ এবং ওঁকার ক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বদা শ্মরণ কর। তাই তিনি বলিতেন গীতাকে যদি জানিতে চাও তাহা হইলে নিজ দেহরূপ মন্দিরের ভিতর প্রবেশ কর) দেহের বাহিরে গীতাকে জানা বায় না। দেখ গীতার প্রথম শ্লোকেই ভগবান বলিয়াছেন—"ধর্মক্লেক্তে কুরুক্লেক্তে—" এখানে ভগবান্ ত্ইটি ক্লেক্তের কথা বলিয়াছেন, একটি ধর্মক্লেক্ত অপরটি কুরুক্লেক্ত অর্থাৎ কর্মক্লেক্ত । সকল প্রকার ধর্ম এবং কর্ম

<sup>(</sup>১) स्टबर् १ व्यवाग्र ৮ व्यवेक २० स्टाः

<sup>(</sup>२) अर्थम् १ व्यक्षात्र ५ व्यक्ते २ ६ वाहा ।

এই দেহরূপ ক্ষেত্র দ্বারাই সম্পাদিত হয়। দেহ ব্যতীত ধর্ম-কর্ম সম্পাদিত হয় না। অতএব এই দেহই একাধারে ধর্মক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্র। এই দেহই যে ক্ষেত্র সেকথ। ভগবান্ এ গীতাতেই বলিয়াছেন—"ইদং শরীরংকোন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।" তাই গীতাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে দেহরূপ মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে, তবেই গীতার মর্ম্ম সঠিক জান। যাইবে। গীতা ভারতের প্রাণম্বরূপ। গীতা সম্পূর্ণরূপে যোগশাস্ত্র এবং অধ্যাত্ম গ্রন্থ। এই প্রকারে গীতাকে জানিতে পারিলে মমুয় জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করা যায়। পাথী পড়ার মত পড়িয়া কি লাভ হইবে ? গীতাকে জানা প্রাণকর্মরূপ সাধন সাপেক্ষ। ক্রুপক্ষ মর্থাও প্রক্রিপক্ষ। এই প্রই পক্ষের যুদ্ধ জীব হৃদয়ে অন্স্থকাল ধরিয়া চলিতেছে, স্কুরাং গীতার যুদ্ধও অনস্থকাল ধরিয়া চলিয়াছে। মহাত্মা রামপ্রসাদও সেই কথা বলিয়াছেন—

("প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি। বিবেক নামে তারই ব্যাটা, তত্ত্বকথা তারে শুনাবি।")

স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে লিখিত আছে পরমতীর্থ শিবক্ষেত্র কাশীখামে যাহার দেহত্যাগ হয় তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। এই বিশ্বাসে এক ভক্ত বৃদ্ধাবস্থায় কাশীখামে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং জীবনে অনেক অর্থও উপার্জন করিয়াছিলেন। তিনি একাকী একটি ভাড়া বাড়িতে বাস করিতেছিলেন। প্রায়ই তিনি আসিয়া যোগিরাজের গীতা ব্যাখ্যা শুনিতেন। তিনি যোগিরাজ অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ছিলেন। একদিন পাঠ শেষ হইলে উঠিয়া গিয়া তিনি যোগিরাজকে প্রণাম করিলেন। যোগিরাজ বলিলেন—"আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রণাম করিবেন না।" বৃদ্ধ বলিলেন—"আজ পর্যাস্ত গীতার বহু প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়াছি এবং

<sup>(</sup>১) পীড়া ১৩৷২

পড়িয়াছি, কিন্তু এমন ব্যাখ্যা কখনও শুনি নাই। আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। আজ হইতে আমি আপনার ভক্ত।"

এক দিন যোগিরাজ বহু ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন এবং এক বিখ্যাত পণ্ডিত কাশীখণ্ড ব্যাখা। করিতেছেন। "কাশীতে মরিলে পুনর্জন্ম হয় না" এই বিষয়ে ব্যাখা। করিতে গিয়া পণ্ডিত মহাশয় কিছু সন্দেহজনক কথা বলিলে বৃদ্ধ উঠিয়া গিয়া করজোড়ে পণ্ডিতের নিকট বলিলেন—"এমন কথা বলিবেন না, এই শিবধামে আসিয়া মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনিতেছি। আপনি এমন কথা বলিলে আমার বিশ্বাস নই হইয়া যাইবে।"

বার্দ্ধকাহেতু ঐ ভক্ত বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বের মত আর তেমন চলাক্ষেরা করিতে পারেন না। বাড়ির মালিক এক বৃদ্ধা একদিন আসিয়া যোগিরাজকে বলিলেন-"ঐ ভদ্রলোক যদি বিছানায় মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া পড়িয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে কে দেখিবে !" তিনি ঘর না ছাড়ায় বৃদ্ধা বড়ই মুশকিলে পড়িয়াছেন।

যোগিরাজ বলিলেন—"আমি কি করব? তিনি ত আমার কাছে। খাকেন না।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"তিনি আপনার নিকট প্রতিদিন পাঠ শুনিতে আসিতেন, স্বতরাং আপনিই ইহার একটা ব্যবস্থা করুন।"

যোগিরাজ বিরক্তস্বরে বলিলেন—"আপনাকে দেখিতে হইবে না, ধাঁহার দেখা কর্ত্তব্য তিনিই দেখিবেন।"

খবর আসিল ভক্তটি মুমূর্। দেহত্যাগের পূর্বে তিনি একবার যোগিরাজের দর্শন প্রার্থী।

যোগিরাজ তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। যাওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধ বলিলেন—"দয়া করে আপনার চরণতুটি আমার মাথায় ঠেকান।"

যোগিরাজ মৃত্ হাসিয়া বলিলেন—"এ আপনি কি কথা বলছেন. বরং মৃত্যুর পূর্বে আপনিই আমাকে আশীর্বাদ করুন।"

ছুই হাত তুলিয়া প্রাণভরিয়া বৃদ্ধ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর ধীরে শ্রীরে সজ্ঞানে কাশীলাভ করিলেন।

নিজে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াও এইভাবে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান বজায়রাখিতেন ত্রবং গৃহীর সকল সামাজিক কর্ত্তব্য পালন করিতেন।

(যোগিরাজ বলিতেন সকলেরই উচিত মনকে স্থির করা। মন স্থির না করিতে পারিলে সাধন হয় না, সংসার কর্মও মুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। মানুষ

অমান্ত্রম ইইয়া যায়। প্রাণ চঞ্চল বলিয়াই মন চঞ্চল। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বহিমু থী বলিয়াই মন বাহিরের দিকে ধাবিত হয়। যোগকর্মের দারা খাস-প্রশ্বাসের গতি অন্তর্মু থী হইলে মনও অন্তর্মু থী হয় ও স্থির হয়। স্থির মনের দারায় সৃক্ষাভিস্ক্র ঈশ্বর সভা নিরূপিত হয়। তাই তিনি গীতোক্ত রাজযোগের অন্তর্গত "সহজ কর্ম" করিবার জন্য সকলকে উপদেশ দিতেন **৷** বিশেষ করিয়া ভিনি চাহিতেন যাহাতে সকল যুবক এই কর্ম করে, ভাহা হইলে তাহাদের জীবন স্থন্দর হইবে। তিনি ক্রিয়াযোগের প্রতি যুবকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেন। কারণ তিনি বলিতেন অল্প বয়সে এই যোগকর্ম প্রাপ্ত হইলে সাধন করিবার মত দীর্ঘ সময় পাওয়া যায় এবং অধ্যাত্মপথে ইহ জীবনেই চরম সাফল্যলাভ করা যায়। তিনি বলিতেন— ঈশ্বর সাধন। কর বা নাই কর মনের অধীনে ন। থাকিয়া মনকে নিজ অধীনে রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনকে লইয়াই সব। যোগকর্ম ছাড়া মনকে স্ববশে রাখা যায় না। ঈশ্বর সাধনা করিবার মত মন যদি নাও থাকে তাহা হইলেও এই কর্ম্ম সকলেরই করা উচিত। কারণ এই কর্ম্ম করিলে মন স্বব্দে থাকে। পুরাকালে ঋষিগণও এই কর্ম করিতেন। যোগিরাজ পুনরায় সেই ঋষি প্রদর্শিত পথই সংসারী মাতুষের নিকট পুনঃ স্থাপন। করিলেন )

এই "সহজ কর্মাট" কি । এ বিষয়ে গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—
"সহজং কর্মা কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেও।" সহজ অর্থাৎ easy
নহে। সহজ অর্থাৎ গাহা জন্মের সহিত পাওয়া গিয়াছে। গাহা পাইবার
জন্য কোন প্রকার কর্মা বা চেষ্টা করিতে হয় নাই। জীব জন্মগ্রহণ করিবার
সাথে সাথে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক ত্বই নাসিকায় শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হয়।
রতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস চালু থাকে ততক্ষণই জীব জীবিত থাকে। ইহাই সারা
জীবনের সাথী। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া মীরাবাঈ বলিয়াছেন "মেরে জনম
মরণকে সাথী, তুঁহে না বিশরো দিন রাতি।" জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যাস্থ সাথী
যে শ্বাস-প্রশ্বাস তাহাকে যেন কখনও বিশ্বরণ না হই। এই শ্বাস-প্রশ্বাস-রূপ
সহজ কর্মা অর্থাৎ প্রাণকর্মা, আত্মকর্ম্ বা প্রাণায়াম তাহাকে ত্যাগ করিতে
নিষেধ করিতেছেন। এই সহজ কর্মা অনভ্যাসের দক্ষন প্রথম প্রথম যদি
দোষসূক্তও হয় তব্ও তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে। করিতে করিতে হিইয়া যাইবে। ইহাই ভগবান্ বলিয়াছেন।

<sup>(</sup>১) শীতা ১৮;৪৮

বোগিরাজ কাহাকেও সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উপদেশ দিতেন না। বরং বলিতেন সংসারে থাকিয়াই যোগসাধনা করিতে। বলিতেন, সংসারে থাকিয়াই যোগসাধনার মাধ্যমে ভগবানকে হুদরে স্থাপন করিয়া সংসারাশ্রম পালন করিতে। শাস্ত্রসম্মত এই যোগসাধনের মাধ্যমে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়। তাহা হইলেই ধীরে ধীরে চিত্ত শুদ্ধ হইবে। ঐ শুদ্ধ চিত্তে প্রেম ভালবাসা শাস্তি ও ঈশ্বরে ভক্তি আসিবে। তথন বিশ্বচৈতন্যের সহিত একীভূত হইয়া হিংসা দেষ রহিত হইয়া মানুষ শ্রেষ্ঠ মানুষে রূপান্তরিত হইবে। প্রাণই ত সব। তিনিই শ্রেষ্ঠ। সেই শ্রেষ্ঠের সহিত মিলিত হইলে তবেই মানুষ শ্রেষ্ঠ হয়। তিনি গার্হস্থা জীবনকে অব্যাহত রাখিয়া স্থদীর্ঘকাল যোগসাধনা করিয়া যোগক্রিয়া অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে যোগক্রিয়া সাধনের প্রেরণা দিয়া যোগসাধনার বীজ বপন করিয়াছিলেন।

যেগিরাজের শ্যালক রাজচন্দ্র সান্যালের পুত্র তারকনাথ একজন উচ্চ
শিক্ষিত যুবক। একবার তিনি এক কঠিন পেটের রোগে আক্রাপ্ত হইলেন।
দীর্ঘ চিকিৎসাতেও রোগের উপশম হইল না দেথিয়া শেষে তিনি বায়ু
পরিবর্ত্তনের জন্য কানপুর গিয়া পিতার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়িতে অবস্থান
করিতে লাগিলেন। কানপুরে অবস্থানকালে সেখানকার এক ব্যক্তি
তারকনাথকে বলিলেন—"ঔষধের দ্বারায় তোমার এ রোগ উপশম হইবে না।
যদি তুমি কোন মহাত্মার কুপালাভ করিতে পার তাহা হইলে অচিরে রোগ
উপশম হইতে পারে।" তিনি আরও বলিলেন—"গোরথপুরে তেমন এক
মহাত্মা আছেন। অবিলম্বে সেইখানে যাইয়া তাঁহার কুপা লাভের চেষ্টা কর।"

তারকনাথ গোরখপুর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময় তাঁহার পিতার বন্ধু সবকিছু শুনিয়া বলিলেন—"তোমার বাড়িতেই মহাত্মা রয়েছেন, আর তুমি যাচ্ছ অন্য জায়গায় মহাত্মা খুঁজতে !"

তারকনাথ জিজ্ঞাস। করিলেন—"আমার বাড়িতে আবার মহাদ্ম। কোথায় ? আমি ত কোন মহাত্মার কথা শুনি নাই।"

পিতার বন্ধু বলিলেন—"তোমার পিসামহাশয় শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়কে চেন না ? তিনিই এক মহাত্মা। তাঁহার কুপা লাভ করিবার চেষ্টা কর তাহা হইলে ভোমার মঙ্গল হইবে।"

ভারকনাথ আশ্রেষ্ট্র হন। তাঁহার পিসামহাশয় একজন মহাত্মা এমন কথা তিনি পুরেষ্ট্র কথনও শোনেন নাই। কতবার তাঁহার বাড়ি আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত কত কথা বলিয়াছেন, কিন্তু মহাত্মার মত তিনি কিছুই দেখেন নাই।

তারকনাথ কাশী ফিরিয়। আসিলেন। পিতাকে সঙ্গে লইয়া, পিসামহাশয়ের সহিত দেখা করিলেন।

পিসামহাশয় সবকিছু শুনিয়া তারকনাথকে এক টোটকা ঔষধ দিলেন। তারকনাথ উহা ব্যবহার করিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন। তারপর তারকনাথ যোগদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সাধনার নেশায় মন্ত হইলেন। কোন প্রকার উপার্জনের চেষ্টা করিতেছেন না দেখিয়া পিসামহাশয় তাঁহাকে সাধনা কম করিতে আদেশ দিলেন। বলিলেন—"সাধনাও করতে হবে, আবার নিজের রোজগারে জীবিকা নিক্ষাহ করতে হবে। পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন চালান উচিত নয়। নিজের সংসার নিজেই চালান উচিত ।"

এই তারকনাথ পরে ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক হইয়াও সাধনার উচ্চতম অবস্থায় পৌছাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ইহা হইতে বোঝা যায় যোগিরাজ নিজেকে কত গোপন রাখিতেন।

কাশীরাজ ঈশ্বরী নারায়ণ সিংহ বৃদ্ধ হইয়াছেন। বার্দ্ধকাহেতু অস্বস্থ্
হইয়া পরলোক যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। গঙ্গার অপর পারে
রামনগরে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। কথিত আছে কাশীধামের অপর পারে
বাাসকাশীতে যাহাদের মৃত্যু হয় তাহারা পরবত্তী জীবনে গর্দ্দভ হইয়া
জন্মগ্রহণ করে। এই আশস্কায় কাশীর মূল ভূথণ্ডে রাজবংশের একটি
প্রাসাদ আছে। রাজবংশের যাহার যথন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তাহার
প্রেবি ই তাঁহাকে কাশীর প্রাসাদে আনয়ন করা হয়। ঈশ্বরী প্রসাদও তাই
কাশীর প্রাসাদে আসিয়া পরলোক গমনের জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন।
একদিন তিনি লোক মাধামে তাঁহার গুরুর নিকট খবর পাঠাইলেন যে মৃত্যুর
প্রেবি তিনি একবার তাঁহার দর্শন প্রার্থী। যদি একবার কুপা করিয়া
তাঁহাকে দর্শন দেন।

যোগিরাজ সব শুনিয়া বলিলেন—"আমি আর বিশেষ কোথাও যাই না; আচ্ছা দেখা যাবে।"

রাজ। পরলোক গমন করিলেন। যোগিরাজের শ্যালক পুত্র তারকনাথ সাস্থাল কয়েকদিন পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাস। করিলেন—"রাজার বড় ইচ্ছা ছিল আপনাকে দর্শন করতে, কিন্তু আপনি একবার দেখা দিলেন না ।" যোগিরাজ মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"স্থুল শরীরে আর কোথাও যেন্ডে পারি না, রাজা দর্শন পেয়েছেন, কোন চিস্তা নেই।"

এই উত্তরে উপস্থিত সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিলেন।

যোগিরাজের এক ভক্ত ডাক্তার গোবর্দ্ধন দন্ত জাহাজে ডাক্তারের চাকুরি করেন। জাহাজে করিয়া নানান দেশে যাইতে হয়। জাহাজ যখনই কলিকাতা বন্দরে ফিরিয়া আসে তখনই তিনি কাশী যাইয়া স্বীয় গুরুদেবকে দর্শন করেন। এই রকম একবার তিনি কাশীধাম আসিয়া যোগিরাজকে প্রণাম করিয়া পাশে বসিলেন।

যোগিরাজ স্নেহভরে বলিলেন—"এত দূর থেকে কষ্ট করে আস কেন ? এতে ত তোমার কষ্ট হয়, অর্থও ব্যয় হয়।"

গোবর্দ্ধনবাব মিনতি স্থরে বলিলেন—"জাহাজে চাকরি করি, জলে জলে ঘুরে বেড়াই। যখন জাহাজ কলিকাতা বন্দরে লাগে ছুটে আসি আপনাকে দর্শন করতে। জাহাজে থাকি বলে শুচিতাও ঠিকমত থাকে না, সাধন-ভজনও নিয়মিত করতে পারি না। এ অধমকে কুপা করুন যেন স্মরণমাত্র আপনার দর্শন পাই।"

যোগিরাজ মাথা দোলাইয়া মুচকি মুচকি হাসিতে থাকেন।

পরবর্তীকালে গোবর্জনবাবুর নিকট শোনা যায় জাহাজে চলার সময়. যখনই তিনি গুরুদেবকে শ্বরণ করিতেন তখনই তিনি তাঁহার দর্শন পাইতেন। গোবর্জনবাবু শেষ জীবনে কাশীবাসী হইয়াছিলেন এবং সাধনার উচ্চস্তরে, পৌছাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

যোগিরাজের বাড়ির অনতিদূরে থাকিত ভৈরব। সে যোগিরাজকে প্রতিদিন দাড়ি কামাইয়া দিত এবং গৃহের অস্থান্ত কাজও করিয়া দিত। ভৈরবের সামান্ত মাথার গোলমাল থাকায় কেহই আর তাহার নিক্ট চুল-দাড়ি কাটিত না, সকলেই ভয় পাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু যোগিরাজ তাহাকে কোনদিনও পরিত্যাগ করেন নাই।

একদিন যোগিরাজ মধ্যাক্তে আহারের জম্ম নীচের বৈঠকখানা ঘর হইতে আসিয়া সিঁ ড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিলেন। সেই সময় ভৈরবও এক ঘড়া জল লইয়া আগে আগে উঠিতেছিল। সে যোগিরাজকে উঠিতে দেখিয়া সিঁ ড়ির একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল এবং যোগিরাজ নিকটে আসিতেই 'হর হর মহাদেব' ক্লেলিয়া সেই ঘড়ার জল তাঁহার মাধায় চালিয়া দিল।

যোগিরাজ কিছুই বলিলেন না, একটু মুচকি হাসিয়া উপরে চলিয়া গেলেন এবং কাপড় বদলাইয়া ফেলিলেন।

অমরানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক ভক্ত যোগিরাজের বাড়িতেই থাকিতেন। তিনি ইহা দেখিয়া খুবই চটিয়া গেলেন, কিন্তু কিছু ব্যক্ত করিলেন না। প্রতিদিনের স্থায় সেদিনও বৈকালে যোগিরাজ গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গেলেন। সেই সময় অমরানন্দ ভৈরবকে একটি থামে বাঁধিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। ভৈরব চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার চিৎকারে কাশীমণি দেবী ছুটিয়া আসিলেন এবং ব্রহ্মচারীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"যাঁর মাধায় জল ঢেলে দিল, তিনি কিছুই বলিলেন না। আপনি কেন ওকে বেঁধে মারছেন ? ওর মাথার ঠিক নেই, ওতো জেনেশুনে কিছু করে নি।"

রামমোহন দে আইন পরীক্ষা দিবার সময় মানত করিয়াছিলেন যে তিনি সাক্ষ্যালাভ করিতে পারিলে গরুড়েশ্বর মহাদেব এবং যোগিরাজকে হুদ্ধের শ্বারা স্নান করাইবেন। উক্ত পরীক্ষায় পাস করিবার পর তিনি যথারীতি গরুড়েশ্বর মহাদেবকে হুদ্ধস্নান করাইলেন এবং যোগিরাজের বাড়িতে আসিয়া ভাঁহাকে বলিলেন—"আপনার স্নানের সময় আমি আপনাকে হুধ দিয়ে স্নান করাব।"

যোগিরাজ ইহার কারণ জিজ্ঞাস। করিলে রামমোহন ভাঁহার মানতের কথা ব্যক্ত করিলেন।

যোগিরাজ বলিলেন—"গরুড়েশ্বর মহাদেবকে স্নান করিয়েছ, ভাত্তেই হবে। আমাকে স্নান করাবার প্রয়োজন নেই।"

রামমোহন কাতর প্রার্থনা করিয়া পুনরায় বলিলেন "আমি মানত করেছি, আমার আকাঙ্খা পূর্ণ করুন। আমি পরে আপনাকে ভাল জল দিয়ে স্নান করিয়ে দেব।"

অবশেষে যোগিরাজ ভাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

যোগিরাজ প্রায়ই সারারাত্র ধরিয়া ক্রিয়াসাধন করিয়া প্রাভঃকালে রাণামহল ঘাটে গলাস্থানে যাইতেন। তাঁহার পরমভক্ত কুঞ্চারাম সঙ্গে থাকিত। যখন স্থান করিতে যাইতেন তখন তিনি ক্রিয়ার নেশায় বুঁদ হইয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে পথ চলিতেন। পথিপার্শ্বে একটি পানের দোকান ছিল। যোগিরাজের এই মাতাল অবস্থা দেখিয়া ঐ দোকানদার কৌতুক করিয়া প্রায়ই বলিত - "আজ চড়ল বা। দেখো বাঙালী বাব্কা কাম, সুবা সুবা

কেত্না চড়ল বা।" অৰ্থাৎ সকাল সকাল এই বাঙালিবাবু মাদকের নেশার কত মত্ত হইয়া আছেন।

পরবর্ত্তিকালে দেখা যায় ঐ পানওয়ালা তাঁহার অমুগত ভক্তে পরিণত হইয়া সাধনপথে বহুদুর অগ্রসর হইয়াছিল।

যোগিরাজ স্থুল পূজা করিতেন না। কোন দেব-দেবীর মন্দিরেও যাইতেন না। সবর্ব দা আত্মধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। কেবল রবিবারে কাশীর বটুক ভৈরব দর্শন করিতে যাইতেন। একদিন এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন— "আপনি ব্রহ্মজ্ঞ, আপনি কেন বটুক ভৈরব দর্শন করিতে যান।"

যোগিরাজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আমি যদি না যাই তোমরা যাবে কেন !"

ষোগিরাজ ভক্ত পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। উপদেশ দিতেছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"শাস্ত্র কাহাকে বলে গ"

শোন, শাস্ত্র অনস্ত। তবে সাধারণতঃ শাস্ত্র বলিতে বেদকেই বুঝায় এবং বেদামুগত স্মৃতি-পুরাণকেও শাস্ত্র বলে। যাহা অজ্ঞাত, শাস্ত্র তাহার জ্ঞাপক। যাহা আছে, অথচ আমরা জানি না, শাস্ত্রই ভাহার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয়। সেই অজ্ঞাত বস্তুকে জানিবার জন্ম কতকগুলি বিশেষ বিধি বা সাধনা আছে। বেদে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই আছে। কর্মকাণ্ডের বিধি অনুসারে লোকে কর্ম করিয়া স্বর্গাদি উচ্চলোক লাভ করে। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড অগ্যব্রপ, তাহার দ্বারা জীব মুক্তি লাভ করে। কিন্তু কর্মকাণ্ড ছাড়া জ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশলাভ করা যায় না। তাই বেদ সবর্ব পথের প্রদর্শক। বেদজ্ঞান অর্থাৎ ধ্রুব বা সত্য জ্ঞান ব্যতীত জীবের মুক্তি হইতে পারে না। যাহারা শুভকর্ম করে না, বা করিলেও শান্ত্র-বিধি লব্দন করিয়া করে; তাহারা মুখ, সিদ্ধি বা মোক্ষ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু শান্ত্র অনস্ত, ভাহার বিধিও অনস্ত। স্বভরাং সকলেই যে সকল শাস্ত্র পালন করিয়া চলিতে পারিবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায় গ শাল্পের বিধি-নিষেধ এত অধিক এবং তাহারা এত পরস্পর বিরুদ্ধ যে তাহা जकरलात भएक मानिया हुना मुख्य नय। आयात गय विधि मकरनात खन्छ। নছে। কাহার পক্ষে কোন বিধি উপযুক্ত হইবে তাহা বলিয়া দিতে হইলেও

শান্তে প্রসাঢ় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আবার কেবল মাত্র শান্তজ্ঞান থাকিলেও চলিবে না, জিজ্ঞান্তর পক্ষে কোন্ বিধি সঠিক ইইবে তাহা বৃরিতে ইইলে অধিক শ্বৃতিশক্তি আবশ্যক। কিন্তু তাহা সকলের থাকে না। সেই ধারণাবতী বৃদ্ধি বা শ্বৃতিশক্তি এমন হওয়া চাই যাহার দ্বারা স্বর্ষশান্তের সারভূত ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। ইহা সাধকের কঠোর সাধনার ফলে লাভ হয়। তাহাকে আত্মনিষ্ঠ হইতে হইবে। শ্বৃতরাং বাহাভাবে কেবলমাত্র শান্তাহশীলনে কোন প্রকার ফল লাভ হয় না। সেইজন্ম বহু শান্ত্র আলোচনার নিষেধ করা হইয়াছে। যিনি শান্তে অভিজ্ঞ কিন্তু আত্মবিষয়ক ধ্যান ধারণাদি করেন না, আত্মদর্শী নহেন, তাঁহার শান্ত্রপাঠ অমূলক শ্রম মাত্র। কিন্তু যিনি শান্ত্রে অনভিজ্ঞ, অথচ আন্তনিষ্ঠ তাঁহার শ্রম সার্থক।

শাস্ত্র বহু, জানিবার বিষয়ও অনস্ত, কিন্তু পরমায়ু অল্প। স্কুতরাং সকল শাস্ত্রের যাহা সারাংশ তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

শাস্ত্র অর্থে বেদ. বেদ অর্থে জ্ঞান। জ্ঞান নিত্য সিদ্ধ। স্বতঃ প্রকাশিত সুর্য্যের সাময়িক আবরণ যেমন মেঘ, তেমনি জ্ঞানের সাময়িক আবরণ অজ্ঞান। মেঘ সরিয়া গেলে যেমন সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি অজ্ঞান সরিয়া গেলে জ্ঞান প্রকাশিত হয়। স্বতরাং যাহা সত্য তাহার কোন ব্যাভিচার হয় না। তেমনি আমরা জানিতে না পারিলেও সভ্যস্বরূপ আত্মার কোন বিকার হয় না, উহা সর্ব্বেদাই একরপ। কিন্তু এই এক-স্বরূপ আত্মার দর্শন হয় না কেন ? সুর্য্যের কোলে মেঘের মত, সত্যজ্ঞানের কোলে অজ্ঞানরূপ আবরণ। মেঘ সরিয়া গেলে যেমন সূর্য্য দেখা যায়, তেমনি অজ্ঞান সরিয়া গেলে সত্য-জ্ঞানস্বরূপ আত্মা স্বপ্রকাশ হয়। তাহা হইলে ইহা ঠিক যে আমাদের জানিবার পুর্বেও সুর্য্যের মত তাঁহার স্বতঃপ্রকাশ ছিল। চেষ্টার ফলে অজ্ঞানের আবরণ সরিয়া যায় মাত্র। সেই জ্ঞানকে লাভ করিতে হইলে শান্ত্রামুশীলন আবশ্যক। সেই শান্ত্র কি ? শাস্ত্র অর্থে যাহা শাসন বা আজ্ঞা করে। কাহার শাসনে এই শরীর চলিতেছে ? "বা**যুর্ধাতা শরীরিনাম্"**—বায়ুই এই শরীরের শাসক। বায়ুর শক্তিতেই ইল্রিয় মন বৃদ্ধি সব চলিতেছে। তাহার মধ্যে প্রাণবায়ুই প্রধান। অতএব বায়ুই শরীরের শাসন কর্তা বা শাস্ত্র। শাস্থাস, ন্ত্ৰ—অন্ত। খাস-প্ৰখাসরূপ অন্তই শান্ত। এই খাসরূপী ক্ষুত্র চালনা করিয়া যিনি দক্ষতা বা পট্তা অর্জন করিয়াছেন অর্থাৎ প্রাণায়ামশরারণ হইয়াছেন তিনিই শান্তজ। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্ এইওলিকেও শান্ত বলাঃ হয়। কারণ এই প্রকারে শাসরুপী অন্ত্র চালনা করিয়া হাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াছেন সেই সকল ঋষিণণ তাঁহাদের অমুভূতির বিষয় যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্ প্রভৃতিও শাস্ত্র পদবাচ্য। তাই এগুলিও প্রামাণিক। এই শাসরূপী শাস্ত্রের শরণাগত হইলে সমগ্র প্রকৃতি, তাহার অধীন হয়। তখন তাহার প্রকৃতি-পুরুষ অবগত হইয়া নানাত্ব চলিয়া যায় এবং জন্ম-মরণ রহিত হয়। এই প্রাণযজ্জরপ শাস্ত্রামুশীলন করিতে পারিলে আত্মোরতি লাভ হয়, অভীষ্ট ভোগ প্রদান করে। সেইজন্মই ইহাকে বলা হয়—

## রাজবিত্তা রাজগুহুং পবিত্রমিদমুক্তমম্। প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং কর্জুমব্যয়ম্॥

এই আত্মবিছা অস্থান্ত সকল বিন্তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, গুন্থ হইতেও গুন্থতম এবং পবিত্র হইতেও পবিত্রতম। ইহা অপেক্ষা পবিত্র আর কিছু নাই। এই আত্মবিদ্যা প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট বোধগম্য এবং ধর্ম্মসমত। ইহা বিজ্ঞান সমত হওয়ায় স্থথে ও আরামে করা যায়, সেকারণে ইহা অক্ষয় অর্থাৎ এই সাধনের কথনও ক্ষয়প্রাপ্তি হয় না।

প্রোণবায় চঞ্চল হইয়া মনকে উৎক্ষিপ্ত বা চঞ্চল করে এবং সেই মনের দারা বিষয় ভোগ হয়। বায় দ্বির হইলে মন প্রাণের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়, তখনই ব্রহ্ম দর্শন হয়। প্রাণায়ামের দারা বায় দ্বির হইলে অপরোক্ষামুভূতি হইয়া থাকে। এই বায়ৢর সাধনাই একমাত্র জ্ঞাতবা। বায়ু সকলের শাসক বলিয়া উহার ক্রিয়া সম্বন্ধীয় যে নিয়ম বা বিধি আছে তাহাই শাস্ত্রবিধি। এই বায়ৢর ক্রিয়াকেই ব্রহ্মবিভা বলে। এই ক্রিয়া দারা ম্লাধার হইতে সহস্রার পর্যাস্ত বিশ্বচৈতক্যপ্রাপ্ত হইলে বেদজ্ঞান হয়। ইড়া, পিঙ্গলা ও স্বয়্মাই যথাক্রমে প্রধান তিন বেদ। বেদজ্ঞান সম্পূর্ণ হইলে বেদাতীত জ্ঞান লাভ হয় অর্থাৎ সহস্রারে স্থিতি হয়। তাই ব্রীভগবান্ অর্জ্ক্রকে বলিয়াছেন—"ক্রেগুণ্যবিষয়া বেদা নিয়েগুণায়া, ভবার্জ্ক্ন।" বেদ ব্রিগুণাত্মক, ভূমি গুণাতীত হও। এই বেদ-বিধি অর্থাৎ এই আত্মবিভার্মপ বায়ুর ক্রিয়া দারাই ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ নিষ্কাম অবস্থা লাভ হয়। এই বেদ-বিধি হইল ষট্ চক্রের ক্রিয়া। জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয়কে জানিলে আর

<sup>(</sup>১) গীতা নং

<sup>(2)</sup> Pet 2188

যেমন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, তেমনি ষট্চক্রপথে প্রাণায়াম ক্রিয়া করিলে একপ্রকার বিশেষ স্থিতিলাভ হয়, ইহাই ত্রিগুণাতীত অবস্থা অর্থাৎ সম্ব্ রজ তম বা ইড়া, পিঙ্গলা, স্ব্য়া বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ কেহ নাই। তথন আর কোন প্রকার ক্রিয়ার আবশ্যক থাকে না, কারণ যে কর্মা করিবে সে আর নাই। ইহাকেই বলে কর্ম্মের অতীত অবস্থা। কর্মের অতীতাবস্থায় যোগীকে যাইতেই হইবে। ক্রিয়া করাই কর্মযোগ বা বেদপাঠ। এই কর্ম্ম করিতে করিতে যখন আত্মদর্শন লাভ হয় তথন সাধকের আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি যে স্বাভাবিক টান বা আকর্ষণ হয় তাহাই ভক্তিযোগ এবং শেষে ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকা অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থায় পৌছিয়া অবস্থান করা তাহাই জ্ঞানযোগ বা তাহাই জ্ঞানের অর্থাৎ বেদের অস্থ হওয়ায় বেদাস্থ। কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ এগুলি স্বতম্ব যোগ নহে, এগুলি যোগীর যোগসাধনার ক্রম বিশেষ। সঠিক কর্ম্ম ব্যতিরেকে ভক্তির উদয় হয় না, ভক্তি ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ হয় না। তাই এগুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, কেহ স্বতম্ব যোগ নহে। সাধারণ ব্যক্তিই কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতিকে স্বতন্ত্ব যোগ ভাবিয়া থাকে)

মনকে ষট্চক্রের মধ্যে না রাখিয়া বাহিরের বস্তুতে রাখিলে শাস্ত্রবিধি , ত্যাগ করা হয়। এইজন্ম প্রথম প্রথম শাস্ত্র-বিধি ত্যাগ করিতে নিষেধ করা । হইয়াছে—

> যঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্ক্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন স্থধং ন পরাং গতিমু॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া আপন ইচ্ছামত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি, শাস্তি ও পরমাগতি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না। অতএব শাস্ত্রের সারাংশ কাহার নিকট পাওয়া যায় গ

মহিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ববশাস্ত্রাণি চৈব হি। সারস্ত যোগিভিঃ পীতস্তক্রমশ্বন্তি পশ্তিতাঃ॥

চারিবেদ ও সর্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া সারাংশ যোগীরা খাইয়াছেন এবং অবশিষ্ট অসারভাগ লৌকিক পণ্ডিতগণ পান করেন। তাই যোগিরাজ বলিয়াছেন—"ত্বধ থির খায় সকলে চাঁচি ছেলেমানুষ অর্থাৎ সাধকেই

<sup>(</sup>১) गीखा ३७.२७

<sup>(</sup>१) व्यानगङ्गिनी ७॥।

খার।" সহস্রারে প্রাণের স্থিতি হইলেই ক্রিয়া অর্থাৎ কর্মের শেষ হইল। এইজন্ম ষট চক্রের ক্রিয়াই বেদের কর্মকাণ্ড এবং সহস্রারে স্থিতিই জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানেই পরিসমাপ্তি। অবশ্য শেষে জ্ঞানও নাই অজ্ঞানও নাই। কারণ জ্ঞান থাকিলে অজ্ঞানও থাকে। যেমন দিন থাকিলে রাত্র থাকে বা সুখ থাকিলে ছঃখও থাকে। কর্মের সমালিতে আর কর্ম থাকে না। তখন নিজে না থাকায় জ্ঞান অজ্ঞান চুইই থাকে না। যে জানিবে সে যথন নাই তথন জ্ঞান কাহার হইবে ? তথন আনন্দও নাই নিরানন্দও नारे. याक्र नारे वक्षन नारे। ज्यन मन बत्त्व थाकाय मः मार यन नारे। মুভবং। কর্মের সেই অতীত অবস্থায় সর্ব্যবেক্ষময়ংজগং হইয়া যায়. উহাই অন্তৈত ভাব। বর্ত্তমান মন প্রাণের চঞ্চল অবস্থা হইতে জাত. কিন্ত স্থিরপ্রাণে কোন তরঙ্গ নাই। তাই যোগিরাজ বলিতেন—"খাসকে সর্বদা নাডিলে চাডিলে খাসের নির্বাণ হয় অর্থাৎ স্থির হয়, স্থিরত্তের নাম যোগ। জীব মাত্রেই চঞ্চল অতএব স্থির পদ ব্যতীত গতি নাই— প্রাণায়ামে ছির হয়। পাখা টানাতে চলে, মন করিলে টানা জায় মন না চলিলে টানিতে ইচ্ছা করে না, মন স্থির হইলে অনাবশ্যক ইচ্ছা করে না, অনাবশ্যক কার্য্য না করার নাম ইচ্ছা রহিত।" যখন প্রাণের চঞ্চলতা 'চলিয়া যায় অর্থাৎ কর্ম্মের অতীত অবস্থা হয়, তখন বর্ত্তমান মন স্থির প্রাণে পয় প্রাপ্ত হইয়া সবই ত্রহ্ম হইয়া যায়। তথন মন, বন্ধি, জ্ঞান কিছই না থাকায় ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। এই প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অদৈত পরব্রন্ধে লীন হইয়া শাস্ত্রবিহিত জ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয়শুক্ত হইয়া কেবল ব্রহ্মম্বরূপে অবস্থান করেন। তিনি তথন স্বয়ং ব্রহ্ম হন। এই প্রকার বন্ধবিদকে বন্ধান্ত বলা যায় না. কারণ স্বয়ং বন্ধাকে বন্ধান্ত বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

যদি কেহ বলেন যে তাঁহার মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়াছে, তবে জানিতে হইবে তাঁহার মোক্ষ হয় নাই। কারণ তাঁহার ক্ষা, তৃষ্ণা সহ দেহবাধ ও জ্ঞান সবই রহিয়াছে। কিন্তু যাঁহার প্রকৃত মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়াছে তাঁহার ক্ষ্মা, তৃষ্ণা সহ দেহবোধ ও জ্ঞান কিছুই থাকে না। তাঁহার জ্ঞান, রাগ, ছেম ও মোহের নাশ হয়। তিনি তখন জ্ঞানী নহেন, অজ্ঞানীও নহেন। মোক্ষ হইয়াছে কিনা ইহা জানিবার জক্ত যে জ্ঞান তাহাও তখন থাকে না। তিনি ভৌ' হইয়া যান। সে এক বিচিত্র অবস্থা। সে অবস্থায় সমস্ত সন্থা বিলীন হয়। কিন্তু যিনি জ্ঞান ছারা ব্রিতেছেন যে তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন,

তাঁহার যোক হয় নাই। কারণ যতকিছু জানা তাহা না জানার মধ্যে।
—"মুক্ত যে পুনবর্বার ক্রিয়ার পর অবস্থার পর থাকিয়াও মুক্ত কারণ
তাঁহার পুনরার্তি দুইতেথাকে না, সকলেতেই ব্রহ্ম দেখে ব্রহ্মে আটকিয়া
বিনা প্রিয়াসে থাকে। ইহা না হইলে অপুরুষার্থ।"

এই বিশেষ স্থিতি প্রাপ্তি হইলে প্রাণ ও মনের চাঞ্চল্য চলিয়া যায় ও শান্ত হইরা আত্মাতে নিম্প হয়। এই কর্ম প্রথমে ইড়া-পিঙ্গলাতে আরম্ভ করিতে হয়, উহাই তথন প্রত্যক্ষ। পরে স্থ্যুয়ায় কাজ হয়, তথন নির্মাণ সম্বত্তণের উদয় হয়। যোগিগণ প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কৃটক্ষে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলেই কর্ত্বব্য কি ও জ্ঞাতব্য কি তাহা তাহারা জানিতে পারেন।

যে ত্বন্ধরমনির্দ্ধেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে। সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কৃটস্থমচলং ধ্রুবন্॥ সংনিয়ম্যেন্ডিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রভাঃ॥

অর্থাৎ সমবৃদ্ধি যে সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ সম্যকরূপে সংযত করিয়া অনির্বাচনীয়, রূপাদিবিহীন, সর্বব্যাপী, অচিস্তা, স্থির অতএব নিত্য ও অবিনাশী কৃটস্থের উপাসনা করেন অর্থাৎ যাঁহারা আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে আত্মায় পরমাত্মরূপী অবিনাশী কৃটস্থের উপাসনা করেন তাঁহারা সকল ভূতের হিতকারী হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হন।

যোগীকে তিনটি প্রস্থি অবশ্যই ভেদ করিতে হইবে—জিহবাগ্রন্থি, হৃদয়প্রস্থি এবং মূলাধারপ্রস্থি অর্থাৎ যথাক্রমে ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও কৃদ্রগ্রন্থি। এই তিন প্রস্থিকে যিনি ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনিই ত্রিভঙ্গমূরারী। উহা একটি অবস্থা। যোগীর এই অবস্থার বিষয় রূপকছলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গমূরারী মূর্ত্তির মাধামে দেখান হইয়াছে। শাস্ত্র বলিতেছেন—

> ভিভতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিভতে সক্র সংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কর্মাণি তত্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥

অর্থাৎ ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইলে যোগীর সর্ব্বসংশয়ের ছেদন হয় এবং তখন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া একমাত্র আত্মদর্শনে তন্ময়প্রাপ্ত

(১) গীতা ১২।৩, ৪

<sup>(</sup>২) মুওকোপনিবং হাহা৮ এবং প্রীমন্তাগরত ১ম বন্ধঃ হর অব্যার ২১ ছোক ৷

হওয়ায় সকল প্রকার কর্ম কর হয়, অর্থাৎ তখন কোন কর্ম থাকে না। তখন যোগী কর্মের অতীতাবস্থা বা ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় একমাক্র আত্মনারায়ণকে দেখেন। মৃতরাং সবই এক হইয়া যাওয়ায় অজ হয় অর্থাৎ তখন বন্ধনও নাই মোক্ষও নাই। কারণ মোক্ষ বলিবার কেহ নাই। উহাই অভয়পদ, কারণ সেখানে ছই না থাকায় ভয় নাই। সেখানে মিলিলে পুনরায়ত্তি রোধ হয়, উহাই উৎসন্থল। হুর্গাপূজায় অম্বরবধের মাধ্যমে ঐ হলয়গ্রন্থি ভেদের ক্রিয়াই ক্লপকছলে দেখান হইয়াছে।

যোগিরাজ আরও বলিতেন—যতদিন পশুবৃত্তি বশীভূত না হয় ততদিন প্রাণ, মন ও বৃদ্ধির মধ্যে যে অলৌকিক শক্তি আছে মামুষ তাহার সন্ধান পায় না। এই অলৌকিক শক্তি প্রকৃটিত করিবার উপায় শাস্ত্রের মধ্যে নানা জায়গায় ঋষিরা আলোচনা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর মৃত্তি ও চিত্রের মাধ্যমে তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রাণ, মন ও বৃদ্ধিকে দৈবীধর্মের অমুকৃলে পরিচালিত করিলেই ধর্মা, ভক্তি ও জ্ঞান লাভ হয়। যোগা, ভক্তি ও জ্ঞানামুশীলন দ্বারা প্রাণ, মন ও বৃদ্ধি যত উৎকর্ম লাভ করিবে ততই উহারা ঈশ্বরমুখী হইবে। প্রাণশক্তিকে দৈবী সম্পদের অমুকৃলে চালিত করিতে না পারিলে এই প্রাণই ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হইয়া দাঁডায়।

> বন্ধুরাত্মাত্মনন্তস্য যেনাগৈরাত্মনা জিতঃ। অনাত্মনন্ত শক্রুতে বর্ত্তোগৈর শক্রবং॥

অর্থাৎ যিনি আত্মকর্মদারা মনকে বনীভূত করিয়াছেন অর্থাৎ উর্ক্রে আজ্ঞাচক্রে স্থির করিতে পারিয়াছেন, আত্মা সেই ব্যক্তির আত্মার বন্ধু। এইরূপে যিনি চঞ্চল প্রাণকে উর্ক্নে (আজ্ঞাচক্রে) স্থির করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃত উর্জ্বরেতাঃ। রেত অর্থে শুক্রকে বৃঝায় শশুক্রমাতুর্ভবেৎ প্রাণ। "
ক্রেক্রই প্রাণ। সেই প্রাণের চঞ্চল গতিকে প্রাণকর্মের দারা স্থির করিয়া যিনি আজ্ঞাচক্র স্থানে রাখিতে পারেন শ্তিনিই উর্জরেতা। নচেৎ শরীরস্থ ক্রিক্রশান হয় বলিয়া ত্রীসজ্ঞোগ ত্যাগ করা বা ইন্দ্রিয় নিগ্রহকারী ব্যক্তি উর্জরেতা নহেন। কারণ তাঁহার চঞ্চল মন বনীকৃত হয় নাই। যিনি প্রাণকে এই প্রকারে উর্জে রাখিতে পারেন নাই সেই

<sup>🔩 (</sup>১) স্বীতা ৬৬

<sup>🎤 (</sup>२) स्थानगङ्गलिनी एड ।

অজিতে ক্রিয় ব্যক্তির চঞ্চল আত্মাই অর্থাৎ বর্তুমান চঞ্চল মনই সর্ববিপ্রকারে ক্রক্মাদি শক্ততা সাধন করিবা থাকে। প্রাণশক্তির কার্যা স্পানন। স্পানন জক্তই ইন্দ্রিয়, মন সর্ব্বদা বিষয়মূখে ছুটিতেছে। প্রাণের গতি যেমন অবিরাম চলিয়াছে, ইল্রিয়দের বিষয় প্রহণও তেমনি বিরামহীন। এইজক্স প্রাণ যাহাতে স্পন্দিত হইতে না পারে তাহার চেষ্টাই যোগীকে প্রথমে করিতে ছইবে।<sup>১</sup> যে বিদ্যা বা কৌশল দ্বারা প্রাণকে স্পন্দিত হইতে না দিয়া উহাকে দৈবীভাবে আন্যন করা যায় ঋষিরা ভাহাকেই যোগবিদ্যা বলিয়াছেন। "তম্মাদ যোগায় যুজ্যস্ব যোগ কর্ম স্থকৌশলম। ২ অতএব তমি কর্মযোগে নিযুক্ত হও, ইহা অতি স্থকৌশলযুক্ত। প্রাণনক্রিয়ার কৌশলই যোগ। কারণ "সমত্বং যোগ উচ্যতে।" সম্ভই যোগ বলিয়া উক্ত হয়। ইহার প্রধান অঙ্গ প্রাণায়াম বা প্রাণকর্ম্ম ব। আত্মকর্ম্ম বা নিষ্কামকর্ম। উহাই শাস্ত্র। "অসলশন্ত্রেণ দুঢ়েন ছিত্তা" — একমাত্র প্রাণকর্মাই সকল প্রকার ইন্দ্রিয়সঙ্গ রহিত। ইহার অমুশীলই শাস্ত্রামূশীলন। দৃঢ়ভার সহিত ইহার অমুশীলন করিয়া সকল প্রকার ইন্দ্রিয় সঙ্গকে ছেদনপূর্বক নাশ কর। অতএব কর্মের ক্ষেত্র এই মমুষ্য শরীর লাভ করিয়া কখনও প্রাণকর্ম করিতে অবহেলা করিও না। "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেয়ু কদাচন।" কর্মেই তোমার অধিকার হোক, কর্মফলে নয়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন— "তত্মাত্বন্তিষ্ঠ কৌত্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।"° অতএব হে কৌন্তেয়, যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া ওঠ এবং যুদ্ধ কর অর্থাৎ সাধন সমর কর। কারণ 'স্বরমপ্যস্ত ধর্মস্ত তায়তে মহতো ভয়াং।"<sup>1</sup> এই নিছাম কর্মযোগ (প্রাণকর্ম) অল্পন্ন করিলেও মহান ভয় হইতে ত্রাণ করে। জীবের মৃত্যাভয়ই প্রধান, সেই মৃত্যু হইতে ত্রাণ করে। এ বিষয়ে যোগিরাজ তাঁহার দৈনন্দিন দিনলিপিতে সহস্তে লিথিয়াছেন—"কেবল রেচক ও পুরক আউর

<sup>(</sup>১) ভন্তবোগ শান্তের স্পন্দদর্শন একটি বিশেষ শাখা। সেধানে স্পন্দের শুরূপ, ক্রিয়া প্রাভৃতির বৈজ্ঞানিক ও যোগসম্বত বাধ্যা দেওয়া আছে।

<sup>(</sup>২) গী**ভা** ২ ৫ •

<sup>(</sup>৩) গীতা ২া৪৮

<sup>(</sup>৪) গাঁড়া ১৫।৩

<sup>(</sup>৫) গীতা ২।৪৭

<sup>(</sup>৬) গাঁড়া ২।৩৭

<sup>(</sup>৭) গীড়া ২।৪০

বঢ়াওএ লিছি দে—লাপে আউর সমান—রেচক পুরক বিনা জন্মদে বছাকুপ, প্রাণ বায়ু কো বল লে আওএ মন নিশ্চল হোয় জায়—আয়ুর বঢ়াওএ—রোগ ন রহে—পাপ জলাওএ নির্মাল করে—জান হোয় তিমির নাশে।" অর্থাৎ প্রাণায়ামে রেচক, পুরক ও কুস্তক এই তিনটি কর্ম আছে। যোগিরাজ বলিতেছেন, রেচক ও পুরক আরও বাড়াও তাহা হইলেই প্রাণ ছির হইয়া সমাধি আসিবে এবং সিদ্ধি পাইবে। স্বতম্ত্র কুস্তকের আবশ্রক নাই। এই রেচক ও পুরক ব্যতীত যে প্রাণায়াম অর্থাৎ শাসের গ্রহণ ও ত্যাগ ছাড়া যে প্রাণায়াম তাহা জলহীন কুপের স্থায় বিফল। প্রাণবায়ুকে অন্তর্মু বীভাবে বলপুর্বকে টানা ও ফেলা এই কর্ম করিলেই মন নিশ্চল হইয়া যায়। উহা আরও বাড়াও তাহা হইলে রোগ থাকিবে না, জন্মজন্মান্তরের পাপরাশি অলিয়া-পুড়িয়া যাইবে, নির্মাল হইবে, জ্ঞান হইবে ও অজ্ঞান চলিয়া যাইবে

এই অবস্থার বিষয় যাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ অমুভব হইয়াছিল, সে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন—"স্থাসা একদম সে বন্দ হুয়া, বড়া মজা। আবকী মজাকি বাত কুছ কহা নজায়।" অর্থাৎ শ্বাস-প্রশাস সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গেল, বড়ই আনন্দ। এই আনন্দের কথা কিছুই বলা যায় না। কারণ বিদ্বার উপায় নাই, নিজ বোধগম্য।

শ্রীরামপুরের স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগিরাজের এক ভক্ত, কাজ করেন রাওয়ালপিগুতে। দেশে ফিরিতেছেন, পথিমধ্যে নামিলেন

করেন রাওয়ালপিণ্ডিতে। দেশে ফিরিতেছেন, পথিমধ্যে নামিলেন কাশীধামে। বড় ইচ্ছা গুরুদেবকে দর্শন করা। দীর্ঘ পথশ্রমে চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। যোগিরাজের সামনে আসিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। যোগিরাজ গন্তীর কণ্ঠে বলিলেন—"এথানে এসেছ কেন? ভাড়াভাড়ি বাড়ি যাও।"

এ কি কথা বলেন গুরুদেব, ছঃখ পান সুরেন্দ্রনাথ। কি জাঁর অপরাধ ভেবে পান না। কেন তিনি এত নির্দিয় হলেন তাঁর প্রতি। চোখের কোণ ছলছল করে ওঠে।

স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে যোগিরাজ বলিলেন—"যাও স্থরেন স্নান কর, যা রায়। হয়েছে খেয়ে নাও। ভাড়াভাড়ি যে ট্রেন পাও তাই ধরে বাড়ী যাও।"

জ্বিপ্রাসা করার সাহস পান না স্থরেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত ভাছাই করেন।

(১) সংশোধন ना कवित्रा व्यक्तिक जूनिता स्वता रहेन।

মটক্রকে ডাকিয়া যোগিরাজ বলিলেন—"যাও, স্থরেনকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এস।"

স্থুরেন এসে নামেন জ্রীরামপুর রেলষ্টেশনে। হু'পা যেতেই দেখেন জাঁর ছোটভাই দাঁডিয়ে আছেন তাঁরই অপেক্ষায়।

- —"এত দেরী করে এলে দাদা! ছ'দিন আগে টেলিগ্রাম করে প্রতিদিন ট্রেন্ দেখি তুমি আস কিনা।"
  - —"কেন কি হয়েছে ? আমি ত কোন টেলিগ্রাম পাই নি।"
  - —"মায়ের অবস্থা খুব থারাপ।"

স্থরেন তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌছান।

—"মুরেন, তুই এসেছিস ? আমি তোরই জক্ত অপেক্ষা করে আছি বাবা। আমার যে যাবার সময় হয়েছে।" স্নেহময়ীর হাত ত্ব'ধানি এগিয়ে আসে স্বরেনের দিকে। শ্বরেন জড়িয়ে ধরেন জননীকে। তারপর ধীরে ধীরে জননীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

স্থরেনের ছই গালে নেমে আসে অশ্রুধারা। মনে পড়ে কেন তাঁর গুরু তাঁর প্রতি এত নির্দ্ধয় হয়েছিলেন।

বাঁকুড়া জেলার দিধিমুখা গ্রামের হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ম্মোপলক্ষা নিজ গ্রাম হইতে পার্শ্ববর্ত্তী আর এক গ্রামে যাইতেছেন। তিন চার মাইল পথ। তাই তিনি ঘুর পথ পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলের পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। চারিদিকে শাল সেগুন মহুয়ার বন, মাঝে সরু পথ। কোথাও জনমানব নাই। ভেসে আসে নানা বন-ফুলের গন্ধ ও বিহঙ্গ কাকলী। হরিপদ চলিয়াছেন ঈশ্বর চিস্তায় বিভোর হইয়া। ভয় তাঁকে ছুঁতে পারে না। হঠাৎ চমকে ওঠেন হরিপদ, যমদৃত তাঁর সামনে। এক নরখাদক লেজ নাড়িতে নাড়িতে গুটি গুটি এগিয়ে আসে তাঁরই দিকে। যেন শিকার তার হাতের নাগালে, তাড়াছড়ার কিছু নেই। হরিপদ ব্রুলেন মৃত্যু তাঁর অবশ্যস্তাবী, যমের বাহন এসে গেছে। এখানে কেহই তাঁহাকে রক্ষা করার নাই। একমাত্র তাঁর দয়াল গুরু যদি তাঁকে রক্ষা করেন। কে যেন তাঁর ভিতর হইতে বিশিল—"গুরু রক্ষা কর, গুরু রক্ষা কর।"

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে হরিপদ ও তাঁর সংহারকারী। হরিপদ শুনতে পেলেন পিছন থেকে কে যেন ডাড়াচ্ছেন "ছাৎ ছাৎ।" এরপর নরখাদক লেজ নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল গভীর অরণ্যের ভিতর। প্রেমাঞ্চ নেমে আদে হরিপদর ছই গালে।

অক্স কিছুদিন পর হরিপদ আসিয়াছেন কাশীধাম। যোগিরাজ চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানাইয়া বলিলেন—"এ যাত্রায় জীবনটা বাঁচিয়ে দিয়েছেন।" —"বড় ভয় পেয়েছিলে কিনা।" যোগিরাজ মৃত্ব মৃত্ব হাসেন। উপস্থিত

ভক্তরা মুখ চাওয়া চাওই করেন, ব্রুতে পারেন না কেহ।

পরে সকলেই হরিপদবাবুর নিকট হইতে ঘটনাটি শুনিয়াছিলেন।

এইভাবে তিনি সর্ব্বভূতহিতে রত থাকিতেন এবং আর্প্ত আঞ্জিতদের রক্ষা করিতেন। কতভাবে তিনি সকলের হিত করিতেন তাহার হদিস পাওয়া যায় না।

অক্সান্ত দিনের মত সেদিনও উপদেশ দিতেছেন যোগিরাজ। অনেক ভক্ত-শুনিতেছেন। কেমন করে তোমরাও সর্ব্বভূতেহিতে রত হতে পার ? দেখ, শৈরীরের ভিতরেই সব। শরীরটা ত পঞ্চভূতের। শরীরে যে পঞ্চভূত বাহিরেও সেই পঞ্চভূত। ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোম। শরীরে পঞ্চভূতের স্থান যথাক্রমে মূলাধারে ক্ষিতিতত্ত্ব, স্বাধিষ্ঠানে জলতত্ত্ব, মণিপুরে তেজস্তত্ত্ব, অনাহতে বায়ুতত্ত্ব, বিশুদ্ধাখ্যে ব্যোমতত্ত্ব এবং তাহার উর্দ্ধে তত্ত্বাতীত। এই পঞ্চভূতকে জানিতে পারিলেই বাহিরের বৃহৎ পঞ্চভূতকে জানা যায়। কিন্তু প্রথমে কেউ যদি চেষ্টা করে বাহিরের বৃহৎ পঞ্চভূতকে জানিতে তাহা হইলে পারিবে না, হারিয়ে যাবে। অতএব দেহের ভিতরের পঞ্চতকে জানিতে পারিদে ভিতর বাহির সব মিলিয়া একাকার হইয়া যায়। তুই আর থাকে না। তখন পঞ্ছুতেও যে প্রাণীরূপী ঈশ্বর বর্ত্তমান তাহার উপলব্ধি হয়, কুটক্তে স্থিতি হয়। দূরবীণ দারা যেমন দূরের বস্তুকে নিকটে দেখা যায়, তেমনি কুটস্থরাপী দূরবীণের মাধ্যমে বিশ্বব্দ্ধাণ্ডের সকল চিত্র যোগীর বোধগমা হয়। তোমরাও চেষ্টা করিলে পারিবে। প্রাণ চঞ্চল বলিয়াই কুটক্টে স্থিতি হয় না। প্রাণকর্মের দারা ষট্চক্রপথে যাতায়াতের মাধামে প্রাণ স্থির হইলেই কুটস্থে স্থিতি হয়, তখন সবকিছু যোগীর কাছে স্বচ্ছ হইয়া যায়। কুটস্থে যে চক্ষু লক্ষিত হয়। তাহার ভিতর এক আকাশ দেখা যায়। উহা দৃশ্যমান আকাশ নহে, উহা আকাশের আকাশ মহাকাশ। উহা এতই স্বচ্ছ যে সেখানে কোন বাধা নাই। বাধা না থাকায় নিকট দূর বলিয়া কিছু নাই। ক্ষুত্ত হইতে কুত্ততম, বৃহৎ হইতে বৃহত্তম সকলই লক্ষিত হয়। যেমন একটি সরিবাদানা নিকটে যজপ দেখায় শত-সহস্র যোজন দূরেও তক্রপ দেখায়। সেখানে আলো নাই-অন্ধশার নাই, অথচ সবকিছু দৃষ্ট হয়, স্বয়ং প্রকাশ। বিশাল পর্বেতের অপরু প্রান্তের বস্তু সহ শত যোজন দূরের কুত্রতম বস্তুও অনায়াসে লক্ষিত হয়,

ষেশন দূরবীনের সাহায্যে দূরের বস্তকে নিকটে দেখা যায়। সেই মহাকাশ দর্শনে যোগীর ভূত-ভবিষ্যুৎ জ্ঞান হয়। সেই স্বচ্ছ অবিনাশী মহাকাশরূপ ব্রহ্ম সদা স্থির ও সর্ব্বভূতে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। তিনি নাই ত কেহ নাই। এই চরাচর তাঁহা হইতেই উৎপত্তি এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্তি হয়। তাই যোগিরাজ তাঁহার সাধনলক অনুভূতির কথা তরা জুন লিখিয়াছেন—
"সূত্যকে ভিতর যো সূত্য হয় সো অলখ হয়—সোই বিন্দি সোই সূর্য্য।
সূত্যকে ভিতর যো সূত্য হয় উন্ধা আদি নহি। লেকন উহ সূত্যসে ইহ সূত্যকা ভেদ হয়। সবুজ সূত্য অনন্ত ওহি ব্রহ্ম। সূরজ উসিমে লয় হো জাতা হয়। অব বড়া মজা ভিতর সে উঠতা হয় ভিতর জাতা হয়। অব অগম স্থানমে গএ স্নানে স্থির। অভি বছত দূর গগন পদ্ধমে জানা হয়। আঁখ বন্দ করকে বাহরকা চিজ মালুম হোতা হয়।"—বর্ত্তমান শৃয়ের ভিতর যে শৃত্ত অর্থাৎ যে শৃষ্ম হইতে বর্তমান শৃষ্মের উৎপত্তি তাহা অদৃশ্য, তাহাই বিন্দু এবং তাহাই আত্মপূর্য্য। সুম্মের ভিতর যে শৃক্ত অর্থাৎ মহাশৃক্ত তাহার আদি নাই অভএব অন্তও নাই, কিন্তু সেই স্বচ্ছ মহাশূত তাহা বর্ত্তমান শৃত্য ( আকাশ ) হইতে পৃথক, কারণ বর্ত্তমান শৃত্যে দূর নিকট সম্পর্ক আছে, ইহা পঞ্চভূতের শেষ ভূত, কিন্তু সেই মহাশৃত্যে দূর নিকট সম্পর্ক নাই, ভূত ভবিষ্যুৎ বর্তমান নাই, পঞ্চুত এবং তত্বাতীত। সেই শৃষ্টের অস্তিছে বর্ত্তমান শৃন্তের অস্তিত। সেই স্বচ্ছ শৃষ্ম সবুজ ও অনস্থ, উহাই ব্রহ্ম। আত্মসূর্য্যও সেই মহাশৃষ্যে লয় হইয়া যায়, কারণ সবকিছুরই উৎপত্তি ও লয়স্থল সেই অনস্ত নির্বিকার অজর অমর মহাশৃষ্য। এখন বড়ই আনন্দ হইডেছে এবং উহা ভিতর হইতে **উঠিতে**ছে ও ভিতরেই যাইতেছে। যেখানে যোগিগণ ছাড়া আর কেহই যাইতে পারেন না এমন যে অগম্য স্থান সেইখানে পৌছিলাম অর্থাৎ মহাস্থির ঘরে পৌছিলাম। এখন সেই মহাশৃষ্য পথে বহুদূর যাইতে হইবে অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে। এখন চোখ বন্ধ করিলেও বাহিরের সবকিছু দেখিতে ও জানিতে পারিতেছি। উহারই বাহ্য প্রতীক শালগ্রামশিলা। প্রবল বেগে প্রবাহিত জলের নিয়দেশে বৃহৎ শিলা যেমন নিশ্চল থাকে, তদ্রপ বিনাশী নাম ও রূপ নানাপ্রকারে প্রবাহিত হইলেও তাহার আধারস্বরূপ মহাকাশরূপ কুটস্ত পরব্রহ্ম অচল থাকেন। সেই নশ্বর নামক্সপে উপেকা হইলে তবেই মহাকাশরপ সচ্চিদানন্দ জ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন আত্মার কোন অবয়বের আশ্বা করা যায় না, তেমনি নাম বা রূপ ইছারাও সেই স্বচ্ছ স্বরূপের ক্ষ্যাল হইতে পারে ন।। তাই তিনি সকলকে বলিতেন—"এই শরীরে যে কুটছ

আছেন তাঁহাকে যে গুরুর উপদেশে না দেখে সে অন্ধ। যেমন কর্জরের পালক উড়তে উড়তে আস্থে আস্তে ঘুরতে ঘুরতে পড়ে তেমনি বায়ু ক্রমশ রুকতে রুকতে সুক্ষ্য হয় অবশেষে সুন্তোর মধ্যে দিইয়া অনেক দিনের পর গমনাগমন করিতে পারে।"

শরণাগত ভক্তদের প্রতি যোগিরাজের করুণা ছিল অপরিসীম। তাহাদের রক্ষার জন্ম তিনি সর্ববদা সজাগ থাকিতেন।

কলিকাতার এক বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ীর পত্নী অভয়া যোগিরাজের ভক্ত। ঐ দম্পতীর পর পর কয়েকটি সন্তান হইয়া বাঁচে নাই, সেজক্ষ তাঁহাদের বড় হুঃখ। অভয়া একদিন তাঁর গুরু যোগিরাজ চরণে প্রার্থনা জানাইলেন যেন তাঁর একটি সন্তান হয় ও স্তম্ভ শরীরে বেঁচে থাকে।

মহাযোগী বসে আছেন প্রশান্ত আননে। কোন এক ভাবরাজ্যে বিচরণ করছেন। দেখলেই মনে হয় জগৎ সংসারের সমস্ত বন্ধন খেকে মুক্ত এক বিহঙ্গ। কে এল কে গেল, কে কি কথা বলল কিছুই খেয়াল নেই তাঁর।

অভয়া ভাবেন বোধহয় গুরুদেব তাঁর কথা শুনতে পান নি। পুনরায় আকুল প্রার্থনা জানায় অভয়া।

ধীরে ধীরে বাহুজ্ঞানে ফিরিয়া আসিলেন মহাযোগী।

অভয়া পুনরায় প্রার্থনা জানায় তাঁর গুরুচরণে। একটি সস্তান তাঁর চাই এবং সে যেন বেঁচে থাকে।

যোগিরাজ প্রশাস্ত কঠে বলেন—"শোন অভয়া, তোমার একটি কক্স। হবে এবং বেঁচে থাকবে। কিন্তু একটা নির্দ্দেশ পালন করতে পারবে ? যেন ভূল না হয়।"

আশার ক্ষীণ তরঙ্গ জাগে অভয়ার মনে। অভয়া ভাবে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞ গুরু যদি কুপা করেন তাহলে অসম্ভবও সম্ভব হবে। গদগদ কণ্ঠে অভয়া বলে—"আপনি যা আদেশ করবেন, তাই করব।"

ভক্তবংসল শ্যামাচরণ বলেন—"রাত্তির প্রথম দিকে কন্সাটির জন্ম হবে। জন্মের কিছুক্ষণ পূর্বব হইতে সূর্য্যোদয় পর্যস্ত প্রস্থৃতির ঘরে একটি প্রদীপ জালিয়ে রাখবে। কিন্তু সাবধান প্রদীপটি যেন নিভে না যায়।"

যথাসময়ে অভয়ার একটি কস্থা হল। গুরুদেবের আদেশ মত প্রদীপ জালান ছিল। কিন্তু যামিনীর শেষ ভাগে ক্লান্ত প্রস্তুতি ও ধাত্রী উভয়েই ক্ষম শুর্মাইয়া পড়িলেন। এদিকে প্রদীপের তেল প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে, নিবুনিবু অবস্থা। এ সময়ে স্থৃতিকাগারে ঘটিল এক অলৌকিক ঘটনা। হঠাৎ সশব্দে দিরজাটি খুলিয়া গেল। নিজিতা প্রস্তুতিকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, বিশ্বিত নেত্রে দেখেন কক্ষদারে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরই দয়াল গুরুদেব ভক্তপ্রাণ পতিতপাবন কর্মণার ঘণীভূত মুর্ত্তপ্রতীক যোগিপ্রেষ্ঠ শামাচরণ।

কুপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্তিমিত দীপশিখার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিছেন—"এ দেখ অভয়া, প্রদীপ নিভেযায়, তাড়াতাড়ি তেল দাও।"

ক্লান্ত অভয়া উঠিয়া পড়েন, তেল ঢালিয়া দেন দীপাধারে। ততক্ষণে গুরুদেবের করুণাঘন মূতি অদৃশ্য হইয়া যায়।

গুরুকুপা স্মরণ করে প্রেমাঞ্চ নেমে আসে অভয়ার ছুই গালে।

পরে অভয়া স্বীয় গুরুদেবকে একথা জানালে যোগিরাজ মৃত্র হেসে বলেছিলেন—"কর্ত্তব্যে অবহেলা করা তোমাদের স্বভাব। কর্ত্তব্যে অবহেলা কথনও কোর না।"

যেগিরাজ এইভাবে অনেক অপুত্রকের পুত্র লাভের যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দিনলিপি হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তিনি ৮ই কেব্রুয়ারী (সাল নাই) লিখিয়াছেন—"খামলালকে। পুত্র হোনেকা উপায় বতলায়া।"—শ্যামলালকে তাহার পুত্র লাভের উপায় বলিয়া দিলাম।

যোগিরাজের ঋষি সদৃশ হুই পুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী ও ছুকড়ি লাহিড়ী এবং তিন কন্স। হরিমতী, হরিকামিনী ও হরিমোহিনী। যোল বছরের বিবাহিতা মধ্যম। কন্সা হরিকামিনী পিত্রালয়ে আসিয়াছে। হঠাৎ কন্সাটি কলেরা রোগে আক্রাস্ত হল, একেবারে এশিয়াটিক কলেরা। কাশীমণি দেবী যোগিরাজকে অনুরোধ করিলেন কন্সাটির যাহোক একটা ব্যবস্থা কর, ওকে বাঁচাও। তুমি থাকতে মেয়েটা মরে যাবে গু

যোগিরাজ নিরুদ্বিপ্ন, যেন কিছুই হয় নি। কাশীমণি দেবী বার বার অমুরোধ করেন, যেমন করে হোক মেয়েটিকে বাঁচাও। মহাযোগী কোন কথা না বলিয়া একটি অপামার্গের শিকড় ও আড়াইটি গোলমব্রিচ দিয়া বলিলেন—
"এই ছ'টি জিনিষ একত্রে বেটে খাইয়ে দাও।"

কাশীমণি দেবী ভাবিলেন কন্তা বিবাহিতা, ডাক্তারের ঔষধ খাওয়ানই ভাল। না হলে যদি কোন অঘটন হয় তাহলে মেয়ের খণ্ডরবাড়ী থেকে কথা শুনতে হবে। তাই তিনি যোগিরাজ প্রদন্ত ঔষধ না খাইয়ে ডাক্তারের ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু পরদিন কন্তাটি পরলোক গমন করিল। বোগিরাজ অস্থান্থ দিনের স্থায় সেইদিমও বৈকালে যথারীতি গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং তাহার স্থযোগ্য শিশ্ব পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গীতার মূল শ্লোক পাঠ করিতেছেন। অনেক ভক্ত শুনিতেছেন। এমন সময় উপরের ঘর হইতে মহা ক্রন্দনরোল উঠিল। উপস্থিত সকলেই বিচলিত হইলেন।

কারণ জিজ্ঞাসা করায় যোগিরাজ বলিলেন—"মেজ মেয়েটি মারা গেছে, তাই সকলে কাঁদছে। বোধহয় শাশান্যাত্রীরা এসেছে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গীতা গ্রন্থখানি বন্ধ করিয়া বলিলেন—"আজকের মত্ত থাক।"

যোগিরাজ গম্ভীরভাবে বলিলেন—"ওদের কাজ ওরা করুক, ভোমাদের কাজ তোমরা কর।"

উপস্থিত সকল ভক্ত বলিলেন—"বর্ত্তমানে আর গীত। ব্যাখ্যা শোনার মত মনের স্থৈয়্য নাই। আজকের মত বন্ধ থাক।"

যোগিরাজ অমুদেলিত, যেন কিছুই হয় নাই। প্রশাস্ত কণ্ঠে বলিলেন— "আচ্ছা, তাহলে বন্ধ রাখ।"

পরদিন যোগিরাজের শ্যালক রাজচন্দ্র সাম্যাল মহাশয় আসিয়া যোগিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রিয়জন বিয়োগে যে ছঃখ সাধারণ মানুষের হয়ে থাকে তা কি তোমার হয় !"

যোগিরাজ শ্বিতহাস্তে বলিলেন—"ত্বংখ ত সকলেরই হবে, তবে জ্ঞানী ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিছু পার্থ ক্য আছে। যেমন পাথরের গুলিকে যদি শক্ত জায়গায় আছাড় মারা যায় তাহলে তা লাফিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু যদি নরম মাটিতে আছাড় মারা হয় তাহলে সেটা গেঁথে যায়। তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তিকে ত্বংখ আঘাত দিতে পারে না। আঘাত তার কাছেও আসে কিন্তু কিরে যায়। অজ্ঞানী সেই আঘাতে হায় হায় করে।"

পদ্মপত্রে জলের মত সংসারে বাস করিয়াও এই মহান্ গৃহিযোগী কত সহজেই সকল হুঃখ কষ্ট হইতে সদা নির্লিপ্ত থাকিতেন। ঠিক যেমন গীডায় ব্রীভগবান বলিয়াছেন—

যং ছি ন ব্যথন্নত্যেতে পুরুষং পুরুষর্যন্ত। সমত্বঃধত্মধং ধীরং সোহযুত্তায় করতে ॥

<sup>()</sup> श्रीखा २००६

এই সকল সুথছুঃখে সমভাব যে ধীর ব্যক্তি ব্যধা না পান, তিনি অমরস্ক এবং নিজানন্দ লাভ করেন।

যোগিরাজ প্রতিদিন বৈকালে গঙ্গাতীরে রাণামহল ঘাটে বেড়াইতে যাইতেন। সেথানেই গঙ্গাতীরে ভক্ত কুফারামের আস্তানা। যেগিরাজ কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া কুষ্ণারামের বারান্দায় বসিতেন, গীতা সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতেন। তারপর সন্ধ্যার পুর্বেব বাড়ি কিরিয়া বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া ভক্তদের নান। উপদেশ দিতেন। রাত্রি নয়টা বাজিলে ভক্তরা চলিয়া ষাইতেন। এইভাবে যখন তিনি বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া ভক্তদের উপদেশ দিতেন, তথন কোন কোন সময় দেখা যাইত তিনি হঠাৎ হাতজোড করিয়া কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেন। কেন তিনি মাঝে মাঝে এইভাবে প্রণাম করিতেন, কাহাকেই বা প্রণাম করিতেন তাহা উপস্থিত ভক্তরা বুঝিতে পারিতেন না। জিজ্ঞাসা করিবার সাহসও হইত না। ক্রমে তাহাদের মধ্যে কৌতৃহল জাগিল। একদিন যথন তিনি হঠাৎ প্রণাম করিলেন, সাথে সাথে একজন উঠিয়া গিয়া ঘরের বাহিরে দেখিলেন যে এক ভক্ত যোগিরাজের উদ্দেশ্যে বারান্দায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছেন এবং যোগিরাজ সেই প্রণাম গ্রহণ ব্রুরিতেছেন। ঘরের ভিতর হইতে উহা দেখিবার কোন উপায় ছিল না। এইভাবে বাহির হইতে যথনই কেহ তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেন তিনি তাহার প্রত্যভিবাদন করিতেন। এমন কি বছ দূরে কেছ তাঁছাকে প্রণাম করিলেও তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিতে দেখা যাইত। নিকট ও দুর, ভিতর ও বাহির সবই তাঁহার কাছে স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। সকলের মাঝে ডিনি সেই এককেই দেখিতেন।

প্রিয়নাথ কড়ার মহাশয় ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাম উভয়েই যোগিরাজের প্রিয় শিদ্য। ছুই বন্ধু কাশী এসেছেন। প্রত্যাহ উভয় বন্ধু গুরু দর্শনে যান, উপদেশ শ্রবণ করেন। বেশ আনন্দেই দিন কাটছিল।

হঠাং একদিন রামের কলেরা হল। এশিয়াটিক কলেরা। বিদেশ বিভূঁই, প্রিয়নাথ বড়ই চিস্তিত হলেন। কি করবেন ঠিক করতে না পেরে ছুটে গেলেন গুরুদেবের কাছে।

যোগিরাজ সব শুনে সামাজিক রীতি অমুসারে বললেন—"ভাল ডাজার দেখাও।" প্রিয়নাথ হুইজন অভিজ্ঞ ডাক্তার আনলেন। কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলল।- অবশেষে ডাক্তারেরা হতাশ হয়ে বললেন রোগীর অন্তিম সময় এসে গেছে, আর কোন উপায় নেই।

নিরুপায় প্রিয়নাথ আবার ছুটলেন গুরুদেবের নিকট। রোগীর অন্তিম অবস্থার কথা নিবেদন করলেন। বললেন এতক্ষণে রোগী হয়ত আর জীবিত নেই। শোকাতর প্রিয়নাথের অঞ্চধারা ঝরে পড়ে।

প্রশাস্ত প্রদয় ভক্তবৎসল মহাযোগী আসন ছেড়ে উঠলেন। একটি শিশি নিয়ে পাশের প্রদীপ হতে থানিকটা রেড়ির তেল তেলে বললেন—"যাও, ভাডাভাডি এটা রোগীকে খাইয়ে দাও।"

প্রিয়নাথ ভাবলেন কাকেই বা খাওয়াবেন। এভক্ষণে হয়ত রাম জীবিত নেই। আবার ভাবলেন তাঁর গুরুদেব ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁর কথা কখনও মিধ্যা হতে পারে না।

প্রিয়নাথ ক্রন্ড পৌছলেন রোগীর নিকট। দেখলেন রোগীর দেছে প্রাণের চিহ্ন মাত্র নেই। তবুও বিশ্বাসে ভর করে প্রিয়নাথ রোগীর মুখ একটু কাঁক করে কয়েকটা কোঁটা তেল ঢেলে দিলেন। আরও অনেকে সেখানে উপস্থিত। সকলের সমক্ষে ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। ধীরে ধীরে প্রাণহীন দেহটি নড়ে উঠল, খাস-প্রশ্বাস চালু হল। রোগী পুনর্জীবন লাভ করল।

্ এই প্রিয়নাথ কড়ার মহাশরই পরর্তীকালে স্বামী যুক্তেশ্বর গিরি নামে প্রাসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

এই মহাযোগী সর্বাদা এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অবস্থান করিতেন।

হিমালয়ের মত নিস্তব্ধ শাস্তি যেন সদা তাঁহাতে বিরাজ করিত। সাধনহীন
লোকদের সঙ্গে বৃথা ধর্ম আলোচনা করা তিনি পছন্দ করিতেন না। বরং
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি শাস্ত্রোক্ত
যোগ-সাধনের এই নিগৃত্ অষ্টাঙ্গ কর্মাদির উপরই তিনি বেশী গুরুত্ব আরোপ
করিতেন। তাঁহার যৌগিক অপরোক্ষ অমুভৃতি ছিল অপূর্ব্ব। সেই

যোগলব্ব অমুভৃতির উপর নির্ভর করিয়া তিনি ধর্ম উপদেশ দিতেন ও অধ্যাত্ম
গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যা করিতেন। ভাবের উচ্ছাসের উপর নির্ভর করিয়া কিছু

<sup>(&</sup>gt;) বিশ্বনাথ কড়ার মংশিয় ১০শে আগষ্ট ১৮৮০ খৃঃ বোগিরাজের নিকট হইতে দীক্ষা পাইয়াছিলেন ডাং। তাঁহার ডায়েরিডে লেবা আছে।

বলিতেন না। যাহা তিনি যৌগিক প্রত্যক্ষে অনুভব করিতেন তাহাই ভক্তদের উপদেশ দিতেন। সেজস্ম তাঁহার উপদেশগুলি মানুষের মনে রেখাপাত করিত। তাঁহার বর্ণনাগুলি ছিল জীবস্ত। তিনি বলিতেন ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ অমুভূতি লাভ কর এবং ক্রমে প্রমান্মার সহিত একীভূত হও। ইহাই মনুয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ধানে ধারণা ও সমাধি ছাডা অধ্যাত্ম রাজ্যের সূক্ষাদপিসূক্ষ পরমাত্ম বিষয়ক তত্ত্বের প্রদেশে প্রবেশ করা যায় না। এই ছিল তাঁর মূল কথা। তিনি বলিতেন-প্রাণ্ট সকল শক্তির উৎস। প্রাণের সাধনা করিলেই সব সাধনা করা হয়। এই প্রাণের তিনটি অবস্থা। আদিতে স্থির, অস্তে স্থির এবং মধ্যে চঞ্চল। আদিতে স্থির অস্তে স্থির হওয়ায় একটি অবস্থা এবং মধ্যে চঞ্চল, প্রোণের মূলতঃ এই ছুইটি অবস্থা। "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।" অর্থ । ভূত সকল আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং নিধনেও অব্যক্ত। চঞ্চল প্রাণই প্রকৃতি। চঞ্চল প্রাণই জীবের বর্তমান অস্তিছ। চঞ্চল প্রাণ হুইতেই বিশ্বব্দ্মাণ্ডের প্রকাশ। যতকিছু কর্ম্ম সবই চঞ্চল প্রাণ হুইতে। কিন্তু স্থির প্রাণ চঞ্চল প্রাণের উৎসস্থল। স্থির প্রাণ কিছু করেন না. কিছু করানও না। তিনি সর্ববদা সাক্ষী মাত্র। চঞ্চল প্রাণই স্থির প্রাণের কর্মার চঞ্চল প্রাণ প্রকৃতি, স্থির প্রাণ পুরুষ। চঞ্চলতাই জীব, স্থিরত্বই শিব। চঞ্চলতাই বন্ধন, স্থিরছই মুক্তি। অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল দিকে যে টান বা গতি তাহাই বন্ধন এবং স্থিরত্বের দিকে যে টান বা গতি তাহাই মৃক্তি। শান্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন—"নিশ্চলং ব্রহ্ম উচ্যতে"—নিশ্চল বা স্থির অবস্থাই ব্রহ্ম। উহা অমরপদ, কারণ সেই মহাস্থির অবস্থায় জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। উহা নিত্য শাখত, কারণ তাঁহার আগেও কেহ নাই, পরেও নাই, চির বিরাজমান। উহাই বৃদ্ধ, কারণ উহা জ্ঞানের অতীত অবস্থা, জ্ঞানও সেইখানে পোঁছাইতে পারে না। উহা নিত্য মুক্ত. কারণ সেখানে বন্ধন নাই। উহাই কর্মের অতীতাবস্থা বা ক্রিয়ার পরাবস্থা, কারণ কোন প্রকার কর্ম সেখানে নাই। চঞ্চলভার অবসান হেডু কোন প্রকার কর্ম সেখানে থাকিতে পারে না। প্রাণের সঙ্কোচন অবস্থাই শিব এবং প্রসারণ অবস্থাই জীব! তাই সাধকের উচিত সাধনার ঘারা সম্পূর্ণরূপে চক্ষলতার অবসান ঘটাইয়া স্থিরত্বকে প্রাপ্ত হওয়া। যথন জীব চক্ষলতার

অবসান ঘটাইয়া মহান্তিরন্ধপ মহাপ্রাণকে পাইবৈ উখন জীব নিজেই শিব ছইয়া যাইবে। সকলেই অমৃতের পুত্র। কেহ ছোট নয়, কেহ বড় নয়। যোগিরাজ নিজে আচার্য্যের সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়াও নিজেকে সর্ববদা ক্ষুদ্র ভাবিতেন এবং সকলকে ক্ষুদ্র ভাবিবার উপদেশ দিতেন। বলিতেন এই যোগসাধন করিতে হইলে প্রয়োজন একটি সুস্থ সবল মহুয়ু শরীর ও প্রচর মনোবল এবং সদিচ্ছা। এই হুইটি সম্পদ যাহার আছে সে অনায়াসে এই যোগসাধনা করিতে পারে। কোন বাধাই তাহার প্রতিবন্ধক হয় ন। কেছ পাপী নয়, কেছ পুণ্যাত্মা নয়। সকলেই সমান। সকলেই যথন ঈশবের পুত্র তখন সকলেরই ঈশ্বর সাধনার অধিকার আছে। স্ত্রী পুরুষ, নির্কিশেষে সকল জাতির মানুষেরই এই যোগসাধন। করিবার অধিকার আছে। ইহাকোন বিশেষ শ্রেণীর জন্ম নহে। তিনি বলিতেন কটস্তে মন রাখিলে পাপ নাই, কুটস্থে মন না রাখিলেই পাপ ৷ কুটস্থই ঈশ্বর, তিনিই পরমাত্মা ব্রহ্ম। তুমি সংসারেই থাক অথবা সংসার ত্যাগ করিয়াই ষাও যেখানেই থাক প্রাণ তোমার দেহেই আছেন; অর্থাৎ ঈশ্বর তোমার সঙ্গেই আছেন। তিনি নাই ত তুমি নাই। প্রাণ তোমার দেহে যতক্ষণ চঞ্চল আছেন ততক্ষণ তুমি জীবিত। যথন তাঁহাকে দেহের ভিতরেই খুঁজিতে হইবে তথন সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি ? বরং সংসারই সাধনার অমুকূল ক্ষেত্র। এথানে থাকিলে সবকিছু পাওয়া যায়। সংসারে পাকিয়াই যিনি নিজ দেহস্থ প্রাণরূপী ঈশ্বরের সাধন। করেন তিনিই বীর সাধক। নিজ দেহস্থ প্রাণরূপী ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেই সর্ব্বত্র ঈশ্বর সত্তা অনুভব হয়। এই প্রাণরূপী ঈশ্বরের সাধনা করিতে হইলে দেহে প্রাণ থাকা দরকার। প্রাণকে পাইতে হুইলে প্রাণকেই প্রয়োজন। প্রাণ ছাড়া প্রাণকে পাওয়া যায় না। প্রাণের দারায় প্রাণের পূজা বা সেবা করিতে হয়।<sup>২</sup> বাহিরের কোন বস্ত দারা প্রাণের পূজা বা সেবা সম্ভব নহে। যাহা কিছু দেখিতেছ সবই প্রাণ। প্রাণ ব্যতীত আর কিছু নাই। তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ; তিনিই হুর্গা, কালী ও জগদ্ধাত্রী। তাই শ্বষিরা উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন—

> "প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণু পিতামহ। প্রাণেন ধার্ব্যতে লোকঃ সক্ষ ং প্রাণমন্নং জগৎ॥")

<sup>(&</sup>gt;) बौद वर्नत्व मण्ड देशहे महायविवय शासि।

<sup>(</sup>३) अ विवरत राज्यस्य 'आगमहरमार' अरह विराम मारमावना कहा इहेहारह ।

🐿 প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, তিনিই পুত্র, তিনিই সখা। अধিরাও তাহাই বলিয়াছেন—পিতা হ বৈ প্রাণঃ, মাতা হ বৈ প্রাণঃ, পুত্র হ বৈ প্রাণঃ, আচার্য হ বৈঃ প্রাণঃ। ১ প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি, আবার প্রাণেই অবস্থান। প্রাণই ধর্ম, কারণ প্রাণই সবকিছু ধারণ করিয়া আছেন। প্রাণই কর্ম, কারণ প্রাণ ছাড়া কোন কর্ম সম্পাদন হয় না। প্রাণই জীব, কারণ প্রাণ চঞ্চল বলিয়া জীব জীবিত। প্রাণই শিব, কারণ তিনিই নিধন প্রাণই বিষ্ণু, ত কারণ তিনিই পালন কর্তা। প্রাণই ছুর্গা, কারণ তিনিই এই দেহরূপ কেল্লা অর্থাৎ চূর্গে বাস করিয়া সকল চুর্গতিকে নাশ <sup>্</sup>করেন। প্রাণই পুরুষ, কারণ এই দেহরূপ পুরে একমাত্র তিনিই বাস করেন। তিনি এই দেহ ও দেহের বাহিরে সর্বত্য বিরাজ্মান। তিনিই সর্বনর্শী। অতএব মানুষ হইতে কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জন্ম সকলেরই একমাত্র উপাস্থা ও ধর্মা এই প্রাণ। সকল দেব-দেবীরও উপাস্থা এই প্রাণ। হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান প্রভৃতি মনুষ্য হইতে সকল প্রকার ইতর প্রাণী পর্যান্ত সকলেরই উপাস্থ ঐ এক প্রাণরূপী ঈশ্বর, কোন প্রকার ভেদাভেদ নাই। প্রাণ দেহে না থাকিলে কিছুই থাকে না। প্রাণের অন্তিকে ইন্দ্রিয়, অঙ্গপ্রত্যন্ত্র, মন, বন্ধি, অহঙ্কার সকলেরই অস্তিত। তাই তোমরা সকলে আপন আপন প্রাণকে ভালবাস, প্রাণেরই উপাসনা কর, প্রাণেরই শরণাপর হও। তাহা হইলেই জগতের প্রাণকে ভালবাসিতে পারিবে, সর্ব্ব জীবে প্রেম আসিবে। তিনিই প্রেমের উৎসস্থল, তিনিই সকলের পতি, তাই তিনি বিশ্বপতি. তাই তাঁহার প্রতি প্রেম কর। সকলে প্রাণের সেবা কর অর্থৎ প্রাণের শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ যাহা অবিরাম কর্ম প্রাণকর্ম ভাহা কর। তাহা হইলে প্রাণকে পাইবে। প্রাণই তুমি। সেই প্রাণ তোমার 'বর্ত্তমান তোমাকে' বন্ধ করিয়াছেন, আবার তিনিই তোমার 'বর্ত্তমান তোমাকে' মুক্ত করিতে পারেন। এছাড়া কাহারও সাধ্য নাই মুক্ত করিতে পারে। প্রাণই বন্ধন কর্তা, প্রাণই মুক্তিদাতা। তাই তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন—এই দেহের ভিতরেই তিনি আছেন অথচ কয়জন ভাঁহার সন্ধান করে ?)

<sup>(</sup>১) উপনিবৎ।

<sup>(</sup>২) ধর্মাতৃ হইতে উৎপন্ন। ধৃ ধাতৃ অর্থ বারণ করা।

<sup>(</sup>э) বিষ্—জাবিষ্ট বা প্রবিষ্ট হওরা। যিনি সকল পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাছেন তিনিই বিষ্ণু।

বহিঃপ্রাণায়ামরূপ খাস-প্রশ্বাসের বহিম্থ গতি নিবারণ করিয়া অন্তম্থগতিরপ অন্তঃপ্রাণায়াম বহু পরিমানে করিতে পারিলে, সকল প্রকার ইচ্ছার নাশ হইয়া জ্ঞানাবস্থা লাভ হইয়া থাকে বা পুনরাবর্ত্তন রোধ হয়; এ অবস্থায় দেহত্যাগের পর আর বর্ত্তমান অবস্থারূপ জন্ম হয় না, জীবম্কু অবস্থা লাভ হয়।

"প্রাণায় নুমো যন্ত সকর্বিদং বশে যো ভূতো সক্রব্যেশ্বরো যদ্মিন্
সক্রব্থ প্রতিষ্ঠিতং। নমস্তে প্রাণক্রন্দায় নমস্তে স্তনমিত্বরে। বিদ্যুতে
বর্মতে ঔষধি যৎ প্রাণ ঋতাবাসতে অভিক্রন্দব্যোষধে প্রাণো মৃত্যু প্রাণং
দেবা উপাসতে প্রাণোহি সভ্যবাদিন স্বত্তম লোক আদবং। প্রাণো
বিরাট, প্রাণো দেই, প্রাণং সক্রব্ব উপাসতে প্রাণোহ সূর্যুন্দক্রমা প্রাণমাহ প্রজাপতিং প্রাণাপানো ব্রীহি যাবানত্বান প্রাণ উচ্যুতে, যাবং প্রাণ আহিতা অপানো ব্রীহিক্ষচ্যুতে, অপানতি প্রাণতি পুরুষো গভে অন্তরা
যদাত্বং প্রাণ জিম্বসথে সজায়তে পুনং প্রাণমাহ মাতরীশ্বনাং বাতোহ প্রাণ্
উচ্যুতে। প্রাণোহ ভূতং ভবঞ্চ প্রাণে সক্রব্থ প্রতিষ্ঠিতং। প্রাণ মাসং
পর্যার্তো নমদক্যো ভবিশ্বলি। অপাং গভমিব জীবলে প্রাণবন্ধান
মিত্বামন্ধী।"

অর্থ । (এই প্রাণবায়, যিনি হাদয়ে আছেন তাঁহাকে নমস্কার অর্থ । তাঁহাকে তাঁহারই বারা ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা নমস্কার। প্রাণের বলে সমুদয়, তিনি না থাকিলে কিছু নাই। প্রাণের দ্বারা বাহির ভিতর সমুদয় কর্ম হয়। প্রাণ যিনি সর্বের সর্বা কর্ত্তা, তাঁহার সেবা করা আবশ্যক অর্থ । ক্রেয়া করা আবশ্যক। যতকিছু হইয়াছে সকলেরই ঈশ্বর প্রাণ। এই প্রাণেশ্বরকে সেবা করার জন্ম প্রাণ ব্যতীত আর কিছুই নাই। সেই প্রাণের বৃদ্ধির নাম প্রাণায়াম। অতএব সকল বৃদ্ধিমানের উচিত প্রতিদিন প্রাণের সেবা করা অর্থ । ক্রেয়া করা। প্রাণেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত এবং এই শরীর তাহার আধার। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সকলেরই প্রাণের ক্রিয়া করা উচিত যাহা মহান্ অমোঘ ঔষধ। সেই এক হইবার নিমিত্ত সকল শাস্ত্র এবং সকলের প্রথমেই প্রাণায়াম। সেই প্রাণবায়ুর বিকারে মৃত্যু হয়। তাঁহার ছ্যাতি নাই আবার কৃটক্রের শক্তি দ্বারা প্রকাশ হয়। তিনিই তেজ অপ্ অন্ধস্বরূপা গায়ত্রী, যাহার প্রকাশে ভিতর বাহির প্রকাশ হয়। ঈশ্বরকে মনে করা ভাহাও প্রাণের কর্ম। এই প্রাণের রোধে বিরাট মূর্ডি দেখায়,

## (১) चवर्सराम ১১ काख २० श्राविक ३ चरुवाक ० मह

আর দেবিবার কর্ত্তা সেই প্রাণ। প্রাণকেই সকলে উপাসনা করিতেছেন, কেহ মনোযোগপূর্বক কেহ অমনোযোগপূর্বক। এই প্রাণের দ্বারা সূর্য্য চন্দ্র দেখা যায়। প্রাণাপানের মধ্যে পুরুষ, সেই প্রাণই আসিতেছেন ও ্যাইতেছেন, সেই প্রাণের নাম মাতরীখা। এই প্রাণবায় দ্বারা সমস্ত হইয়াছে ও হইবে, প্রাণেই সব প্রতিষ্ঠিত। প্রাণক্রিয়া ব্যতীত সমস্ত মিখ্যা, কারণ সভ্যতে না থাকায় সবই মিথা। অভএব অত্যক্রিয়া যাহা সর্বাশারের মত, তাহা করা কর্ত্তবা। "সর্বমোক্ষারাং এবেদ ওঁ সর্বং গাম্বত্তী চ তাম্বতে **।" व्याप्त कार्य कार्य** গায়ত্রী, ক্রিয়া করিলে ত্রাণ পায়। "যে অগ্নিবর্ণাং শুভাং সৌখ্যাং কীর্ত্তমুসন্তি যে দিজা তাং তাবয়তি তুর্গা নিনাবেব সিদ্ধু ত্বরিতাত্যয়ি।" অর্থাৎ যে ক্রিয়াবান যোনিমুদ্রায় কৃটস্থ প্রত্যন্থ দর্শন করেন, তাঁহাকে সেই কুটস্থ স্বরূপ কেল্লার অধিপতি হুর্গা সংসাররূপ সমুদ্র হইতে পার করিয়া দেন। ক্রিয়া স্বরূপ নৌকা দ্বারা এইরূপ করিতে করিতে চঞ্চল মন স্থির হইয়া যায় এবং ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় যত পাপ আছে সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়।—"ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা" এই একটি কথা বলিলেই সব বলা হইল 🌡

পূর্বজন্মের কৃত যে কর্ম, তাহাকে দৈব বলে এবং বর্তমানে যে কর্ম করা হয় তাহাকে পুরুষকার বলে। অতএব দৈব ও পুরুষকার জনিত ব্লেশ নিবারণের জন্ম ক্রিয়াবানদের গুরুপদেশানুসারে ক্রিয়ায় সতত মনোনিবেশ করা কর্ত্তর। ১৭২৮ বা ২০৭৬ বার প্রাণায়াম করিলে যাহা কামনা করে তাহা সিদ্ধ হয়, সেই কৃটস্থে থাকার নামই লক্ষ্মী। ইহাতেই শান্তিপদ পাওয়া যায়; ক্রিয়া করিলেই সিদ্ধি হয়। তিনিই বিশ্বকর্মা, এই বিশ্বসংসারকে থাওয়াইতেছেন। কুটস্থের মধ্যে যে কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার তিনিই দেব হইতেছেন। আবার ওঁকার ক্রিয়ায় স্থিতিস্বরূপ বামদিকের স্থান্যে বামদেব। এই দেহের ছয় চক্রে যে ছয় ঋতু তাহাতে যে কৃটস্থ স্বরূপ ক্রমর আছেন, তিনি সকলেয় শ্রেষ্ঠ ও মধুকর হইতেছেন। ইড়া পিঙ্গলা স্বরূপ ধন্মুক ধরিয়া আছেন, তাই তিনিই 'রাম'। তিনি প্রবৃত্তি নির্বৃত্তি স্বকিছু হরণ করেন এইজন্ম তাঁহার নাম 'হরি'। আবার হরিণের মত

<sup>(</sup>১) ছात्मारगत्तिभित्र । व्यथात्र । श्वा

<sup>(-)</sup> अर्थन १ व्यथाति ৮ व्यक्टेक ३८ वाहा ।

দিব্য চক্ষু কৃটস্থ স্বরূপ তচ্জস্ম তাঁহার নাম 'হরিনাম', যাহা যোগীরা দেখেন।
তিনি সকল ভূতকে হরণ করেন তাই তাঁহার নাম সর্ব্বভূতহর। তিনি
সর্ব্বদাই নিত্য তাই তিনি শাশ্বত। তিনি মড়েশ্ব্যবান অর্থাৎ ক্ষুধা, তৃষ্ণা,
জন্ম, মৃত্যু, স্থুখ, হুঃখ বজ্জিত তাই তিনিই ভগবান্। ১৮৭৪ খঃ ২৮শে
অক্টোবর লিখিয়াছেন—"ওঁ জ্যোতরূপ—এছি জ্যোত শরীরমে ব্যাপক হো
জামুগা তব সব দেখেগা আউর বোলনেকা তবিমৃত ন চাহেনেপর।"
—(এই ওঁকাররূপী আত্মজ্যোতি সমস্ত শরীরে প্রসারিত বা পরিপূর্ণ হইলে
(এই শরীরেই স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল তিন লোক) সবকিছু দেখা যাইবে এবং
ইচ্ছা না থাকা সন্থেও সবকিছু বলা যাইবে) ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া অর্জ্বন্ব

## ভাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্রৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ দৃষ্টাইস্কুতং রূপমূগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন ॥?

অর্থ বি হৈ মহৎ-প্রাণরূপ মহাত্মন, স্বর্গ ও পৃথিবীর এই অস্তর ( অর্থ বি অস্তরীক্ষ ) অর্থ বি মূলাধার ও সহস্রারের যে অস্তর এবং সমৃদয় দিক্ তোমার ( আত্মার ) তেজোরূপ আলোকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে অর্থ বিং শরীরের উর্ব্ধ অধঃ পূর্ব্ব পশ্চিমাদি সকল দিক্ তোমার আলোকে ( আত্মজ্যোভিতে ) পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে; তোমার ( আত্মার ) এই অস্তুত প্রচণ্ড অগ্নিসম ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া ত্রিলোক অভিশয় ভীত হইতেছে অর্থ বিং শরীরের উর্ব্ধ অধঃ মধ্য তিন লোকই চমকিত হইয়া মন ত্রাসিত হইতেছে )

যোগিরাজ কখনও তাঁহার প্রচার চাহেন নাই। সেইজক্ম কখনও তাঁহার ছবি তুলিতে দিতেন না। একদিন ভক্তরা তাঁহার ছবি তুলিবেন মনস্থ করিয়া তাঁহারই ভক্ত স্থদক্ষ ফটোগ্রাফার গঙ্গাধর দেকে ডাকিয়া আনিলেন। এইবার তাঁহারা যোগিরাজের সম্মতি প্রার্থনা করিলেন। যোগিরাজ বলিলেন—"ফটো তুলিবার প্রয়োজন নাই। ফটো তুলিলে ভবিষ্যতে তোমরা সাধন৷ ত্যাগ করিয়া ফটোটিকেই পূজা করিতে শুক্র করিবে।"

কিন্তু ভক্তরা নাছোড়বান্দা। তাঁহারা বার বার অমুরোধ করায় শেষে যোগিরাজের সম্মতি মিলিল। গঙ্গাধরবাব সহ সকল ভক্তগণ আনন্দিত হইয়া কটো তুলিবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। ক্যামেরার সম্মুখে গিয়া যোগিরাজ বালক স্থলভ আচরণে ক্যামেরার নানা যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে জিজ্ঞসা করিতে লাগিলেন। গঙ্গাধরবাবুও উৎসাহী হইয়া যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে বুঝাইতে লাগিলেন।

শেষে কটো উঠাইবার সময় গঙ্গাধরবাবু পড়িলেন মহাবিপদে।
ক্যামেরার দর্শনস্থানে যোগিরাজের ছবি প্রতিফলিত হইতেছে না।
ভাবিলেন হয়ত ক্যামেরার কোন জ্রুটি হইতেছে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া
দেখিলেন অপরের ছবি দর্শনস্থানে ঠিকই প্রতিফলিত হইতেছে। গঙ্গাধরবাবু
এতক্ষণে আসল ব্যাপারটি বৃঝিলেন। দেখিলেন যোগিরাজ মৃত্ মৃত্
হাসিতেছেন। গঙ্গাধরবাবু এবার কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা জানাইলেন—
ক্যাপনি দয়া করুন, নইলে ফটো উঠিবে না, ভক্তদেরও মনোবাঞ্চা পূর্ব
হবৈ না।"

যোগিরাজ এবার মূচকি হাসিয়া বলিলেন—"ভোল, ছবি ভোল।" দেখা গেল এবারে দর্শনস্থানে মূর্ত্তি ঠিকমত প্রতিফলিত হইতেছে।

বর্তমানে তাঁহার লক্ষ লক্ষ অমুগামী ভক্তের কাছে যে ছবি দেখা যায় উহা সেই ছবি যাহা ঐদিন গঙ্গাধর দে তুলিয়াছিলেন। এছাড়া তাঁহার ছিতীয় কোন ছবি তোলা হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কোথাও কোন কটোর দোকানে তাঁহার ছবি পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তিনি প্রচারে পরাব্যুথ ছিলেন বলিয়াই এই গোপনীয়তা পালন করা হইয়াছে। যে কোন ব্যক্তি কটোখানি দেখিলে সহজেই অমুমান করিতে পারিবেন ফে যোগিরাজ কত সুঠাম স্থলর ও যোগিস্থলভ দেহের অধিকারী ছিলেন। চোথ স্থটির পানে তাকাইলে মনে হয় যেন বিশ্বক্ষাওকে স্থতীক্ষ্ণভাবে অবলোকন করিতেছেন। উহা শাস্তবী মুলায় অবস্থিত।

শ্রামাচরণ সাধনার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া আর্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও সর্ববদা সহজ সরলভাবে জীবন যাপন করিতেন। অতি সাধারণ বেশভূষা তাঁহার ছিল। স্বল্পভাষী ও মধুরভাষী শ্রামাচরণ বিনা প্রয়োজনে কখনও যোগবিভূতির ঐশ্বর্যা প্রকাশ করিতেন না। নিভাস্ত লীলাছলে অথবা মুমুক্কু ভক্তদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবার মানসে কখনও কখনও তাঁহাকে যোগৈশ্বর্য প্রদর্শন করিতে দেখা গিয়াছে। অধ্যাত্মাক্তির উৎসরপে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও যোগিরাজ নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে করিতেন। ভক্তদেরও তাহাই উপদেশ দিয়া বলিতেন—নিজেকে ক্ষুদ্র না ভাবিলে আত্মরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। অনেক সময় তিনি ভক্তদের বলিতেন—"আমি গুরু নই. গুরু শিশ্বের পাট রাখি না।"

এই সময়ে যোগিরাজ অধ্যাত্মশক্তির পূর্ণ পাত্র লইয়া, পতিতপাবনের ভূমিকা অবলম্বন করিয়া মানবকলানের জন্য অধিরা
ত ছিলেন। শুধ্
তাহাই নয় তাঁহাকে দর্শন মাত্র কত মানুষের আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটিত।
বহু সাধু সন্ন্যাসীও গভীর রাত্রে তাঁহার চরণপ্রান্তে উপনীত হইয়া বহু
ত্বরহ যোগসাধনা শিক্ষালাভ করিতেন। আবার প্রত্যুাষে সকলে চলিয়া
যাইতেন। এইভাবে তিনি বহু বিনিজ্র রজনী অতিবাহিত করিতেন।
সেজস্ম তাঁহাকে কখনও অবসন্ন হইতে দেখা যায় নাই। সদা প্রফুল্লবদনে
আগন্তক ভক্তদের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেন। সে সময় তাঁহাকে
দেখিলে মনে হইত যেন কর্মণার ঘণীভূত মূর্ভি। উচ্চ নীচ ভেদাভেদ শৃশ্ব
হইয়া অনেক সময় দেখা পিয়াছে এই মহাযোগী নিজ হইতে ভক্তদের খুঁজিয়া
বাহির করিয়া তাহার প্রতি অহৈত্বনী কুপা প্রদর্শন করিয়াছেন।

যোগিরাজের বসত বাটি হইতে অল্প কিছু দূরে গোয়ালা জয়পাল ভগতের: ছ্থ-দৈয়ের দোকান ছিল। সারাদিন বসিয়া বসিয়া ছ্থ-দৈ বিক্রয় করিতভার দেখিত কত মামুষ মহারাজজীর নিকট আসে ও যায়। কত মামুষ:
উহার রূপা পাইয়া থক্ত হয়। মহারাজজীর প্রতি জয়পালের গভীর শ্রজা।
জয়পাল ভাবে সে সাধারণ মামুষ, মহারাজজী কি আর তাহাকে রূপা
করিবেন ? সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারে না জয়পাল। একদিন
জয়পাল রাস্তা দিয়া যাইতেছে। হঠাৎ সামনে মহারাজজীকে আসিতে
দেখিয়া জয়পাল ভক্তি-বিনম্রচিত্তে প্রণাম করিয়া রাস্তার পার্শ্বে সরিয়া
দাড়াইল। মহারাজজী প্রত্যাভিবাদন করিয়া মৃত্ব হাসিলেন। বলিলেন—
"জয়পাল, কাল তুমি আসবে, তোমায় দীক্ষা দেব।"

জয়পাল ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া বলিল—"মহারাজজীর জয় হোক।" জয়পাল আনন্দে অভিভূত হইয়া ভাবিতে লাগিল—মহারাজজী ডাকিয়া লইয়া কুপা করিতেছেন, কিন্তু আমি কি তাঁহার উপদেশ পালন করিতে পারিব ? পর্বদিন যথাসময়ে জয়পাল উপস্থিত হইয়া দীক্ষালাভ করিল।

পরবর্ত্তীকালে দেখা যায় ঐ ছোট্ট ছুধ-দৈয়ের দোকান হইতেই জয়পালের প্রচুর অর্থাগম হইয়াছিল। ভক্ত জয়পাল ধনে-পুত্রে সমৃদ্ধ সংসার পাইয়াও শেষে সবকিছু পুত্রদের হস্তে সমর্পন করিয়া সর্ব্বদা জাহ্ণবী তীরে একটি কুটিরে একাকী ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকিত। জয়পাল সাধনার অনেক উচ্চস্তরে পৌছাইতে সক্ষম হইয়াছিল।

বাঙলাদেশের ভাগিরথী তীরে এক অখ্যাত পল্লীতে ইট-নির্মাধ কারথানায় কাজ করিতেন হিতলাল সরকার। সামাস্থ্য আয়ে কোন রকষে সংসার চালাইতেন। কিন্তু পরোপকার করার প্রবৃত্তি ছিল তাঁহার সহজাত। কোন গরীব ছংখী কিছু চাহিলে নিজের ও পরিবারের কষ্টের কথা না ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সাধ্যমত তিনি তাহা দান করিতেন। হিতলাল সংসারের স্বকিছু করিতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার মন যেন কোথায় চলিয়া যাইত। গঙ্গার তীরে হিতলাল চুপ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন। সব কাজ করিতেন বটে, কিন্তু কিছুই যেন ভাল লাগিত না। কি যেন পাইতে চান হিতলাল। জীবনটা যেন অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

হিতলাল প্রতিদিনের স্থায় সেদিনও কাজে গিয়াছেন। সবকিছু তথাবধান করিতেছেন। হঠাৎ তাঁহার এক ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। অকারণে চিত্ত অত্যস্ত ব্যাকুল হইল। ভাবিলেন এখানে থাকিয়া কোন লাভ নাই, এখনই কোথাও যাইতে হইবে। যাহ: ভাবা তাহাই কাজ। কারখানা ছাড়িয়া হিতলাল চলিতে আরম্ভ করিলেন। যেন কোন এক অজানা শক্তি তাঁহাকে প্রবল আকর্ষণ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন কিছুই জানেন না। মন্ত্রস্থ হইয়া চলিয়াছেন হিতলাল। কিছু সময় পর রেলষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ট্রেন্ দাঁড়াইয়া আছে। ট্রেনে উঠিয়া পৌছাইলেন হাওড়া ষ্টেশনে। হিতলালের কোন খেয়াল নাই। টিকিট ঘরের সামনে গিয়া বলিলেন—"একটি টিকিট দিন।"

টিকিটবার্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় ঘাইবেন 🖓

হিতলাল বলিলেন—"এই কয়টা টাকা আছে, ইহাতে যাহা হয় একটা টিকিট দিন।"

প্রৌঢ় টিকিটবার্ ব্রিলেন হয়ত ভদ্রলোক কোন কারণে মনোবেদনা পাইয়াছেন। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কখনও কাশী গিয়াছেন '" विख्नान विल्लन-"ना, कथनं कामी याँरे नारे।"

টিকিটবার্ মৃত্ন হাসিয়া বলিলেন—"তাহলে কাশী যান, এই টাকার হুইয়া যাইবে। বাবা বিশ্বনাথের কুপায় শান্তিলাভ করিবেন।"

হিতলাল জানিতেন কাশীতে বাঙালীটেলা বলিয়া একটি জায়গা আছে, সেখানে অনেক বাঙালী বাস করেন। কাশী রেলষ্টেশনে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বাঙালীটোলা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সরু গলিপথ খরিয়া হিতলাল চলিতেছেন। ক্লান্ত কুধার্ড হিতলাল কোথায় যাইবেন কিছুই জানেন না। যেন চলিতে হইবে তাই চলিয়াছেন। হঠাৎ দেখিলেন একটি বাড়ি হইতে সৌম্যমূর্ত্তি এক ভন্তলোক বাহিরে আসিয়া ভাঁছাকে ভাকিতেছেন—"এই যে, এদিকে আসুন।"

হিতলাল বিস্মিত হইয়া অগ্রসর হইলেন। নিকটে গিয়া বলিলেন— "আপনি আমাকে চেনেন না, আমিও আপনাকে চিনি না। ভাহলে ডাকলেন কেন!"

ভদ্রলোক মৃত্ হাসিয়া বলিলেন—"সে কথা পরে হবে, আপনি ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত। আগে স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করুন।"

হিতলাল ভাবিলেন এই ভদ্রলোক তাঁহার কষ্টের কথা জানিলেন কি করিয়া গ

হিতলালের জন্ম স্নানাহার ও বিশ্রামের যথোচিত ব্যবস্থা হইল। বিশ্রামান্তে অন্মান্ম লোকের সহিত আলাপ করিয়া হিতলাল জানিলেন ইনিই সেই মহাত্মা যোগিরাজ শ্রামাচরণ লাহিড়ী। ইতিপূর্ব্বে তিনি তাঁহার নাম শুনিয়াছিলেন মাত্র।

এমন সময় যোগিরাজ নিজ ঘরে হিতলালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন—"আপনার দীক্ষালাভের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাই আমিই আপনাকে আনিয়াছি।"

হিতলাল লুটাইয়া পড়িলেন যোগিরাজের চরণতলে। মহাযোগীর কুপা লাভ করিয়া ধন্ম হইলেন হিতলাল।

যোগিরাজের প্রতিবেশী এক যুবক চন্দ্রমোহন দে, সবেমাত্র ডাক্তারী পাশ করিয়া বাড়ি ফিরিয়াছে। চন্দ্রমোহন ছিল রামমোহনের ভাতা। একদিন চন্দ্রমোহন আসিয়া যোগিরাজকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করিল। তিনি আশীর্বাদ করিয়া আধুনিক চিকিৎসার নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমোহন নৃতন ডাক্তার ইইয়াছে, উৎসাহের অন্ত নাই। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নানা দিক্ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল।

যোগিরাজ জানিতে চাহিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে মৃতের সংজ্ঞা কি ? মৃতের যাহা সংজ্ঞা চন্দ্রমোহন তাহা বুঝাইয়া বলিল।

কৌতৃকভরে মৃত্ হাসিয়া যোগিরাজ বলিলেন—"আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখ ড চম্রুমোহন আমি জীবিত না মৃত '"

চম্রমোহন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া অবাক হইল। দেহে প্রাণের চিহ্নমাত্র নাই। হৃৎপিশুও স্তব্ধ। চম্রমোহন কি বলিবে ভাবিয়া পায় না।

হঠাৎ যোগিরাজ মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"তাহলে চন্দ্রমোহন, আমাকে একটা ডেথ সার্টিকিকেট লিখে দাও।"

ক্সন্মোহন আরও বিপদে পড়িল। কি উত্তর দিবে চিস্তা করিতেছে। অকস্মাৎ চন্দ্রমোহনের মাথায় এক বৃদ্ধি খেলিয়া গেল। চন্দ্রমোহন বলিল— "ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতাম, কিন্তু আপনি যে কথা বলিতেছেন। মৃত্ত ব্যক্তি ত কথা বলিতে পারে না।"

যোগিরাজ হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ঠিকই বলেছ। কিন্তু জেনের রেখো তোমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের উর্দ্ধে আরও অনেক কিছু জানার আছে। সেখানে তোমাদের বিজ্ঞান যেতে পারে না। কিন্তু যোগীরা সহজেই সেই জ্ঞানের সন্ধান পান।"

এই ঘটনাটি চম্রুমোহনের জীবনে শ্বরণীয় হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে কৃতী চিকিৎসক হইয়াও চম্রুমোহন অধ্যাত্মপথে বহুদর অগ্রসর হইয়াছিল।

যোগিরাজ চাহিতেন সকলে সংসারে থাকিয়া স্বোপার্চ্ছিত অথে জীবিকা নির্বাহ করুক এবং তাহারই মাঝে যোগকর্ম করিয়া ধীরে ধীরে আত্মোন্নতি লাভ করুক। তিনি স্বয়ং সেই আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি নিজে সাধারণ সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া, সাধারণ বদলির চাকরি করিয়া স্বোপার্চ্ছিত অথে জীবিকা নির্বাহ করিয়া এবং তাহারই মাঝে একট্ট একট্ট সাধন করিয়া সাধানার সর্বোচ্চশিখরে পৌছিয়া সাধারণ গৃহী মামুবের কাছে এক উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। এমন আদর্শ আর কেহ স্থাপন করিতে সক্ষম ইইয়াছেন কিনা আমাদের জানা নাই। সংসারে থাকিয়া দাধন ভজন করিবার সময় পাই না কাহারও এই অজুহাতকে তিনি স্বীকার সরিতেন না। তিনি বলিতেন যদি কাহারও এই অজুহাতকে তিনি স্বীকার সরিতেন না। তিনি বলিতেন যদি কাহারও করা সম্বত। অপরের উপর নির্ভর্ম নাকে তবে সংসারে থাকিয়াও তাহা করা সম্বত। অপরের উপর নির্ভর্ম

করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা তিনি একেবারেই সমর্থন করিতেন না। তিনি জানিতেন আধুনিক স্বোপাৰ্জনরত মানবকে অর্থ সঙ্কটগ্রস্ত সমাজের <del>উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। তাই তিনি প্রাচীন যোগীর কঠোর</del> আদর্শগুলি অনুমোদন করেন নি। নিজ গ্রহে গুপুভাবে সাধনশীল যোগীর স্বযোগস্থবিধার প্রতিই তিনি অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনিই সর্ব্ব প্রথম ঋষি প্রদর্শিত কঠিন যোগ প্রণাশীগুলিকে সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া, যোগের রুদ্ধছার উত্তক্ত করিয়া তাহার পথ সর্ববসাধারণের পক্ষে স্থগম করিয়া দিয়াছেন। তিনি জানিতেন আধুনিক ক্ষীণজীবী মানবের পক্ষে প্রাচীন কঠোর যোগসাধন করা সম্ভব নহে। তাই তাহার প্রাচীন জটিলতা দুর করিয়া সাধারণের পক্ষে প্রত্যক্ষকলপ্রদ সহজ্ঞসাখ্য মনাড়ম্বর সরল যোগসাধনে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রয়াসের পর্বেব ভারতীয় প্রাচীন কঠোর যোগসাধন সাধারণের নিকট অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান ছিল। এই যুগে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই কঠোর প্রাচীন যোগসাধনকে সর্ববসাধারণের উপযোগী করিয়া দেশের যে মঞ্চল সাধন করিয়াছেন, তাহা মানবসমাজ কোন দিনই ভূলিবে ন।। তাঁহার এই প্রয়াস মানবসমাজকে আত্মামুসন্ধানের জন্ম আরও উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়া দিয়াছে। আজ আর যোগসাধন গৃহস্থ মানব সমাজের কাছে কোন কঠিন কর্ম্ম নছে। भागाप्तत्र প্রাচীন ঋষিগণও সকলেই যোগসিদ্ধ মৃক্তপুরুষ ছিলেন। জাঁহারাও সংসারে থাকিয়া বিবাহিত জীবন যাপন করিয়া বর্ণাশ্রমের বিধি অমুসারে যোগযুক্ত অবস্থায় সকল কর্ম করিয়া গিয়াছেন। ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা।

গৃহিষোগী শ্রামাচরণ বলিতেন বর্ত্তমান কালের মান্ত্র্যের পক্ষে ভক্তিপথে সাধন করা বড়ই কঠিন। সমস্থা জর্জ্জরীভূত সমাজে, আধুনিক বিশাস-বিহীন বিলাসবহুল সমাজে তেমন ভক্তিমান্ ব্যক্তি থুবই কম। তাই তিনি সহজ সরল আড়ম্বরহীন যোগসাধনের প্রতি মানবকে আকৃষ্ট করিয়া বলিতেন এই যুগোপযোগী সহজ যোগসাধন গণিতগান্ত্রের ন্যায় একেবারে অন্ত্রাস্ত্র। জ্বাতি-ধর্ম-সম্প্রনায়-নির্বিশেষে যে কোন মান্ত্র্য ইহা করিতে সক্ষম। মানব-প্রেমিক শ্রামাচরণ এইভাবে সামাজিক মঙ্গলসাধনে ব্রতী ছিলেন।

তথনকার দিনে জাতিভেদ প্রথা বড়ই প্রবল ছিল। যোগিরাজ উচ্চ ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। তৎকালে কোন ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে জাতিভেদ প্রথা না মানিয়া চলা বড়ই কঠিন কাজ ছিল। এ হেন কর্ম্মে তেমন ব্যক্তিকে সমাজ শান্তি প্রদান করিতে কিছুমাত্র স্কুপণতা করিত না। ইহা সম্বেও দেখা যায় যোগিরাজ সাধনক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা গ্রাহ্য করেন নাই।

পরিগণিত বর্ণের রামপ্রসাদ জয়সোয়াল ওকালতী করিতেন। যোগিরাজ সমক্ষে যে সমস্ত ভক্তরা বসিয়া উপদেশ প্রবণ করিতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। রামপ্রসাদও তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া প্রতিদিন উপদেশ প্রবণ করিতেন। রামপ্রসাদের এই আচরণে ব্রাহ্মণগণ অসম্ভষ্ট হন এবং একদিন প্রকাশ্যে তাহা বলিয়াও ফেলিলেন। কিন্তু জয়সোয়াল কোন প্রতিবাদ না করিয়া ভক্তস্থলভ চিত্তে নীরব রহিলেন।

কিছু সময় পর যোগিরাজ জয়সোয়ালকে ডাকিয়া বলিবেন—"আমি যে আসনে বসে আছি তুমি এখানে বস।" এই বলিয়া তিনি নিজ আসন হুইতে কিছুটা সরিয়া বসিলেন।

জয়সোয়াল বড়ই কুণ্ঠাবোধ করিতে লাগিলেন। গুরুমহারাজের আসনে বসিবেন, ইহা কেমন করিয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব!

উপস্থিত ভক্তশিশ্বদের মধ্য হইতে রায়বাহাত্বর গিরীশ প্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় মিনি উক্ত বিষয়ে অধিকতর আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি যোগিরাজের এই আদেশে অত্যস্ত লজ্জিত হইয়া নিজ গুরুর নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন এবং জয়সোয়ালকে নিজ পার্শে টানিয়া লইয়া বসাইলেন।

এইভাবে যোগিরাজ ভেদাভেদ না রাথিয়া ঈশ্বর সাধনার জন্ম সকলকে সমান মর্য্যাদা প্রদান করিতেন।

অর্দ্ধচন্দ্রাকারে জাহ্নবী-বেষ্টিত শিবক্ষেত্র কাশীধাম বৈদিক যুগের প্রাক্কাল হইতেই ভারতের মান্ত্রযকে অধ্যাত্মপথে আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক হিসাবে এই শিবপুরী আজও তাহার গতি

অব্যাহত রাথিয়াছে। রাজা মহারাজা হইতে সাধু সন্ন্যাসী ও ফকির সকলেই এই শিবধামে আসিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনা চালিয়া দেন বাবা বিশ্বনাথের চরনে। এখানে আসিলে সকলেই সমান।

(>) ইনি রাজসাধী জেলার কালিমপুরের অমিদার ছিলেন। ইনি ১৮৮২ খুঃ: ১৮ই এপ্রিল বোলিরাজের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। তদানীস্তন কাশ্মীররাজ শিবক্ষেত্র কাশীধামে আসিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বেই গৃহিযোগীর কথা শুনিয়াছিলেন। একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে পাঠাইলেন যোগিরাজের নিকট, কথন কি ভাবে রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন তাহা অবগত হইবার উদ্দেশ্যে।

কণ্মচারীটি আসিয়া রাজার ইচ্ছা নিবেদন করায় যোগিরাজ বলিলেন— "রাত নয়টার পর যথন লোকজন কেহ থাকিবে না তথন রাজা একাকী আসিতে পারেন। প্রয়োজন হইলে একজন বিশ্বস্ত লোক সাথে আনিতে পারেন। কিন্তু এথানে আসিবার বিষয় রাজাকে গোপন রাখিতে হইবে।"

যথাসময়ে রাজা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রত্যাভিবাদন শেষে রাজা যোগিরাজের সহিত আলোচনা করিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন এই গোপনীয়তার কারণ কি ?

যোগিরাজ বলিলেন—"আপনি রাজা, বহুলোক আপনাকে চেনে। আপনি প্রকাশ্যে আসিলে হৈ হৈ পড়িয়া যাইবে। সেইজগ্রন্থ গোপনীয়তা পালনের নির্দেশ দিয়াছিলাম।"

রাজা অত্যস্ত প্রীত হইয়া তাঁহার নিকট যোগদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদানীস্তন নেপালাধীশ এবং বর্দ্ধমানরাজও এরপ গোপনে তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার কুপা লাভ করিয়া ধন্ত হন।

যোগিরাজ তাঁহার নির্দ্ধারিত সাধন পথে কয়েকটি ক্রম নির্দ্ধেশ করিয়াছিলেন। সাধক সাধনা করিয়া যেমন যেমন উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তেমন তেমন সাধনার উচ্চতর ক্রমগুলিও প্রাপ্ত হইবে। এই নিয়ম তিনি নিজে সারাজীবন মানিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী সাধকদের জন্ম নির্দ্ধেশ করিয়াছেন। কাহারও ক্রমভঙ্গ করিবার উপায় ছিল না।

একদিন এক ভক্ত করজোড়ে নিবেদন করিলেন—"আপনার অবর্ত্তমানে পরবর্ত্তী ক্রমগুলি কাহার নিকট শিক্ষা করিব তাহার একটা সূষ্ঠু ব্যবস্থা আপনি থাকিতে থাকিতে করিয়া যান।"

উত্তরে যোগিরাজ বলিলেন—"কত থড় ভেসে গেল আমি ত কোন ছার। যথন তোমার সময় হবে তথন সাহার। মরুভূমিতে থাকলেও ঠিক পাবে।"

যোগিরাজ কাহাকেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই। ইহা ভাঁহার প্রদর্শিত সাধন-পদ্মার আর একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি বলিতেন—যে কোন ধর্ম বা যে কোন মতাবলম্বী মামুষই হোক না কেন এই যোগসাধন করিতে বাধা নাই। শাক্ত, শৈব, বৈশ্বব, সৌর, গাণপত্য সহ সকল হিন্দু, মুসলমান, প্রীষ্টান এক কথায় সকল মানুষই এই যোগসাধন করিতে পারে, কোন প্রতিবন্ধ নাই। তিনি বলিতেন ইহা আত্মসাধনা। সব জীবদেহেই একই আত্মা বিরাজমান। স্বতরাং আত্মসাধনায় কোন বাধা নাই। যাহার যে ধর্মে বিশ্বাস, যাহার যে দেব-দেবীতে ভক্তি, যাহার যাহা ইষ্ট তাহাই থাকিবে। আপন আপন বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া চল। তাই দেখা যায় সকল প্রকার হিন্দু, মুসলমান, প্রীষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্মের ও শ্রেণীর মুমুক্ষ্ ও সত্যামুসন্ধানী ভক্তগণ তাঁহার পদাশ্রয় লাভ করিয়াছিল। আবহুল গমুল খাঁ নামে এক দরিদ্র মুসলমান ভক্ত তাঁহার নিকট যোগসাধন পাইয়া অনেক উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন।

🏂 যোগিরাজ স্বয়ং বহু ভক্তকে যোগক্রিয়া প্রদান করিয়া তাহাদিগকে আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর করেন। তিনি ঠিক কতজনকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে পরবর্তীকালে বিখ্যাত যোগিরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন তাঁহার ঋষিসম পুত্রদ্বয় তিনকড়ি লাহিড়ী ও চুক্ডি লাহিড়ী এবং পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, স্বামী প্রণবানন্দ গিরি, শ্বামী যুক্তেশ্বর গিরি, ভূপেজ্রনাথ সাক্তাল, স্বামী কেশবানন্দ, স্বামী কেবলানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, কাশীনাথ শান্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ ভাছড়ী, व्यमामनाम (शास्त्रामी,? किनामहत्व वल्लाभाषाय, दामर्शाभान मञ्चमत्र, মহেন্দ্রনাথ সাক্তাল, রামদয়াল মজুমদার, হরিনারায়ণ পালধী প্রভৃতি মহাশয়গণ। ইহা ছাড়া শোনা যায় ভাক্ষরানন্দ সরস্বতী, বালানন্দ ব্রহ্মচারী আপন আপন সাধনপথ ছাড়াও যেগিরাজ প্রদর্শিত যোগসাধন অমুশীলন করিয়াছিলেন। স্বপুত্রসহ তদানীস্তন কাশীরাজ, নেপালাধীশ, কাশ্মীররাজ, বর্ধমানরাজ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, স্থার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমাজের উচ্চস্তরের মানবগণও তাঁহার নিকট যোগসাধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে সমাজের নিমন্তরের শত সহস্র মামুষও তাঁহার নিকট মুক্তিপথের সন্ধান পাইয়া ধন্ম হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন গুইস্থ অপেক্ষা বড় আশ্রম নাই, কারণ গার্হস্থ আশ্রমের উপর অপর আশ্রমগুলি প্রতিষ্ঠিত।

<sup>(</sup>১) প্রসাদদাস গোখামী ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৮০ থৃঃ বোরিরাজের নিকট দীকা প্রাপ্ত হন।

<sup>(</sup>২) মহেজনাথ সাজাল ১৮ই অক্টোবর ১৮৮৮ থ্: বোগিরাজের নিষ্ট দীকা লাভ করেন।

ম্বন্ধার্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ধ্যাস এই তিন আম্রামকে সে ভরণ-পোক্ষা করে। ভাই গাইস্থই শ্রেষ্ঠ আশ্রম।

পরবর্ত্তিকালে আরও দেখা যায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিশ্ব ও नानाना शहेश्वला अधान निकक वर्ताहरू मञ्चमार मशानास्तर নিকট হইতে কাজী নজকল ইসলাম ও নেতাজী সুভাষচন্ত্র বোস এই মহান ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে ঠাকুর সীতারামদাস ওঁকারনাথ এই যোগদীকা পাইয়াছিলেন। এই যোগই তাঁহাদের জীবনকে এত স্থলার ও সর্বাদিকে मक्जकाम कित्रपाष्ट्रिम । এই মহান যোগই ছিল छाँशापत क्षीवत्नत्र প্রধান ৰূপ্ত চাবিকাঠি। এই চাবিকাঠি দ্বারাই তাঁহারা আপন আপন জনত बिलादाद क्षरान करेक थेनिए भारियाहिलन। देशहे छाँशाएद खीवनाक উরত ও চরমোৎকর্ষ প্রদান করিয়াছিল। এই যোগকর্ম করিয়াই ভাঁছারা ক্লাম-দেবতার সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়াই জগংকল্যাণে জীবন উৎসর্গ ক্ষরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালের অধিকাংশ মান্তব এই যোগকর্দ্ধ করে না বলিয়াই তাহাদের ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি অমার্ক্সিড থাকে. এবং ধর্মের বাতা চটকে আকৃষ্ট হয় বলিয়া আজ দেশে এত অন্তায়। তাই যোগিরাক বলিতেন—এই যোগসাধন করিলে তবেই মামুষের জীবন সুন্দর ও মহিমময় হয়। আখার যে মান ডাহার প্রতি হ'স হয়, তথনই প্রকৃত মানুষ হয়। কিন্ত এই স্ক্রম মন্দ্রিরে প্রধান কটক খুলিবে কেমন করিয়া ? যোগিরাজ বলিয়াছেন---"উলট প্রনকা ঠোকর মারে খোলে দরওয়াজা।" অর্থাৎ যে শাসক্রপী পবন উপর হইতে নিমুগামী হইয়াছে অর্থাৎ বহিন্দ্রখী হইয়াছে ভাহাকে অন্তর্শ্বথী করিয়া ঠোকর ক্রিয়ারূপ কৌশলের খারা সেই স্থান মন্দিরের প্রধান ফটক থুলিতে হইবে। আবার লিখিয়াছেন—"ওঁ জোরসে ধৰা দেনেসে তব দরওয়াজা খুলেগা।"—(ওঁকার ক্রিয়ার ঘারা হদয়ে জোরে ধারা দিলে তবেই ছালয় মন্দিরের দরজা পুলিয়া যায়) আরও লিথিয়াছেন—"ওঁ জেরাদা জোরসে ছালয়মে ঠোকর মারনেসে আপলে আপ নেসা হোয় ও ঠছর জেয়াদা হোর।" পুনরায় লিখিয়াছেন—"জোরসে ওঁমে ঠোকর মারনেসে জেয়াদা ছির হোতা হয়।" (ঠাকর ক্রিয়ারপ ওঁকার ক্রিয়া বলপূর্বক

<sup>(</sup>১) শোনা যায় ঋষি আরবিন্দ এই ব্রদাবাবু সম্পর্কে ষম্ভবা করিয়াছিলেন—
"The greatest yogi of modern Bengal."

<sup>(</sup>২) নেভাজীর দীকা হইরাছিল ১৯৬৯ বৃটাবের ১২ই জুন, লোববার, বাংলা ২২বে জৈট ১০৯৬ বালঃ

করিতে থাকিলে হৃদয়-এছি ভেন হয় আর তখনই কঠিন দরজা থুলির। বাওয়ায় অজ্ঞান দূরীভূত হয়। এই ঠোকর ক্রিয়া করিতে থাকিলে আপনা হইতেই গাঢ় নেশা হইবে এবং স্থির ঘরে অধিক সময় অবস্থান হইবে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মন পরের ছংখে কাতর হয়) তাই তিনি গাহিলেন—

ছব ছসরেকা দেখ কর দয়া কর জদয়,
তবই পায়পে চৈতক্সরপ জস চল্রোদয়।
আপনে সামর্থ কোশিশ করো হোমত নিঠুর,
পরমাত্মা সন্তুষ্ট হুয়েসে মন হোত মধ্র।
তরজাও আপ অমরপদ ওঁহা করো বাসা,
চলো রাহ সদগুরুকা করো ওহি উপদেশা।

যোগিরাজ বলিতেন—সব মৃত্তি ত একেরই। মৃত্তি ভেদে স্বরূপ ভেদ করনীয় নহে। এই প্রকার মৃত্তি দর্শন, উপদেশ প্রবণ ও ভাব অমুসারে তাঁহার সহিত দীলা ও নানাপ্রকার ব্যবহার এসব অধ্যাত্মমার্পের বহিরঙ্গ মাত্র। চরমে অকৈত ভূমি প্রাপ্ত হইতেই হইবে। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা ও পূর্ণ সাথ কভা অকৈত স্থিতিতে, সেখানে ভক্ত ও ভগবানে ভেদ থাকে না। এক অব্যক্ত আত্মসন্থা স্বয়ং প্রকাশরূপে বিরাজ করে।

প্রাথমিক ভগবদ্ দর্শন বা শ্রবণ তেমন কঠিন নহে। কিন্তু প্রকৃত ভগবদ্
দর্শন হুরাহ ব্যাপার। বহু পরীক্ষার ভিতর দিয়া এবং অতি কঠোর সাধনা
করিয়া সাধনার প্রকৃত ভূমিতে উন্নীত হইলে প্রকৃত ভগবদ্ দর্শন লাভ করা
যায়। যোগী জাবনিবে পরমনিবরূপী আত্মাক্ষাৎ লাভ করিয়া কৃতার্থ
হন। কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষের মন যেরূপ বিশ্বাসহীন ও শ্রদ্ধাহীন তাহাতে
এই প্রকার দর্শনও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের মন বর্তমান যুগে
কেবল তর্ক ও সংশয়প্রবেণ। সরল বিশ্বাস বর্তমানে অত্যন্ত হুর্লভ। ভাই
সহজ্বভা বন্তুও এখন হুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যোগদীক্ষা সম্পূর্ণরূপে
বৈজ্ঞানিক শিক্ষাক্রমের উপর আগ্বত। যেমন ২ + ২ = ৪ হয় তেমনি যৌগিক
ক্রিয়াগুলির যথায়থ অভ্যাসলব্ধ অনুভূতি আনন্দলোকের এক একটি ক্রমিক
ছার থুলিয়া দিতে থাকে। পৃথিবীতে যদি মানুষের আত্মগ্র্মনামক কোন
তত্ত্ব থাকে, তাহা এই যোগধর্ম—যাহার তাত্ত্বিক অংশ যোগদর্শনে ব্যাখ্যাত
ইইয়াছে এবং কালাতীত সিন্তু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে এই সত্যের বেশকিছু
ছুল প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানকাল পর্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বদেশের
সর্ব্বসপ্রদায়ের মানুষের সাধনপ্রতির মধ্যে যোগতত্ত্বর প্রভাক্ষ ও পরোক্ষ

দশ্পর্ক দেখা যায়। তগবান্ গুরুরপে আবিভূতি হইয়া ভক্তকে চালনা করেন এবং যখন তাহার পক্ষে যাহা আবশ্যক সেই জ্ঞান, উপদেশ ইত্যাদি দান করিয়া থাকেন। এই গুরুই সদ্গুরু। এই সদ্গুরু একবার প্রাপ্ত ইইলে আর গুরুর অভাবজনত ত্বংখ অমুভব হয় না।

যে সভাকে ধারণ করিবে তাহার হলয় যদি বিশ্বাসহীন অথবা সংশয়গ্রস্ত হয় তাহা হইলে ভগবং কুপাশক্তি প্রকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। ঈশ্বরাত্মগ্রহ ভাবের মূখে পাওয়া সহজ, কিন্তু নিজ সাধন বলে বা ধারণাশক্তির দ্বারা ধরিয়া রাখা এবং উহাকে অবলম্বন করিয়া আত্মশক্তির বিকাশ ঘটান অতাস্ত কঠিন। জ্ঞান বলিতে সাধারণ জ্ঞানকে ব্যায়, কিন্তু বিজ্ঞান বলিতে পুস্তকস্থ জ্ঞান

বা বিচার তর্ককে বৃঝায় না, ভাব বা কল্পনাও নহে। উহা প্রভাক্ষ দর্শন, প্রভাক্ষ অনুভূতি অর্থাৎ বিশেষরূপ জ্ঞান যাহা তাহাই বিজ্ঞান। উহাকেই আত্মজ্ঞান বলে। দৃশ ধাতু জ্ঞানার্থক। অত্এব দর্শন শব্দের প্রকৃত অর্থই জ্ঞান। যে বস্তু অনস্তাকারে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পরিবাপ্ত রহিয়াছেন সেই অপরিবর্তনীয় বস্তুকে দর্শনই আত্মদর্শন বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার। ইনিই পর্মাত্মা, কিন্তু অনুভ্বীয়। জীবাবচ্ছেদে আমার তোমার সহিত একাকার হইয়া রহিয়াছেন। তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"আত্মা হ বৈ শুরুরেকঃ" ইত্যাদি। আত্মাই শুরু।

( অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী ভক্তি, ভক্তি নহে। প্রয়োজন স্থায়ী ভক্তির। যে অবস্থায় ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান একাকার হইয়। যায় তাহাই প্রকৃত স্থায়ী ভক্তির অবস্থা। যে অবস্থায় জ্ঞাতা, ক্তেয় ও জ্ঞান এক হইয়া যায় তাহাই বিজ্ঞানাবস্থা। ইহাকেই যথার্থ ভক্তি বলা যায় বা জ্ঞানও বলা যায়। যতক্ষণ মন বহির্দেশে ঘ্রিতে থাকে ততক্ষণ জ্ঞান ও ভক্তি আরত থাকে। মন অন্তর্মুখী হইলে ঈশ্বর কুপায় ব্রহ্মপথে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। তখন আবরণ অপস্ত হয় এবং আত্মবান্ হওয়ায় ধর্মতত্ত্বের স্বরূপ উদ্যাটিত হয়—শ্বর্শ্বস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্, গুহায়াং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতম্।" ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব গুহার ভিতর নিহিত আছে। সেই গুহার ভিতর যাহা

<sup>(</sup>১) অধ্যাপক ড: শিবনারারণ শাল্পী মহাশরের Elements of Indian Aesthetics প্রন্থের প্রথম ও বিভীয় খণ্ডে বিষয়টির ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক দিকে আলোকপাড় করা হইয়াছে।

<sup>(</sup>২) কুলাৰ্থড্ড।

<sup>(</sup>०) बहाचाद्रछ यनग्र्स, यक-रक गरवाम ।

নিহিত আছে তাহাই শাশত বন্ধ। এই গুহা কি কোন পৰ্বত গুহা ? যদি তাহা হইত তাহা হইলে সেই পর্ববত গুহায় যাইয়া সকলেই ধর্মতত্তকে জানিয়া লইত। তাহা নহে। উহা সকল মানব শরীরে কূটস্থরূপে বিরাজ-মান। উহাকে গগনগুহাও বলে। কটন্তের মধাবন্ধী যে বিন্দরপ গুহা সেই গুহার অভ্যন্তরে মনকে প্রবেশ করাইতে পারিলে চিন্ময় অনু প্রত্যক্ষ হয়. তখন ধর্মের প্রকৃত তব বা গঢ় রহস্ত উদ্রাসিত হয়। একমাত্র প্রাণকর্মের দ্বারাই উহা সম্ভব এবং যোগী মাত্রেই এই কুটস্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তাই যোগিরাজ ২৯শে মার্চ ( সাল নাই ) লিখিয়াছেন-"অন্তরভেদ খুলা স্থানে ভিতর ভিতর স্থাসা চলনেকা রাহ মিলা মন ধ্যান শব্দ এহী অসল হয়—ইসিকো যোগিলোগ গহর কহতে হয়।"—অন্তর্তম প্রদেশে প্রবেশ করিবার রাস্তা খুলিয়া গেল অর্থাৎ ভিতরে ভিতরে শ্বাস চলিবার ( সুষ্মাপথে ) মত অবস্থা পাইলাম। এই অবস্থায় পৌছিয়া মনন, ধাান ও ওঁকার ধ্বনি যাহা শোনা যায় তাহাই আসল. ইহাকেই যোগিগণ গুহা বলেন। "এসা সব বিন্দি চলতা দেখা বিচমে সফেদ যোনিকে ওছি বডা চাঁদ ছোটা জব তব রহে তো উষ্ণা তারা কহতে হয় ওহি ছিদ্র হয়।"—ক্রিকোন যোনির মধ্যে সাদা বিন্দু চলিতেছে দেখিলাম, উহা যখন বড দেখায় তখন উচাকেট ঠাঁদ বলে এবং যথন ছোট দেখায় তথন তারা বলে। উহাই ছিল্ল, ঐ ছিল্লে প্রবেশ করিতে হইবে। এই তত্ত্ব বিশ্বাস বা দার্শনিক রহস্ত নহে। যিনিই নিয়ত যোগার্চ তিনি প্রতিদিনই একটি বিশেষ যৌগিক ক্রিয়ামুষ্ঠানকালে এই কৃটস্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তাই উপনিষদ বলিয়াছেন—"বালা-গ্রসাহত্রং অর্দ্ধতন্ম ভাগান্যভাগনঃ। তস্যভাগন্য ভাগার্দ্ধং তদভেষ্ক নিরঞ্জনম্॥" স্থাৎ কুটস্থের মধ্যে যে বিন্দুস্বরূপ অনু তাহার পরিমান একটি চুলের অগ্রভাগের হাজার ভাগের এক ভাগের অর্দ্ধেক, তাহার অন্ধেক ভাগ অর্থাৎ চুলের অগ্রের চার হাজার ভাগের এক ভাগ। সেই ব্রংক্ষর অন্য এত সূক্ষ্ম যে বুদ্ধি দারা তাহা স্থির করিবার উপায় নাই. তল্পিমিত্ত উহা অব্যক্ত পদ অর্থাৎ জীব শিব না হইলে নিজ বোধ হয় না। "সুক্ষাত্তাতদ বিজ্ঞেয়ং"।<sup>২</sup>—সৃশ্মত জন্ম অর্থাৎ রূপাদিবিহীন বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি জীবগণের শরীরে কুটস্থ হইতে নীচে চঞ্চল প্রাণক্রপে রহিয়াছেন এবং জার উর্দ্ধে আদিত্য হৃদয়ে স্থির প্রাণরূপে রহিয়াছেন। স্থাবর জঙ্গম সবই

<sup>(</sup>১) अद्यानियम यह एख।

<sup>্</sup>হ দীতা ৩া>৬

তিনি। তিনি যখন ব্রহ্মামুরপে অতি সৃদ্ধভাবে অবস্থিত, তখন তিনি অবিজ্ঞেয়, তখন তাঁহাকে বিশেষরপে জানা যায় না তাই তিনি 'জ্ঞানাতীতং নিরঞ্জনম'। সেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরের তত্ত্ব অজ্ঞানিগণ জানে না বলিয়া তাহাদের কাছে তিনি দূরস্থ, কিন্তু জ্ঞানিগণ আত্মত্বপরায়ণ বলিয়া নিত্যসন্নিহিত। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞোন, আবার সাধন দারা তিনিই জ্ঞানগম্য। তাই যোগিরাজ লিখিয়াছেন—"উজিয়ালে মে সৃদ্ধাবস্থ কা দর্শন হোতা হয়, অন্ধিয়ালে মে নহি—জন্মসে সূর্য্যকে জোত মে কোই ঘরকে ভিতর ছেদ হোকে তা'য় তো যো খুল সব উড়তা হয় এক এক করকে সব দেখালা হয়, লেকন ছাএ মে কুছ নহি—ব্রহ্ম সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হয়, ইস লিএ প্রথম জ্যোত মে দেখলাতা হয়—ফির জব অন্ধকার কে আঁখ হোতা হন্মতব অন্ধকার সব চিজ দেখনে মে আতা হন্ম—য়ানে বিজ্ঞান পদ।" যিনি যে মার্গেই চলুন না কেন প্রকৃত ধর্মাতত্ত্ব জানিতে হইলে তাঁহাকে এই ঋষি প্রদর্শিত পথে যাইতেই হইবে।

যিনি মননশীল তিনিই মুনি। মনের দ্বারা যাহ। কৃত হয় তাহাই মন্ত। প্রাণকর্মা করিতে করিতে এমন এক নেশার উদয় হয় যখন আর কথা বলিতে ইচ্ছা থাকে না, তাহাই প্রকৃত মৌন অবস্থা। কিন্তু কথা বলিতে ইচ্ছা আছে অথচ কথা বলিব না, আড়ে-ঠারে প্রকাশ করিব, তাহা প্রকৃত মৌন নহে। ইচ্ছার নাশ হইলে মৌন অবস্থা আপন। হইতে আসিবে, কিন্তু ইচ্ছা থাকিতে মৌন পালন হয় না। যতক্ষণ পর্যান্ত চঞ্চল মনকে অবলম্বন করিয়া সত্যের (আত্মার) সাক্ষাংলাভের চেষ্টা করা যাইবে ততক্ষণ পর্যান্ত অথও সত্যের দর্শনলাভ স্থানুরপরাহত। সেই আত্মসত্যের ধারণা করিতে হইলে মনকে নিরুদ্ধ করিতে হইবে। সেই নিরুদ্ধ অবস্থায় আত্মার স্বয়ংপ্রকাশ আলোক উদ্বাসিত হয়। বিকল্প শক্তির দ্বারা মন ঐ আলোককে ভাগ করিয়া পৃথক ভাবরূপে পরিণত করে। ইহা মনের স্বভাব। বিকল্প পর্যান্ত হইলে মনের উর্দ্ধে যাইতে হইলে। এই অবস্থায় মতামতের কোন প্রশ্নই থাকে না। কারণ

<sup>(&</sup>gt;) পূর্বেই আলোচিত হইগছে যোগশাল্ল বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় পরিমাণ বিজ্ঞানে সর্কানিয় পরিমাণ ধরা হইগছে অনুকে। ছুইটি অনুক্র জনটে অনুকর্ল ৷ অন্তর্গ, ৮ অসরেণু — > কেশাগ্রভাগ অধবা র্বচজ্ঞোৎকিপ্তধূলিকণা। মন অনুপরিমাণ, যাহার পরিমিতি কেশের অগ্রভাগ অপেকা ৪৮ গুণ কুল।
কৃটিছের মধ্যবিন্দু কেশাগ্রভাগ অপেকা ৪০০০ গুণ কুল। অতএব সেধানে মনেরঞ্জ গতি নাই। এক্মাত্র সর্বত্রগ আভাই সেধানে প্রবিষ্ট আছেন।

<sup>(</sup>२) यड, यनम ७ मूनि नवरे मन् शाजुत ज्ञानास्त ।

মন যেখানে নাই সেখানে মত কোখায় ? মন ও প্রাণ এই ছটি সন্তাকে একভাবে আত্মধ্যানে গতি ও স্থিতি করাইতে পারিলে প্রকৃত ভক্তি ও ভগবংপ্রাপ্তি সম্ভব। কিন্তু ইহা দীর্ঘ সাধনা ভিন্ন হইতে পারে না। ভগবং প্রাপ্তির পথে চলিতে হইলে সর্বপ্রথম স্বভাব-প্রকৃতি (আত্মভাব) অমুষামী কার্য্য করিতে হইবে, তাহা হইলে জ্ঞান লাভ ঘটিবে। জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে ঐ জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি আপনা হইতেই হইবে। তাই যোগিরাজ বলিতেন—"ওড়ের মন্থলা টানতে টানতে সাদা হন্ন, তেমনি প্রাণান্থাম করতে করতে নির্মাল হয়।" তিনি ভক্তদের শিক্ষা দিতে গিয়া আরও বলিতেন—"উল্টোইলেও স্বরূপ দেখায়।" শুদ্ধা ভক্তিই প্রকৃত ভক্তি। এই শুদ্ধা ভক্তি অজ্ঞান না কাটলে পাল্যা যাইতে পারে না। তাই তিনি বলিতেন—"ওঠ কণ্ঠ দন্ত প্রকৃতিতে বায়ুর জ্যাের প্রাণান্থামে পড়িলে জ্ঞানের স্বামুত্তব্যার নাম ভক্তি।" কিন্তু অজ্ঞান কাটিবে কি করিয়া ! যোগিরাজ বলিতেন—"উত্তম প্রাণকর্ম করিতে থাকিলে আপনা হইতেই অজ্ঞান দ্বীভূত হইবে।" ইহাই স্বধর্ম। তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ সন্ঠিতাৎ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥১

অথাৎ স্থানররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মাপেকা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ধর্মাপেকা দোষযুক্ত স্থান্দ অথাৎ আত্মধর্ম শ্রেষ্ঠ। প্রথমাত্রাসীর পক্ষে দোষযুক্ত হইবেই। ইহা অভ্যাসসাপেকা। এই আত্মধর্মরূপ স্থান্দ করিতে করিতে যদি নিধনও হয় অথাৎ দেহপাত হয় তাহাও ভাল; কিন্তু পরধর্মরূপ ইন্দ্রিয়ধর্ম সর্বাদাই আশক্ষাজনক অর্থাৎ ভয়াবহ, কারণ প্রাণের চঞ্চল গতি ভগবৎ সামিধ্য হইতে দ্রে ঠেলিয়া রাখে। সে কারণ জন্ম-মৃত্যু অনিবার্যা।

যোগিরাজ বলিতেন—প্রত্যক্ষ দর্শন বাতিরেকে প্রেম ভক্তি ভালবাসা
জন্মায় না; যেমন পুত্রহীনের পুত্র-প্রেম সম্ভব মহে। আরার পুত্র জন্মগ্রহণ
করিবার সাথে সাথে কি ঐ পুত্রের প্রতি সম্পূর্ণ প্রেম-ভালবাসা জন্মায় ?
তাহা নহে। যতই পুত্রকে প্রতিদিন দেখিবে, লালন পালন করিবে ততই
পুত্রের প্রতি প্রেম-ভালবাসা ক্রমে ক্রমে মনের অজ্ঞাতে জন্মিয়া থাকে।
যে ঈশ্বরকে কথনও দেখ নাই তাহার প্রতি আন্দাজে প্রকৃত প্রেম-ভক্তি কি
প্রকারে সম্ভব ? হয়ত বা পূর্বজন্মাজ্যিত সংস্কারের ফলে লক্ষ মানুষের

<sup>(</sup>১) গীতা গৃত্ধ

মধ্যে কাহারও তেমন প্রেম জন্মাইতে পারে। প্রতিদিন প্রাণকর্মকরণ মকৌশলযুক্ত যোগকর্ম করিতে থাকিলে কিছু না কিছু আত্মজ্যাতিঃ অবশ্যই দর্শন হইয়া থাকে। যতই প্রতিদিন আত্মজ্যাতিঃ দর্শন হইতে থাকিবে ততই তোমার অজ্ঞাতে উহার প্রতি প্রেম-ভক্তি জন্মাইবে। কেবলই ইচ্ছা জাগিবে দেই অপরূপ চিরনির্ম্মল আত্মজ্যাতিঃ দর্শন করিতে যাহা দুশ্রমান জগতে দেখা যায় না। এইভাবে প্রত্যক্ষ দর্শন যতই বাড়িতে থাকিবে, উহার প্রতি প্রেম-ভক্তিও ততই বাড়িতে থাকিবে। শেষে নির্নিমেষ নয়নে আত্মজ্যাতিঃ দর্শনে তন্ময় প্রাপ্ত হইলে প্রেম-ভক্তিতে মাতোয়ারা হইবে। তথনই অজ্ঞান কাটিয়া গিয়া প্রকৃত শুদ্ধাভক্তি জন্মাইবে। অত্রথব ঈশ্বর সন্তার দর্শন ব্যতিরেকে ঈশ্বরে প্রকৃত প্রেম-ভক্তি সম্ভব নহে। উহা সম্পূর্ণরূপে প্রাণকর্ম সাপেক্ষ )

প্রিভ্যেক মনুয়াদেহে মূলাধার চক্রে কুণ্ডলিনী শক্তি নিজিত আছেন। এই শক্তিকে প্রাণকর্ম্মের দ্বারা যতক্ষণ জাগাইতে না পারা যায় ততক্ষণ সাধন-ভজন বাজ ব্যাপারে পর্যাবসিত হয়। সাধনার উদ্দেশ্য মুত্রর পর স্বর্ম লাকে গিয়া সেখানকার আনন্দ ও ঐশ্বর্যা উপভোগ করা নহে। ঐ জাতীয় ভোগ বিন। সাধনাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা কৃত স্কর্মের কলভোগ মাত্র, প্রকৃত দাধনার ফল নহে। সাধনার দ্বারা জীব **অনন্ত** মোহনিদ্র। ত্যাগ করিয়া, শিবর বা স্থিরর প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পূর্ণতত্তে উপনীত হয়। সেকারণে যোগীকে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইতেই হইবে। জীবের আত্মা শিবস্বরূপ মঙ্গলময়, মোহ ও অজ্ঞানে আরত রহিয়াছে। এই শিবরূপী আত্মা ব্যোমতত্ত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধচক্রে শবরূপে স্বপ্ত অবস্থায় আছেন। এই স্থাবস্থাকে জাগাইতে হইবে। প্রাণকর্মের দ্বারা কঠে বায়ু স্থির হইলেই মুপ্তাবস্থা চলিয়া বায়। কঠে বায় স্থির হইলেই নীলকঠ। পাঁচ চক্র পাঁচটি তবের কেন্দ্র। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও বোম। শক্তি সকল চক্রেই সমপরিমান ৷ কিন্তু মূলাধার চক্রে শক্তি জাগরিত হইলে সেই বায়বী শক্তি স্নুবুয়াপথে উদ্ধে উত্থিত হইতে থাকে এবং ক্রমে সকল চক্রস্থ শক্তি জাগ্রত হইয়া চরমাবস্থায় পূর্ণ জাগরিত হইয়া পাঁচটি চক্রই মুক্ত হইয়া ষায়। তথন আর অজ্ঞানের আভাসমাত্রও থাকে না। তথন আত্মার অজ্ঞান নিদ্রারপ আবরণ ভালিয়। যাইয়া নিব-শক্তির মিলন হয়। ষাজ্ঞাচক্রে ইহাই শিব-শক্তির বা প্রকৃতি-পুরুষের মহামিলন অর্থাৎ স্থির**স্থের সহিত চঞ্চলতার চিরসমাধি**।)

## সপ্তম পরিভেক

#### মহা গুৰু

প্রতিদিন সকালে যোগিরাজ রাণামহল ঘাটে স্নান করিতে যান, সঙ্গে থাকে তাঁহার অমুগত ভক্ত কৃষ্ণারাম। সেদিনুও যোগিরাজ স্নান শেষে কৃষ্ণারাম সহ গলিপথ দিয়া ফিরিতেছেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন— ক্রিষ্ণারাম কাপডা ফাড" (কাপড ছেঁড)।

্রুঞ্চারাম ঠিক বুঝিতে পারে না. কি বলিলেন তাঁহার গুরুমহারাজ।

কয়েক পা যাইতেই পাশের বাড়ির ছাদ হইতে একটি ইট আসিয়া পড়িল বোগিরাজের পায়ের উপর। একটি আঙ্গুল কাটিয়া গিয়া রক্ত ঝরিছেলাগিল। তাড়াতাড়ি তিনি নিজের কাপড় হইতে খানিকটা ছিঁ ড়িয়া লইয়া আঙ্গুলটি বাঁধিয়া কেলিলেন। কৃষ্ণারাম সাহায্য করিল।

ভারপর কৃষ্ণারাম করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাম্ব, ইটটা পড়িবে ইহা যদি পূর্ব্ব হইতে আপনার জানা ছিল তাহা হইলে সরিয়া সেলেন না কেন ? তাহা হইলে আর এই আঘাত পাইতে হইত না।"

যোগিরাজ মৃছ হাসিয়া বলিলেন—"তা হয় না কৃষ্ণারাম। যদি সরে বেতাম তাহলে ঐ ভোগ অহ্য কোন সময় স্থুদ সমেত মেটাতেই হত। যা প্রাপ্য তা ত পেতেই হবে, বরং যত তাড়াতাড়ি মিটে যায় ততই ভাল।"

কৃষ্ণারামের হুই পুত্র ও এক কক্ষা। রাত্রে আহারাস্তে সকলে শুইয়াছে। ব্রী অমুযোগ করিয়া স্বামীর নিকট বলিল—"ছোট ছেলের পৈভার সময় অভিক্রম হতে চলেছে, তার পৈতার কোন ব্যবস্থা করলে না ! যত তাড়াতাড়ি পার উপনয়নের ব্যবস্থা কর।"

কৃষ্ণারাম গরীব ব্রাহ্মণ, কোন রকমে সংসার্যাক্তা নিব্বাহ হয়। পুত্রের উপনয়ন দিবার মত অর্থ কোথায় ? সে গুরুমহারাজের একাস্ত সেবক। কৃষ্ণারাম ওসব কিছু চিস্তাই করে না। জ্রীকে সান্ধনা দিয়া বঙ্গে—"গুরুমহারাজের যথন কুপা হবে তখন ঠিকই উপনয়নের ব্যবস্থা হবে। আমার ত পয়সা নেই। অহেতুক চিস্তা করে কি করব ? ধার চিস্তা ভিনিই করবেন।

কুকারাম পরদিন সকালে উঠিয়া গুরুমহারাজকে লইয়া গঙ্গাস্থানে যাইবার জ্ঞস্ত প্রতিদিনের স্থায় যোগিরাজের বাড়ি গিয়াছে। যোগিরাজ বসিয়া আছেন নিজ আসনে। কুঞারাম আসিয়া প্রণাম করিতেই যোগিরাজ নিজ আসনের তল হইতে তিরিশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন—"এই টাকা দিয়া শাস্ত্রমতে তোমার পুত্রের উপনয়ন দাও। আডম্বরের প্রয়োজন নাই।"

কৃষ্ণারাম কৃষ্ঠিত হইয়া বলে—"গুরুমহারাজ, আপনি আমায় সদাই কুপা করেন। আমি আপনার ঠিকমত সেবাও করতে পারি না। আপনি আমায় টাকা দেবেন কেন।"

যোগিরাজ বলিলেন—"দেখ কৃষ্ণারাম, দেবার মালিক একজনই, তিনি ত কারো না কারো হাত দিয়েই দেন। এখন আমার হাত দিয়ে তিনিই দিচ্ছেন, তাহলে তুমি নেবে না কেন।"

ক্ষারাম সাদরে গ্রহণ করে।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় যোগিরাজ্বের এক প্রিয় ভক্ত, সাধনায় বেশ উন্নত। সংসারের পঙ্কিল পরিবেশে থাকিয়া ভগবং সাধনা করা থুবই কঠিন, তাই তাঁহার মনে বৈরাগ্য আসিয়াছে। তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন সংসার হাড়িয়া যাইবেন। কিন্তু গুরুদেবের অনুমতি ত চাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদিন যোগিরাজ্ব সমীপে আসিয়া সন্ন্যাস লইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

যোগিরাজ সব তানিয়া প্রভীর স্বরে বলিলেন—"তোমার পৈতার ভার বেশী না জটার ভার বেশী ? তুমি কি সাধু বলে নিজেকে প্রচার করতে চাও যাতে তোমায় লোকে মাস্ত করে এবং কিছু অর্থ উপার্জন হয় ? দেখ, গেরুয়া পরলে লোকে যদি সাধু হতে পারে; তবে গাধা ঘোড়া সাধু হত। ভাদেরও ত গেরুয়া রং, তবে তাদের সাধু বলবে না কেন । ওসব পাগলামি ছেড়ে দিয়ে সংসারে থাক, স্বোপার্জনে জীবিক। নির্বাহ কর, আর ঈশ্বর সাধনা কর। অপরের দান লইয়া জীবনযাত্র। নির্বাহ করবে না।"

অবনত মস্তকে চলিয়া যান পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ।

(যোগিরাজ বলিতেন ভারতবর্ষে অধ্যাত্ম জগতের কন্ধালস্বরূপ মঠ, মিশন ও আশ্রমের অভাব নাই। মঠ-মিশন করিলে ঈশ্বর সাধনা হয় না, ঐগুলি ঈশ্বর সাধনার অন্তরায়। কেমন করিয়া মঠ-মিশন আরও বাড়িবে সেই দিকেই লক্ষ্য নিযুক্ত থাকে। ভাই তিনি নিভ্ত ও গোপন সাধনার উপর

#### (১) ইনিই পরে কেশবানন্দ ক্রন্তচারী নামে ব্যাভ হইরাছিলেন

শুরুষ দিতেন বেশী। তিনি বলিতেন গেরুয়া পরিলে লোকে সাধু বলিয়া চিনিতে পারে, তাহাতে সাধনার ব্যাঘাত হয়। সাদা কাপড়ে থাকিলে লোকে চিনিতে পারে না, সাধনাও হয় ভাল। সয়াাসী জীবন বড় কঠিন, সেজগু তিনি কোন ভক্তকেই সয়াাসী হইবার অমুষতি দেন নাই। অবশু পূর্বে হইতেই সয়াাসী এমন ভক্ত তাঁহার অনেকেই ছিলেন। তিনি গৃহীকে গৃহে থাকিতে বলিতেন এবং সয়াাসীকে সয়াাসাশ্রমে থাকিতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার উপদেশ ছিল যে যে আশ্রমে আছ সেই আশ্রমে থাকিতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার উপদেশ ছিল যে যে আশ্রমে আছ সেই আশ্রমে থাকিয়াই আত্মসাধনা কর, পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই, তাহা হইলেই মঙ্গল হইবে। তিনি পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে নিষেধ করিতেন। বলিতেন রভিন পোষাক পরিয়া সাধু হইলেই যে ঈশ্বরকে পাওয়া যাইবে তাহা নহে। যে যেমন পোষাকে আছ, যে যেমন পরিবেশে আছ তাহাই তোমার অমুকুল হইবে, সেইভাবে থাকিয়াই আত্মসাধনা করিয়া চল ভাহা হইলেই জীবন সকল হইবে

একবার তাঁহার জনৈক শিশ্ব কেদারনাথ দের স্ত্রীর কলেরা হইল। স্ত্রী মরমর। কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া সংসার, এ অবস্থায় স্ত্রীবিয়োপ হইলে বড়ই বিপদ। কেদারনাথ ছুটিয়া আসিয়া করজোড়ে প্রার্থনা জানার গুরুকচরণে—"ঠাকুর, আমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে দিন, নইলে ছোট ছোট ছেলেমেরে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়ব।" কেদারনাথ কাল্লার ভাডিয়া পড়িলেন।

যোগিরাজ সামাজিক রীতি অনুযায়ী বলিলেন—"ভাল ডাক্তার দেখাও।"
কেদারনাথ কাঁদ কাঁদ স্বরে প্রার্থনা জানায়—"ডাক্তার ডেকে কোন
লাভ নেই। আপনি কুপা করুন নইলে স্ত্রীকে বাঁচান যাবে না। আমি
আপনার শ্রণাপন্ন, যা করবার আপনিই করুন।"

মহাযোগীর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হ**ইল। বলিলেন—"আমি ষা ৰলৰ** ভা তুমি করতে পারবে '"

কেদারনাথের মনে আশার ঝিলিক জাপে। বলে—"আপনি যা আদেশ করবেন তাই করব।"

ষোগিরাজ বলিলেন—''যাও এক শিশি গোলাপজ্জল নিয়ে এস।''
কেদারনাথ অবিলম্বে দোকান হইতে এক শিশি গোলাপজ্জল লইয়া
আসেন।

যোগিরাজ বলিলেন—"বাধক্রমে যাও এবং নিজ্ঞ দান্ত অল্প একটু 🗳 গোলাপজলে মিশিয়ে সম্বর গিয়ে রোগীকে খাইয়ে দাও।" কেদারনাথ তাহাই করায় রোগী পুনৰ্জীবন লাভ করিল।

যোগিরাজ সর্ব্বদা লৌকিক রীতি অমুযায়ী চিকিৎসকদের কাজের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া তাঁহাদের পরামর্শ লইতেই বলিতেন। তাঁহার প্রদন্ত ঔষধগুলির বিশেষ গুরুত্ব ছিল না, উহা এক একটি উপলক্ষ্য মাত্র।

এই দেবত্র্গভ মহাযোগী সর্বদা ভক্তদের মঙ্গলের জন্ম নিজেকে উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন। সকল সময় তিনি ভক্তদের উপদেশ দিতেন, শিক্ষা দিতেন যাহাতে তাহারা সাধনায় উন্নতিলাভ করিতে পারে।

যোগিরাজ বলিতেন সকলেরই দেহে ছয়টি চক্র আছে. উহাকে ঘটচক্র বলে। ঐ ষট্টক্রই সকলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যদি তোমরা প্রাণকর্মের দারা অবলম্বনশৃষ্ঠ হইতে পার অর্থাৎ শৃষ্ঠকে আশ্রয় কর তাহা হইলে উহারা কিছুই করিতে পারিবে না। তখন বুঝিবে ষট্চক্র ভেদ হইয়াছে। শুক্ত অর্থাৎ কিছুই নহে, ঐ কিছুই নহে অবস্থায় অবস্থান করিলে কোন বাধা থাকে না। শাস-প্রশাসের সঙ্গকেই সংসঙ্গ বলে। কারণ যতক্ষণ শাস আছে ততক্ষণই জীবের সন্তা (সং+তা); অতএব শাসই সং। এই শাস-প্রশ্বাসের সহিত সঙ্গ করিতে পারিলে শৃত্যে স্থিতি হয়, তথন কর্ত্ব, চিস্তা, পাপ, পুণ্য, ইচ্ছা সবই চলিয়া যায় ও স্বভাব ( আত্মভাব ) প্রাপ্তি হয়। কুওলিনী হইতেছেন আধার শক্তি; ইনি স্বপ্তা। ইনি স্থলকে অবলম্বন করিয়া ধরিয়া আছেন। ই হাকে আধারচ্যুত করিতে হইবে। তাহা হইলেই ইনি শিবকে অর্থাৎ শৃন্তকে আশ্রয় করিয়া নিরাশ্রয় ব। নিরাশয় হইবেন— \*নিরাশ্রেয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।" জীব প্রথমে স্থুল তত্তকেই আশ্রয় মনে করে। কিন্তু শৃহ্যতত্ত্ব যেখানে কোন অবলম্বন নাই তাহাই জীবের প্র**কৃত** আশ্রয়। কণ্ঠের উর্দ্ধে আজ্ঞাচক্রে স্থিতি অর্থাৎ আশ্রয় লাভ করিলে তবেই জীবের স্থায়ী রক্ষা হয়। আজ্ঞাচক্র হইতে ছুই দিকে যাওয়া যায়—**উপরে** श्ववाक नौरु वाक ।

তাঁহার শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি ছিল স্বতন্ত্ব। তিনি সব সময়ই অধ্যাত্ম কথাগুলির স্থান্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেন। সেজস্ম উহা সাধকদের ফাদয় স্পর্শ করিত। তিনি বলিতেন—যাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি স্থির হয় তাহাই ধর্ম এবং যাহাতে স্থির হয় না তাহাই অধর্ম। কর্ম কথনও বন্ধের কারণ নহে। কর্মের ফল প্রত্যাশাই বন্ধের কারণ। কর্মের কোন ভাল মন্দ ভেদ নাই। মোহের সহিত নিজেকে জরাইয়া ফেলিয়া কর্ম করিলেই কর্ম মনদ ফল প্রসব করে। যাহাতে কুটস্থে স্থিতি হয় তাহাই শুভ, যাহাতে

স্থিতি হয় না তাহাই অশুভ। সাধারণ মানুষ আত্মকর্ম করে না, তাই তাহাদের ইন্দ্রিয় শক্তিগুলি অমাজ্জিত থাকিয়া যায়। কেবলমাত্র পাপ-পুণ্যের ফলভোগের জন্ম মানবদেহ ধারণ করা হয় নাই। পাপ-পুণ্যের অতীত শুদ্ধ নিষ্কাম আত্মকর্ম্মের জন্মই এই মানবদেহ। যতদিন আত্মকর্ম সম্পূর্ণ না হইবে ততদিন মানবদেহ ধারণ করিতেই হইবে, উহার প্রয়োজন শেষ হইবে না। আত্মকর্ম সকলকেই করিতে হইবে, তাহা ইহ জন্মেই কর অথবা পরজন্মেই কর। মানবদেহ বাতীত আত্মকর্ম করিবার উপায় নাই। দেহকেই ক্ষেত্র বলে। 'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিতাভিধীয়তে।' হে কৌস্তেয়, জ্ঞানের প্ররোহ ভূমি বলিয়া এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, কার্ ধন্ম ও কন্ম এই দেহের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহা কিছু বাক্ত জগতে আছে সবই এই দেহে আছে। তাই দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বসা হয়) মন ও প্রাণের দ্বারা এই দেহকে কর্ষণ করিতে পারিলে অমৃত ফল উৎপন্ধ হয়। তাই মহাত্মা রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"এমন মানব জ্বমীন রইন পতিত আবাদ করলে কলত সোনা।" এই দেহেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে জীব শিবে পরিণত হয়। ইহা পূর্ণ করিবার জন্ম যে কন্ম করা হয় তাহাই প্রকৃত কম্ম বা কর্মযোগ। যোগী আত্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হুইলে সেই কর্ম্মের প্রভাবে ভাহার সংঘাতগুলি ক্রমণঃ চলিয়া যায়। আত্মকর্মের কখনও গতিরোধ হয় না এবং আত্মকর্মের দ্বারা একবার দেহাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জন্ম-মৃত্যু ও কালের অতীত হইয়া যায়। এই দেহই ধনুঃ, স্বাস তীর। এই ভীর-ধয়ঃ যিনি চালন। করেন তিনিই আত্মারাম। সেই রাম অবিনাশী। তিনি দশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট এই দেহরূপ রথের ভিতর অবস্থান করেন বলিয়া তিনিই দাশরথি। তাই যেগিরাজ লিখিয়াছেন--- "জিহ্বা তালুকে ভিতর গড়ায় দিয়া—ওঁকার ধ্বনিযো স্থনাতা হয় সোই মৃলমন্ত্র রামনাম হয়।" —জিহ্বাকে তালুকুহরে বসাইয়া দিলাম। এই অবস্থায় আত্মকশ্ম করিছে করিতে এখন যে ওঁকারধ্বনি শুনিতেছি তাহাই মূলমন্ত্র রামনাম। পুনরার লিখিয়াছেন—"অব বালম খিরা মিলা জিভ তালমূলমে লগনেসে ঠাণ্ডা মালুম হোতা হয়।"—থেচরী সাধন হইলে ব্রহ্মদর্শনের দার উদ্ঘাটিত হয়। বালম থিরা অথে কচি শশা। কচি শশার অভ্যন্তরে যেমন ফাঁকা জায়গা থাকে, তালুকুহরেও ঠিক সেই প্রকার থাকে। তাই যোগিরাজ বলিতেছেক

<sup>(</sup>५) शिखा ५० २

শেচরীর সঠিক রাল্ডা পাইলাম এবং এই প্রকারে খেচরী সাধন হইলো ভালুকুহরে ঠাণ্ডা অন্নভব হয়।

যোগীর কর্মই প্রধান। গীতাতেও শ্রীভগবান্ তাহাই বলিয়াছেন— ভালবোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্।" — জ্ঞানযোগ দারা সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের এবং কর্মযোগ দারা যোগীদের সিদ্ধি।

সাংখ্য অর্থাৎ যাহার দ্বারা "আমি কে" ইহা বিদিত হওয়া যায় তাহাই সাংখা। 'আমি' শব্দ আমি নহে, এই দেহও আমি নহে। এই দেহের ভিতরে যিনি চিংম্বরূপে বর্ত্তমান তিনিই প্রকৃত আমিপদবাচা। এই দেহের অস্তিত নির্ভর করে অজপারপ (খাস-প্রশাসরপ) কর্মের বিভ্যমানতায়। এই কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের অতীত অবস্থায় জ্ঞানের অবস্থা লাভ হইলে "আমি কে" ইহা জ্বানা যায়, ইহাই সাংখ্য। উক্ত কর্ম্মের অতীতাবস্থায় অজপারপ সাংখ্যের অর্থাৎ সংখ্যার স্থিতি হইয়া থাকে। সংখ্যা বা সাংখ্য কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কাল অনস্ত, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু সেই কাল ঘটন্ত হইয়া অর্থাৎ দেহস্ত হইয়া অজপারপে সংখ্যায় পরিণত हरेराज्य अवः अहे मःशा *(महस्र्या मिवातात्व २* ३७०० वात हरेया शास्त्र । এই অজপারপ ( শাস-প্রশাস ) সংখ্যার অবস্থাই জীবের বর্তমান অবস্থা। এই সংখ্যার প্রতি জীবের লক্ষ্য নাই। জীব কেবল ইহার অবস্থায় মৃত্ ছইয়া মায়ায় জড়িত হইয়া থাকে। ঐ অজপারপ সাংখ্যে লক্ষ্য করিলে ইহার অতীভাবস্থা লাভ করিয়া প্রকৃত 'আমিকে' বিদিত হওয়া যায়। এইজন্ম ইহার নাম সাংখ্য-দর্শন। উক্ত সাংখ্যে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ শ্বাসের পতিতে লক্ষা করিয়া প্রাণের গতির সংখ্যা করিতে করিতে ঐ গতির অতীতাবস্থায় জ্ঞানাবস্থা লাভ হইয়া সাংখ্যদিগের ( যাঁহারা ঐ সংখ্যা করেন জাঁহাদিগের ) মনের স্থিতি হইয়া যায়। ইহাই জ্ঞানযোগ দারা সাংখাদিগের স্থিতি। আরু কর্মযোগ দারা যোগীদিগের স্থিতি—কর্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম— প্রাণের উদ্ধাধাগতির ক্রিয়ারপ আত্মকর্ম। বাঁহারা যোগী তাঁহাদের এই খাত্মকর্ম করিতে করিতে কর্মের মিলনরূপ ইড়া ও পিঙ্গলার গতি এক হুইয়া সুষুমামার্গে লয় হুইয়া কর্মের অতীতাবস্থায় মনের স্থিতি হুইয়া শাকে। ইছাই কর্মযোগ দ্বারা যোগীদিগের স্থিতি। "জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদিগের এবং কর্মযোগ ছারা যোগীদিগের স্থিতি' ইহা বাক্সভাবে

<sup>(</sup>১) প্রীতা বাব

শুনিলে মনে হয় যে ভগবান্ ছই রকমের কার্যা দ্বারা স্থিতির কথাবলিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। উহা একই কম্ম এবং উভয় অবস্থাএকই অবস্থা, কারণ ভগবান্ ইহা স্পৃষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"ন কর্মণামনারস্তানৈকর্ম্যাং পুরুষ্মোইশ্বতে।" —লোকে কর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া নৈকর্মা
অবস্থা লাভ করিতে পারে না। অর্থাং আত্মকর্ম বা প্রাণকন্ম ব্যতিরেকেকর্মের অতীতাবস্থারপ নৈকর্ম্যের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

মৃতিপুজা বা স্থল পূজায় অবিশ্বাসী ইন্জিনিয়ার ভূতনাথ সেন চাকরী করেন আসামে। সেখানেই তিনি এই গৃহিযোগীর নাম শুনিরাছেন। ভারতীয় যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ ভূতনাথের প্রবল। সেজক্ত ভিনি অনেক গ্রন্থও পড়িয়াছেন। শেষে তিনি ব্রিয়াছেন গ্রন্থ পড়িয়া প্রকৃত ধর্মতন্ত্ব এবং যোগশাস্ত্র জান! যায় না। ঐ অথলে অনেক সাধু-সন্নাসীর নিকট গেলেন, কিন্তু তিনি সন্থপ্ত হইতে পারেন না কিছুতেই। আরও কিছু যেন জানিতে ও পাইতে চান ভূতনাথ। তাই তিনি একসময় কাশী আসিয়া উপস্থিত হইলেন যোগিরাজ সমীপে।

ভূতনাথ প্রণাম করিয়া বসিতেই যোগিরাজ জিজ্ঞাস। করিলেন— শ্বামী এসেছ, গঙ্গা স্নান এবং বিশ্বনাথ দর্শন করেছ :"

নিরাকারবাদী ভূতনাথ বলিলেন—"আমি নিলাময় বিশ্বনাথ দর্শন করতে আসি নি, চিন্ময় বিশ্বনাথ দর্শন করতে এসেছি।"

যোগিরাজ বলিলেন—"এ বিষয়ে তোমার সঠিক জ্ঞান নেই। তুমি প্রথমে গদাস্নান এবং বিশ্বনাথ দর্শন কর, তারপর এখানে এস।"

ভূতনাথ গদাস্নানান্তে বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়া পূজা দিবার সময় বিশ্বনাথের মৃত্তির স্থলে যোগিরাজেরই মৃত্তি দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ভূল ভাঙ্গিয়া গেল।

এইভাবে তিনি প্রচলিত নিয়মগুলি সকলকেই মানিয়া চলিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন—আত্মকর্ম দারা স্থিতি প্রাপ্তি না হওয়া পর্যান্ত প্রচলিত নিয়মগুলি মানিয়া চলা ভাল।

<sup>(</sup>३) जीखा अंध

পরদিন ভূতনাথ পুনরায় উপস্থিত হন যোগিরাজের নিকট। যোগিরাজ মৃত্ মৃত্ হাসিতেহেন। ভূতনাথ প্রণাম করিয়া বসিলেন। যোগিরাজ কয়েকটি তত্ত্বকথা শুনাইলেন ভূতনাথকে। গল্পেরছলে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিলেন।

এতক্ষণ ভূতনাথ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। যোগিরাজ যখন বামিলেন, ভূতনাথ করজোড়ে বলিলেন—"আমার যাহা যাহা জানিবার ছিল সেগুলি পাছে ভূল হইয়া যায় সেজস্ত একটি কাগজে লিখিয়া পকেটে রাখিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল একে একে সেগুলি জানিয়া লইব। কিন্তু আপনি এতক্ষণ আমার সেই সব প্রশ্নগুলিরই উত্তর দিয়াছেন। আমার আর জানিবার কিছু নাই, সব উত্তর পাইয়াছি।

ভূতনাথ মৃগ্ধ হন এবং যোগিরাজের নিকট যোগদীক্ষা প্রাপ্ত হন।

যোগিরাজ দীক্ষা প্রদানকালে ভক্তদের নিকট হইতে মাত্র পাঁচটি টাকা এবং বিধবাদের নিকট হইতে দশ টাকা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। তিনি সারাজীবন এই নিয়ম মানিয়া চলিয়াছেন এবং তাঁহার উত্তর সাধকদেরও ঐ নিয়ম পালন করিতে আদেশ দিয়াছেন। এমনও দেখা গিয়াছে যে কোন গরীব ভক্ত দীক্ষা লইতে চায় কিন্ত পাঁচ টাকা সংগ্রহ করিতে পারে নাই, সেক্ষেত্রে তিনি নিজে তাহাকে পাঁচ টাকা ষ্ঠ্রিম দিয়া দিতেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার এক ধনী ভক্ত, যিনি কাশীধাম হইতে অনেক দূরে বাস করিতেন, তিনি কাশীস্থ এক ভক্তের নিকট একশত টাকা রাথিয়া দিয়াছিলেন, প্রয়োজনে গরীব ভক্তকে সাহায্য করিবার জন্ম। ষোগিরাজ ঐ দীক্ষার টাকা আলাদা করিয়া রাখিতেন। তাঁহার গুরু ৰাবাজী মহারাজ ভাঁহার দলের কোন ভক্ত সন্ন্যাসীকে মাঝে মাঝে ষোগিরাজের নিকট পাঠাইয়া ঐ টাকা লইয়া যাইতেন। ঐ টাকা তাঁহার সন্মাসী দলের প্রয়োজনে ব্যয়িত হইত। দীক্ষা লওয়ার পূর্বের প্রায় শ্চিত করিবার শাস্ত্রীয় বিধান আছে, তাহাতে অনেক ঝামেলাও আছে। সেকারণে যোগিরাজ ঠিক করিয়াছিলেন শিশুদের প্রায়শ্চিত্তম্বরূপ উক্ত অর্থ ভাঁহার গুরুদেবের ও তাঁহার সাধৃভক্তদের সেবায় লাগিলে সেই ফল হইবে।

যোগিরাজ তাঁহার এক ভক্তকে লিখিয়াছিলেন—"আমি আরও কিছুতেই নই তন্নিমিন্ত বিরক্তও নই। खীযুক্ত রামদাস মৈত্র আমার বন্ধু ভাহাকে এই পত্র আমার দেখাইয়া তাহার প্রতি ভক্তি হয়। তাহার নিকট উপদেশ লইতে পাঁচ টাকা ভাহাকে প্রায়শ্চিষ্টের নিমিন্ত দিয়া পরে. সাবকাশ মত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমার প্রতি দকা ক্রিয়ার দ্বারায় যার নাম ধর্ম — গুরুবাক্যে প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত অক্সদিকে মন থাকিলে পাপ—নতুবা পাপ নাই। গুরু ভক্তির দ্বারায় সমুদায় হইতে পারে কিন্তু তাহা তুর্লভ। বিনা মন স্থির ও সংযম না হইলে স্থকঠিন সংসারে থাকিয়া সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞান হইতে পারে না, আত্মাই পরমাত্মা মারায়ণ ইহা দেখা ও বোধ হওয়া সতত গ্রুব ব্রহ্মজ্ঞান হইলে তাহার আর পাপ পুণ্য কিছু নাই কারণ সে সকলেতেই ব্রহ্ম দেখিতেছে। সমরূপে স্থিতি—এইটি কাজে হওয়া চাই, কথায় হইলে কথার কথা—সকল ব্রহ্ম—আমি সকল অপ্রক্ষায় ছোট।"

বাবাজী মহারাজ অনেক সময় তাঁহার দলের সাধুদের নিকট তাঁহার প্রিয় শিশ্ব শ্যামাচরণের প্রশংসা করিভেন। ইহাতে একবার তাঁহার দলের এক সন্ন্যাসী ভক্তের মনে অস্থার উদ্রেক হয়। তিনি বাবাজী মহাশয়কে বলেন—"শ্যামাচরণ গৃহী মানুষ, আপনি তাঁর এত প্রশংসা করেন কেন্দ্

বাবাজী কোন উত্তর না দিয়া কিছুদিন পর সেই সন্নাসী ভক্তকেই শ্রামাচরণের নিকট পাঠাইলেন দীক্ষার টাকা লইবার জন্ম। সন্নাসী শ্রামাচরণের নিকট আসিলেন। মনে মনে ঠিক করিলেন এই সুযোগে শ্রামাচরণকে পরীক্ষা করিতে হইবে। শ্রামাচরণও ইহা বৃঝিতে পারিলেন। শ্রামাচরণের বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া উভ্রের মধ্যে অনেক তত্তকথা হইতে লাগিল। পাশে একটি টবে বিশলাকরণী গাছ ছিল। সেখান হইতে একটি পাতা ছিড়িয়া লইয়া সেই পাতাটিকে উপলক্ষা করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ এবং মায়া ও ব্রহ্ম বিষয়ে আলেচনা চলিতে লাগিল। আলোচনা এত গভারে প্রবেশ করিল যে কখন রাত্র পোহাইয়া গেল তাহ। কাহারও খেয়াল নাই। হঠাৎ যোগিরাজ বলিলেন—"সকাল হইয়া গিয়াছে, চলুন এবার গঙ্গা স্থান করিয়া আসি।"

যোগিরাজের জ্ঞানের গভীরতায় সন্ন্যাসী ভক্তটির ভূল ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ব্ঝিলেন কেন বাবাজী মহারাজ তাঁহার এই গৃহী ভক্তটির এড প্রাশংসা করিতেন।

যোগিরাজের বাড়ির অনতিদ্বে তাঁহারই ভক্ত গোয়ালা জয়পালের বাড়ি। জয়পালের এক পুত্রের হঠাৎ কলেরা রোগ হয়। পুত্রের জীবনের আনা খুবই কম। গরীব পরম ভক্ত জয়পাল আসিরা উপস্থিত হইক গুরুমহারাজের নিকট। আসিয়া দেখিল তাহার গুরুমহারাজ প্রতিদিনের গ্রায় বসিয়া আছেন নিজ আসনে অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে। জয়পাল কিছুটা দূর হইতে প্রণাম করিয়া হাতজ্যোড় করিয়া বসিয়া রহিল। কয়েক মিনিট পর মহাযোগী চক্ষু উদ্মীলন করিলেন। জয়পাল কম্পিত কণ্ঠে প্রার্থনা জানাইল—তাহার পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য।

তখন কাশীতে তিখুরের জিলাপি পাওয়া যাইত। তিখুর পানিফল জাতীয় একপ্রকার ফল। যোগিরাজ বলিলেন—"পেটভরে তিখুরের জিলাপি এখনই খাইয়ে দাও।"

জয়পাল অবিলম্বে তাহাই করায় পুত্রটি আরোগ্যলাভ করিল।

যোগিরাজ তাঁহার কনিষ্ঠা কন্থা হরিমোহিনীর এবং কনিষ্ঠ পুত্র হুকড়ির বিবাহ দিয়াছিলেন বিষ্ণুপুরে। সেই উপলক্ষ্যে তিনি মাত্র হুইবার বিষ্ণুপুর গিয়াছিলেন এবং তখন সেখানে অনেকেই তাঁহার নিকট হুইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হন। এইরূপে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, বঙ্গান্দ ১২৯৩ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্থার বিবাহ উপলক্ষ্যে তিনি প্রথম বিষ্ণুপুর আসেন। তিনি ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ সাল রাত্রি নয়টার সময় কাশী হুইতে ট্রেনে রওয়ানা হুইয়া পরদিন বৈকাল পাঁচটার সময় পানাগড় ষ্টেশনে নামেন এবং সেখান হুইয়ে গরুরগাড়ী করিয়া বিষ্ণুপুর পোঁছান। কলিকাতা হুইতে পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পানাগড়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহার পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে তিনি পুনরায় বিষ্ণুপুর আসেন। সে সময়েও পানাগড় ষ্টেশনে পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

বিষ্ণুপুরে কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিলেন।
তিনি শিবদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে গৃহ শিক্ষকের কাজ করিতেন।
কৈলাসবাবু যোগিরাজের নিকট দীক্ষা লইবার জন্ম ব্যাকুল হইলেন।
কিন্তু দীক্ষার জন্ম যে পাঁচটি টাকা প্রয়োজন ভাহা ভাঁহার নাই। ভাই
তিনি শিবদাসবাবুর নিকট গিয়া পাঁচটি টাকা অগ্রিম চাহিলেন।
শিবদাসবাবু সব শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন—"তুমি যে দীক্ষা পাবে
তা যদি আমাকে সব বল তাহলে টাকা দেব।"

কৈলাসবাব তাহাতে রাজি হইলেন এবং পাঁচ টাকা অগ্রিম গ্রহণ করিলেন।

কৈলাসবাবু দীক। লইভে আসিয়াছেন যোগিরাজের নিকট। হঠাৎ

যোগিরাজ বলিলেন—"তুমি দীক্ষার বিষয় সব বলিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছ, তোমাকে দীক্ষা দিব না।"

কৈলাসবাব অঙ্গীকার করিলেন তিনি কাহাকেও বলিবেন না। কিন্তু তাহাতেও যোগিরাজ সম্মত হইলেন না। শেষে কৈলাসবাবু শিবদাসবাবুর নিকট গিয়া বলিলেন—"যোগিরাজ সব জানিতে পারিয়াছেন, তিনি দীক্ষা দিবেন না।"

শিবদাসবাবু হাস্থ করিয়া বলিলেন—"তোমাকে দীক্ষার বিষয় কিছুই বলিতে হইবে না। আমি পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলাম। তুমি দীক্ষা গ্রহণ কর।"

তারপর কৈলাসবাবু দীক্ষা পাইলেন। এই কৈলাসবাবু পরে বিখ্যাত যোগী হইয়াছিলেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দিতীয় পুত্র ছকড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের মস্তিক্ষ বিক্বতি ঘটে। কাশীর বহু চিকিৎসককে দেখাইয়াও কিছুমাত্র উপশম হইল না। অনেকে বর্জমানের তিরোলের কালীবাড়ি হইতে ঔষধ আনিয়া দিতে বলিলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও সাধারণ লোকাচার সম্পূর্ণরূপে মাষ্ট্র করিতেন। তাই তিনি তাঁহার এক ভক্ত তারকেশ্বরের ষ্টেশন মাষ্ট্রারকে পত্র লিথিয়া জানিলেন যে তারকেশ্বর হইতে তিরোল প্রায় নয় ক্রোশ দূর এবং রাস্তাও ভাল নহে। অপরদিকে তিনি জানিলেন যে বর্জমান ষ্টেশন হইতে তিরোল প্রায় সাত আট ক্রোশ দূর এবং রাস্তাও ভাল। সেকারণে তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কাশী হইতে বর্জমান ষ্টেশনে নামিলেন। পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেখানে উপস্থিত থাকিয়া পূর্ব্ব হইতেই পালকি ব্যবস্থা করিয়া রাথিয়াছিলেন। সেই পালকি করিয়া যোগিরাজ তিরোল বান এবং সেথানকার কালীবাড়ি হইতে ঔষধ লইয়া কাশী ফিরিয়া যান। কিন্তু সেই ঔষধেও পুত্র আরোগ্যলাভ করিল না দেখিয়া কাশীমণি দেবী বলিলেন—"তুমি থাকতে অন্ত ঔষধের প্রয়োজন কি শৃ" ইহার পর যোগিরাজ একটি শিকড় দিয়াছিলেন। তাহা খাওয়াইলে পুত্র আরোগ্যলাভ করিল।

স্কলপুরাণের কাশীথণ্ডে কাশীথাম পরিক্রমার নিয়ম আছে। ইছাকে ''পঞ্জোশী যাত্রা'' বা ''পঞ্জেশী পরিক্রমা'' বলে। প্রায় ৫০।৬০ মাইজ

পথ নম্নপদে হাঁটিতে হয় এবং তাহাতে সাধারণতঃ ৫।৬ দিন সময় লাগে। খাতদ্রব্য সহ বহু যাত্রী মিলিত হইয়া "জয় শিব শস্তো" ধ্বনি দিতে দিতে পথ চলিতে থাকে। প্রতি বংসরই এই পরিক্রমা হইয়া থাকে।

একবার যোগিরাজের পরম ভক্ত উকিল রামপ্রসাদ জ্বয়সোয়াল ঐ "পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা" করিবেন ঠিক করিলেন। তিনি প্রতিদিনই অন্ততঃ একবার তাঁহার গুরুমহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসেন। তাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন ঐ পাঁচ-ছয়দিন তাঁহার গুরু দর্শন হইবে না। তিনি ব্যাকুল হইয়া তাঁহার গুরুমহারাজের নিকট আসিয়া তাঁহার অনুমৃতি ও আশীর্কাদ প্রার্থনা করিলেন যাহাতে তিনি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পরিক্রমা সম্পন্ন করিয়া আবার তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারেন।

প্রকৃত "পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা" কাহাকে বলে তাহা যোগিরাজ জয়-সোয়ালকে ব্রাইয়া দিলেন, বলিলেন—এই শরীরই পঞ্চকোষাত্মিকা কাশী। পঞ্চকোষযুক্ত এই দেহকে ওঁকার ক্রিয়ার ঘারায় পরিক্রমা করাই প্রকৃত পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা। এই পরিক্রমা করিতে পারিলে প্রাণবায়ু সহক্রারে স্থিতিলাভ করে। উহাই ব্যোমতত্ব বা শিবতত্ব। তথনই প্রকৃত কাশীর অধিষ্ঠাতা দেবাদিদেবের সাক্ষাংকার হয়। বাহিরে যে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা উহা বাহা ব্যাপার। উহাতে আত্মদর্শন হয় না। কিন্তু তিনি কথনও কাহাকেও ধর্মের বাহা ব্যাপারগুলি অমুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিতেন না। বলিতেন ঐগুলি করা ভাল, উহাতে মনের শুদ্ধতা আসে। তাই তিনি জয়সোয়ালকে পরিক্রমায় যাইতে অমুমতি দিয়া আশীর্কাদ করিলেন)

গুরুমহারাজের আশীর্বাদ লইয়া পরদিন প্রত্যুষে জয়সোয়াল পরিক্রমায় রওয়ানা হন এবং যথারীতি চবিবশ ঘন্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আবার গুরুদর্শন করেন।

সদ্গুরুর আশীর্কাদ এইভাবেই ভক্ত জয়সোয়ালের জীবনে সার্থক হইয়াছিল।

তিনি বলিতেন একমাত্র আত্মকর্মাই কর্মা, অপর সবই অকর্ম। কিছু জীবিকা নির্বাহের জন্ম কিছু কর্ম করিতেই হইবে। তাই কর্মকে কথনও সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা যায় না। তিনি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই, তিনি নিজেও তাহা করেন নাই। বরং বলিতেন সংসারী মানুষের অর্থও চাই পরমার্থও চাই, কোনটাই বাদ দিলে চলিবে না। সংসারকে যাহারা ত্যাগ করিয়া যায় তাহারা হুর্বল। সকলের মাঝে থাক

এবং এমন কর্ম কর যাহাতে ঐগুলির প্রতি আসক্তি চলিয়া যায়। আসক্তিই বাধা, আসক্তি না থাকিলে কিছুই বাধা সৃষ্টি করে না। আসক্তির উৎপত্তি ইচ্ছা হইতে, ইচ্ছার উৎপত্তি চঞ্চল মন হইতে এবং চঞ্চল মনের উৎপত্তি চঞ্চল প্রাণ হইতে। কিন্তু স্থির প্রাণে কোন টেউ থাকে না। অর্থাৎ মন, ইচ্ছা, আসক্তি কিছুই থাকে না। তখনও কামিনীকাঞ্চন থাকিবে কিন্তু তাহার প্রতি ইচ্ছা বা আসক্তি না থাকায় ঐগুলি আর বাধার সৃষ্টি করিবে না। এককথায় ইচ্ছাতীত বা নিদ্ধাম হইতে হইবে। যতক্ষণ ইচ্ছার অধীনে থাকিবে ততক্ষণ আসক্তি ও বাধা থাকিবেই। অতএব আত্মকর্মের দ্বারা প্রথমে ইচ্ছা বা কামনার নাশ কর। ইচ্ছার নাশ হইলে আসক্তিশ্ব্য অবস্থা আসিবে, তখন কামিন-কাঞ্চন এবং সংসার কিছুই বাধা নহে। তাই তিনি জ্যোর দিয়া বলিতেন—'খেচরী করণে সে ইন্দ্রিয় দমন হোতা হয়।'

তিনি বলিতেন—নারী কখনও পুরুষের নিকট বাধাস্বরূপ হইতে পারে না। যদি নারী পুরুষের প্রতি বাধাস্বরূপ হয়, তাহা হইলে পুরুষরাও নারীর প্রতি বাধাস্বরূপ হইতে বাধ্য। উভয়েই ঈশ্বর স্ষ্ট, ঈশ্বরের স্ষ্টি বজায় রাশিতে হইলে উভয়কেই প্রয়োজন। উভয়েরই আত্মসাধনা করিবার সমান অধিকার আছে। অতএব কেহই কাহারও প্রতি বাধাস্বরূপ নহে। ভগবানের বাণীকে লক্ষ্য কর. তিনি বলিয়াছেন—

> মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্থ্যঃ পাপযোনমঃ। স্কিন্ধো বৈশ্যান্তথা শূলা ন্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্॥

খান্ত, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদি সবকিছুরই জন্ত অর্থ প্রয়োজন। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করা উচিত, কিন্তু কোন প্রকারেই অর্থের কীট বা অর্থের দাস হওয়া উচিত নহে। তোমরা ভাব অনেক অর্থ রোজগার করাটাই পুরুষার্থ। তাহা নহে। কতটা তেজস্বী হইয়া আত্মসাধনা করিতে পারিলে তাহাই প্রকৃত পুরুষার্থ। যে মনকে অর্থ রোজগারের দিকে সর্ব্বদা নিয়োজিত রাথ সেই মনকেই যদি কিছুটা ঈশ্বর সাধনায় রাখিতে পার তাহার চেষ্টা সকলেরই করা উচিত। ঈশ্বর সাধনার জন্ত তোমরা সময় পাও না বল, তাহা ঠিক নহে। কিছুটা সময় বাহির করিয়া লইয়া সকলেরই আত্মসাধনা করা উচিত। তাই মরমী সাধক বিশিয়াছেন—

যবতক্ জিন্দেগী রহেগী, ফুরসং না মিলেগী কামসে; কুছ সময় এ্যায়সা নিকালো, লগন লগা লো রামসে।

<sup>(</sup>১) প্রতা ১।৩২

আত্মারামের সহিত যোগস্তু স্থাপন কর, কুটস্থে তাঁহাকে ধরিয়া থাক। বর্ত্তমান চঞ্চল মনের দ্বারা আসন্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হইতে পারে না। কারণ যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকিবে ততক্ষণ মনও চঞ্চল থাকিবে। যতক্ষণ মন চঞ্চল থাকিবে ততক্ষণ আসক্তিও থাকিবে। কাম. ক্রোধ. লোভ. মোহ. मन, मार्श्या, मन, वृक्ति, ठिछ, जश्यात, क्या, ज्या, निजा, जानस, नर्नन, শ্রবণ. ঘ্রাণ. চিস্তা. ভাবনা. আসক্তি. প্রেম. ভালবাসা, অহংভাব, দেহবোধ ইত্যাদি যতপ্রকার শারিরীক ও মানসিক বৃত্তি এবং ধর্ম আছে সবই চঞ্চল প্রাণ হইতে জাত। এক কথায় জীবিতাবস্থার যাহা কিছু লক্ষণ সবই প্রাণের চঞ্চল অবস্থ। হইতে উৎপন্ন হয়। জন্মগ্রহণের সাথে সাথে প্রাণ চঞ্চল হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হয়। যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকিবে ততক্ষণ শাস-প্রশাসও চাল থাকিবে, জীবও জীবিত থাকিবে। তাই যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকিবে অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস চলিবে ততক্ষণ উপরিউক্ত সকল প্রকার শারিরীক-মানসিক বৃত্তি ও ধর্মগুলিও থাকিবে। আবার যুত্ই প্রাণকর্ম করিবে ততই প্রাণ স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হইবে। যতই স্থিরত্বের দিকে অগ্রসর হইবে ততই ঐ বৃত্তি ও ধর্মগুলি কমিতে থাকিবে। এইভাবে যথন প্রাণ সম্পূর্ণরূপে স্থির হইয়া যাইবে অর্থাৎ স্পন্দন রহিত হুইয়া যাইবে তখন উহারা কেহই থাকিবে না। কারণ স্থির প্রাণে কোন বৃত্তি বা দেহবোধ থাকে না। উহাই প্রকৃত ভূতশুদ্ধি। চঞ্চলতার অবসানে পঞ্চতৌতিক এই দেহ তথনই শুদ্ধ হয়। সেইজ্বন্স মৃতের কোন জাতি থাকে না। আবার উহাই প্রকৃত উপবাস। উপ অর্থাৎ সমীপে। প্রাণ স্তির হইলেই আত্মসমীপে বাস করা হয়। খাছ ত্যাগকরারূপ উপবাস প্রকৃত উপবাস নহে। আবার তিনিই পুরোহিত। কারণ এই দেহরূপ পুরে একমাত্র তিনিই বাস করেন এবং তিনি স্থির হইলেই জীবের প্রকৃত হিত হয় অর্থাৎ মঙ্গল হয়, তাই তিনিই জীবের হিতকারী পুরোহিত। প্রাণের তুই দিকে তুইটি পাল্লা, একটি চঞ্চল অপরটি স্থির। একদিক বাডিলে অপর দিক কমিবে।

তাই এক ভক্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই চঞ্চল মন কি উপায়ে বেশ ভাল থাকে '"

যোগিরাজ বলিলেন-"মনের অক্তিত্ব না থাকিলে।"

প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা এ সবই নির্ভর করে দেহে প্রাণের চঞ্চল অবস্থার অস্তিব্যের উপর। মাতা-পুত্রের ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের ভালবাসা; এই সবের মূলে সেই প্রাণ। দেহ দেহকে ভালবাসে না। প্রাণ প্রাণকেই ভালবাসে। কারণ ভালবাসার উৎসন্থলই প্রাণ। প্রাণহীন দেহে প্রেম-ভালবাসা নাই। যাহার দ্বারা স্ত্রীকে আলিঙ্গন কর, তাহারই দ্বারা ক্যাকে আলিঙ্গন কর। তাই তোমরা প্রথমে নিজ প্রাণকে ভালবাস, তাঁহার সেবা কর (প্রাণকর্ম করাই তাঁহার সেবা করা), তাঁহাকে দেখ (প্রাণকর্ম করিলেই তাঁহাকে দেখা যায়)। তাহা হইলেই বিশ্বপ্রাণকে জানিতে পারিবে, তথন সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভূতে সমদর্শন করিবে। যেমন সমুদ্রের যে কোন এক প্রান্তে দ্বাড়াইয়া সমুদ্র দর্শন করিলে সমুদ্রের জ্ঞান হয়, সমস্ত সমুদ্র দেখিবার প্রয়োজন হয় না। তেমনি নিজ দেহন্থ প্রাণকে দেখিলেই মহাপ্রাণের জ্ঞান হয়।

যোগিরাজ প্রতিদিনের স্থায় সেদিনও কৃষ্ণারাম সহ গঙ্গাতীরে রাণামহল যাটে বৈকালিক ভ্রমণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে মাঝিমাল্লারা ছলাৎ ছলাৎ শব্দে কিয়ৎ দূর দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইতেছে। স্থউচ্চ বাঁধান ঘাটের উপরে অনতিদূরে কোন দেবালয়ে মিলিত ভক্ত কণ্ঠে শিব-স্তোত্রম্ পাঠ হইতেছে। একজন আগন্তুক আসিয়া করজোড়ে প্রণাম করিয়া ষোগিরাজের সহিত আলাপ জমাইল। আগন্তুক বলিল—"পূর্ব্বেই আপনার নাম শুনিয়াছি, কিন্তু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মত সৌভাগ্য এতদিন হয় নাই।"

যোগিরাজ মৃত্ব হাসিয়া, কি নাম, কোথায় নিবাস ইত্যাদি মধুর বাক্যে আলাপ করিতে লাগিলেন।

শুমণ করিতে করিতে সহসা আগন্তক বলিল-—"যদি অভয় দেন একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি গুঁ

যোগিরাজ বলিলেন—"অনায়াসে করিতে পার।"

আগন্তক বিনীতভাবে জিজ্ঞাস। করে—''শুনিয়াছি আপনি ঘরে বসিয়া ধ্যান করেন। কিন্তু কোন্ দেবতার ধ্যান করেন গু'

যোগিরাজ স্মিত হাস্ত সহকারে বলিলেন—"তাহা ত জানি না।"

যোগিরাজ বলিলেন—"শিব, কৃষ্ণ, কালী, তুমি, আমি সকলের মধ্যে যিনি তাঁহারই ধান করি।"

আগন্তক বিশ্বিত হইয়া বলিল-- "আপনার কথা ঠিক বুঝিলাম না।'' যোগিরাজ বলিলেন— "আমিও বুঝাইতে পারিব না, তুমিও বুঝিবে না।'

## অষ্ট্রম পরিভেক

#### नीना अनम ७ ऐश्राम्भावनी।

যোগিরাজ প্রদর্শিত ক্রিয়াযোগসাধন যাঁহারা করেন তাঁহাদের ক্রিয়াবান বা ক্রিয়ান্বিত বলা হয়। তিনি ক্রিয়াবানদের সহিত তাঁহাদের জীবনের নানা দিক আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। আহার, নিদ্রা ও মৈথুন বিষয়ে তিনি বলিতেন সান্ত্রিক আহারই শ্রেয়। সান্ত্রিক আহারে শরীর মন শাস্ত থাকে। যোগকর্ম করিতে হইলে অল্লাহারী ও সহজপাচা খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। অধিক ভোজনে যোগসাধনায় ব্যাঘাত হয়। অতি গরম. অতি ঠাণ্ডা, অতি কটু, অতি ঝাল, অতি তেতো, বাসি প্রভৃতি খাছ গ্রহণ করা উচিত নহে। পুরা খাছ্য গ্রহণের তিন ঘন্টা পর ক্রিয়াসাধন করা উচিত। প্রতিদিন পাঁচ ছয় ঘন্টা নিক্রা অবশ্যই যাওয়া উচিত। বিবাহিত ব্যক্তিগণের মাসে তুইবার স্ত্রীগমন করা ভাল। তাহাতে মন শাস্ত থাকে. সাধনও ভাল হয়। তবে কোন প্রকারেই যথেচ্ছ জীবন যাপন করা উচিত নহে। কাম আক্রমণ করিলে জোরে তিন চারটি প্রাণায়াম করিবে। প্রতিদিন নিয়মিত দাঁতে দাঁত চাপিয়া প্রাণকর্ম করা উচিত। বলপুর্বক প্রাণকর্ম করিলে সত্তর প্রাণ স্থির হইয়া যায়। তাই তিনি পুনঃপুনঃ সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতেন—"কস্কে প্রাণায়াম করনা চাহিয়ে।" তিনপঞ্চাশ বায়র মধ্যে প্রাণবায়ু প্রধান। প্রাণকর্মের দারা মুখ্য প্রাণবায়ু স্থির হইলেই অপর সকল বায়ুই স্থির হয়। তথন ত্যাগ ও গ্রহণ কিছুই থাকে নাঁ

তিনি বলিতেন ক্রিয়া করিবার দিক্ দেশ ও কালের কোন নিয়ম নাই।

এ বিষয়ে বেদাস্ত বলিতেছেন—"যত্তৈকাগ্রতা ত্রাবিশেষাৎ" অর্থাৎ
ক্রিয়া করিবার দিক্ দেশ কালের কোন নিয়ম নাই। (যাহার যে সময়ে বা

যখন শরীর মন স্কুত্থাকে তথনই ক্রিয়া করা কর্ত্ব্য। একই সময়ে যে
ক্রিয়া করিতে হইবে তাহার কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না, তবে

প্রথমাভ্যাসীর পক্ষে নিয়ম করিয়া করিলে চিত্তের প্রসাদ হয়। কিন্তু
ক্রিয়াতে স্থিতিলাভ করিলে কোন নিয়ম নাই। ক্রিয়া সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পড়াও
উচিত। কোমর, ক্লেম্ব ও কণ্ঠ এই তিন স্থান উন্নত করিয়া সমান বায়ুর

<sup>(</sup>১) दिनास हजूर्व ज्यात्र क्षयम शान >> ख्व।

প্রবাহে ক্রিয়া কর। কর্ত্তব্য। ইহাতে ব্রহ্মের ক্সান হয়। যোগাভ্যাসী অতি প্রভাবে স্নান করিবে না, অধিক ভার বহন করিবে না, অধিক দ্রুত্ত চলিবে না, কঠোর উপবাস করিবে না, অধিক রাত্রি জ্ঞাগরণ করিবে না, এক কথায় এমন কাজ করিবে না যাহাতে খাস-প্রখাসের গতি ক্রুত্ত ও লম্বা হয়। মেঘ গর্জনের সময় ক্রিয়া করিবে না। সকালের ক্রিয়াতে রাত্রির পাপ নাশ হয় এবং সন্ধ্যার ক্রিয়াতে দিবার পাপ নাশ হয়। শীত ও বসস্তকালে অধিক ক্রিয়া করিবে। অধিক ক্রিয়া করিলে নেশা হয় এবং মাথার পশ্চাতে শব্দ শোনা যায়, তাহাকেই নাদব্রন্ধা বলে। প্রাণায়ামমমুমত্বা উন্ধন্তবৎ চরুত্তি। তাধিক প্রাণায়ামের নেশায় বৃদ্দ হইয়া ব্রান্ধীস্থিতি লাভ করিয়া অনাসক্তভাবে এই সংসারে বিচরণ করিবে। প্রাণকর্ম করিলেই দেবছে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।)

(এই ক্রিয়াযোগের পাঁচটি অঙ্গ—তালব্য, প্রাণায়াম, নাভিক্রিয়া, যোনিমুজা ও মহামুজা। এই পাঁচ অঙ্গের সমষ্টিই ক্রিয়াযোগ। অবশ্য এই শুহুতম ক্রিয়াযোগসাধনরহস্ত গুরুবকুগম্য। তালব্য দার! জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ হয়, প্রাণায়াম দারা প্রাণ ও অপান বায়ু স্থির হয়, নাভিক্রিয়া দারা সমান বায়ু সাম্যাবস্থা লাভ করে, যোনিমুজা দারা আত্মাক্ষাৎকার এবং মহামুজা দারা ব্যান ও উদান বায়ু স্থিতাবস্থা লাভ করে। এই প্রকারে পঞ্চ্পাণকে জয় করিয়া যোগী উর্জমার্গে শৃত্যতত্ত্বে অবস্থান করিয়া, কর্মের অজীতাবস্থায় পৌছিয়া আত্মরাজ্যে বিচরণ করিতে সক্ষম হন।

যোগিরাজ উপদেশ দিতেছেন। ভক্তগণ যাহাদের যাহা জানিবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কর্মযোগ কাহাকে বলে !"

যোগিরাজ বলিলেন—"যে কর্ম ঈশ্বরের সহিত মিলন ঘটায় তাহাই কর্ম এবং সেই কর্মের সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকাই কর্ম্মথোগ। অপর সবই অকর্ম। ঈশ্বর কোন আকাশ হইতে নামিয়া আসা বস্তু নহে, উহা একটি অবস্থা। উহা প্রাণের স্থির অবস্থা। স্থির প্রাণ জীবদেহে চক্ষণতা প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি রূপ ধারণ করিয়াছে এবং তাহাতেই মোহিত হইয়া রহিয়াছে। ইহা জীবের আপন স্বরূপ হইতে বিচ্যুত অবস্থা অর্থাৎ স্থির প্রাণ হইতে চক্ষণ প্রাণে অবতরণ অবস্থা।

#### (১) जनलाक छेनियह।

স্থির ছাবের প্রকৃত স্বরূপ। চঞ্চলতাই জীব, স্থিরছই শিব। ডাই যে কর্ম সেই চঞ্চলভার অবসান ঘটাইয়া পুনরায় স্থিরছে পৌছাইয়া দেয় অর্থাৎ জীবদের অবলুপ্তি ঘটাইয়া শিবদে উন্নীত করে তাহাকেই কর্নহোগ বলে। কর্ম ছাড়া কিছুই হয় না। যাহা কিছু আমরা পাইতে চাই, দিতে চাই সবই কর্ম পদবাচা। বিনা কর্মে কিছ পাওয়া যাইবে না. অভএব বিনা कर्त्म क्रेश्वत्रकं भाष्या यारेटर ना व्यर्षाः श्वित्रकं भाष्या यारेटर ना। ঈশ্বরকে পাইতে হইলেও অবশ্যই কিছু কর্ম্ম করিতে হইবে। জাগতিকভাবে আমরা যত প্রকার কর্ম্ম করি সেই কর্মগুলির মাধ্যমে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যাঁইবে ? তাহা নহে। কারণ সে রকম কর্ম্ম সকলেই কিছু না কিছু করিয়া থাকে। তাহা হইলে তাহারা ঈশ্বরকে পায় না কেন ? (জপ, ব্রত, উপবাস, সংকীর্তন, সংকর্ম, তীর্থভ্রমণ, পরোপকার, অতিথিসেবা, জীবেদয়া ইত্যাদি কর্মগুলি সকলেই কিছু না কিছু করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা ঈশ্বরকে পায় না কেন ? অতএব এই কর্মগুলির দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া ঘাইবে না, কারণ এই কর্মগুলি আত্মসাক্ষাৎকার ঘটাইতে সক্ষম নহে। কিন্তু এইগুলি করিলে মানুষের চিত্তুদ্ধি হয়. এইগুলি সাধনপথের সহায়ক। অভএব এইগুলি করণীয়। কর্ম ফল উৎপন্ন করিবেই, উহা কর্ম্মের ধর্ম। কুকর্ম্ম করিলে কুফল এবং স্থকর্ম করিলে স্থফল পাইতেই হইবে। যে কর্ম্মের যে ফল। যেমন কুধার নিবৃত্তির জন্ম আহণরপ কর্ম প্রয়োজন, অন্ত প্রকার কর্ম করিলে হঁইবে না, সেইরূপ আত্মসাক্ষাংকার লাভ করিতে হইলে আত্মকর্ম প্রয়োজন। গীতায় ঞ্রীভগবান্ বলিয়াছে**ন "গহনা** কন্ম গো গভিঃ।" কন্মের গভি ছজ্জেয়। সাধারণ মাহুষের পক্ষে প্রকৃত কর্ম যাহা করিলে আত্মার সহিত যুক্ত হওয়া যায় তাহা বোঝা খুবই কঠিন) তাই খ্রীভগবান বলিয়াছেন—

> কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্যেতি করস্নোঙ্প্যত্ত মোহিতাঃ। তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জাত্বা মোক্ষ্যসেহগুভাৎ॥<sup>১</sup>

অর্থাৎ কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম এই বিষয়ে বিবেকিগণও মোহিত হন; অতএব যাহা জানিলে তুমি অগুভ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কর্মে আসক্তি হইতে মুক্ত হইবে, সেই কর্ম তোমাকে বলিব। কারণ "সংস্থাসম্ভ মহাবাহে।

<sup>(</sup>১) প্ৰভাগ্য

<sup>(</sup>২) গীতা গা>৬

হাংশমাপ্ত, মথোগতঃ ॥" হৈ মহাবাহো, কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস ( ত্যাগ ) পাওরা অসম্ভব। কর্মের অতীত অবস্থাই প্রকৃত ত্যাগ পদবাচা। তখন কর্ম থাকে না। সেই সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগরূপ অবস্থাকে পাইতে হইলে কর্ম করিয়াই তাহা পাইতে হইবে। বিনা কর্মে কিছুই পাওয়া সম্ভব সহে।

তাই যোগিরাজ ১৮৭৩ খঃ ১৯শে জন লিখিয়াছেন--- "অব বড়া মজাসে বেকাম হয় সোই কাম ভ্রা—য়ানে কুছ নছি করনা এছি কাম ভ্রা—বডা আশ্চর্যা কি বাতেঁ ইসিমে হমেদা গরফ রহনা চাহিএ।" এখন আনন্দের সহিত অকর্ম হইল. সেই অকর্মই প্রকৃত কর্ম হইল অর্থাৎ কিছই না করা ইহাই এখন আমার কর্মা হইল। বড আশ্চর্যোর কথা যে সেই অকর্মতেই সব সময় থাকা চাই। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ জাগতিক যে সকল কর্মকে কর্ম মনে করে যোগিগণ তাছাকেই অকর্ম মনে করেন এবং সাধারণ মানুষ অজ্ঞতার দরুন যাহাকে অকর্ম মনে করে যোগিগণ তাহাকেই কম্ম বলিয়া জানেন। সাধারণ মানুষ ক্রিয়ার পরাবস্থা বা কম্মের অতীতাবস্থা কি তাহ। জানে না, তাই সেই স্থিরাবস্থা তাহাদের নিকট অকম : কিন্তু যোগীর কাছে তাহাই প্রকৃত কম । যোগিরাজ ২৫শে জুন ১৮৭৩ খঃ এ বিষয়ে আরও লিথিয়াছেন—"তিন কোনা আউর ৪ লকির-তিন কোনা য়ানে তিনো নাড়ি ইড়া পিঙ্গলা স্বয়্মা-চার লকির स्राटन कि जि जा राज्य मञ्ज हैं जनत्यां रहा ज़रू ज्ञारम शान जगाना —এহি অসল কাম হয়—আজ তো বিলকুল স্বাসা গয়া—বড়া ভারি নেস। ছয়া।"—তিন কোনা এবং চার লকির অর্থাৎ তিন কোনা অর্থে—ইডা, পিঙ্গলা ও সুষুমা এই তিন নাড়ি এবং চার লকির অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মকত; অর্থাৎ এই তিন নাড়ি এবং চার মহাভূত এই সকলকে অতিক্রম করিয়া পঞ্চম মহাভূতরূপী মহাশৃন্তে অর্থাৎ শৃত্যের ভিতর যে শৃষ্ঠ তাহাতে ধান করা, ইহাই আসল কার্যা। প্রাণকন্ম করিতে করিতে আজ শ্বাসের গতি সম্পূর্ণরূপে থামিয়া গেল এবং এই প্রকার কৃন্তক অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়ায় অত্যন্ত নেশা হইল। এই প্রকার সাধন করিতে করিতে তাঁহার কি অবস্থা হইল গ ২৩শে আগষ্ট ১৮৭৩ খ্বঃ লিখিয়াছেন— "আজ অভয় সব কর্ণুয়ে—অকর্ণু যো সোই মেরা কর্ণু হয়।" কোন কর্মেই আর তাঁহার ভয় নাই তাই সকল কর্মেই তাঁহার অভয়

<sup>(</sup>১) গীড়া এ৯

হইয়াছে; কারণ সাধারণ মান্ধুষের নিকট যাহা অকর্দ্ম সেই ক্রিয়ার পরাবস্থা বা কর্দ্মের অতীতাবস্থাই এখন জাঁহার একমাত্র কর্ম্ম হইল অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় তিনি সর্ব্বদা অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানও তাহাই বলিয়াছেন—

> কন্মণ্যকন্ম যঃ প্রেছেকন্মণি চ কন্ম । ল বুদ্ধিমান মনুয়েষু ল যুক্তঃ ক্তুলকন্ম কৃত্॥

যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্মে কর্ম্ম দেখেন, জনগণের মধ্যে তিনিই বৃদ্ধিমান এবং সর্ববর্ণ্যকারী হইলেও তিনিই ব্রহ্মে সংলগ্ন। ফলাকাজ্জাযক্ত যে সকল জাগতিক কর্ম সেই কর্মকে যিনি অকর্ম বলিয়া দেখেন এবং ফলাকাজ্জারহিত যে নিষ্কাম প্রাণকর্ণা, তাহা বাহাদৃষ্টিতে সাধারণের নিকট অকর্ম বলিয়া মনে হইলেও সেই অকর্মরূপ নিষ্কাম প্রাণ-কর্মকে যিনি কর্ম বলিয়া দেখেন তিনিই মন্ত্রাগণের মধ্যে বদ্ধিমান। তিনি সকল কর্ম করিয়াও ঐ নিষ্কাম প্রাণকর্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিরব্রহ্মে সদা যক্ত হইয়া থাকেন। তথন তিনি ঐ প্রাণকর্মের দ্বারা যুক্ত বুদ্ধিশালী হইয়া সদা ব্রহ্মে যুক্ত থাকিয়া অনাসক্তভাবে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তথন তাঁহার সমস্ত আস্ত্রি চলিয়া যায়। অর্থাৎ যখন নাসাপথে প্রাণের আগম নিগমরূপ কর্মের স্থিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কর্মের অতীতাবস্থায় প্রাণের স্থিতি হয় তথনই প্রকৃত কর্মত্যাগরূপ অবস্থা। তাই যোগিরাজ ১৮৭৩ খৃঃ ১৯শে জন লিথিয়াছেন—"হওয়া অয়সা উপর চঢ়া কি বড়া জোর সালে উঠানেকেলিএ। আব বড়া মজা সে বেকাম হয় সোই কাম হয়।—য়ানে कूछ नहि कतना এहि काम छन्ना-वड़ा आफर्वाक वादउँ हेनियम स्टमना পরফ রহনা চাহিএ।"—প্রাণবায়ু এমনভাবে উপরে উঠিয়া গেল যে মনে হুইল শরীরকে জোর করিয়া উপরে উঠাইয়া দিবে। এখন বডই আনন্দের সহিত অক্ষা হইল অর্থাৎ কর্মহীন হইলাম এবং সেই কর্মহীন অবস্থায় থাকাই এখন আমার কাজ অর্থাৎ কিছু না করাই এখন আমার কাজ। বড়ই আশ্চর্যোর কথা যে ঐ বেকাম অবস্থায় সর্ব্বদা থাকা চাই অর্থাৎ ইহাই ক্রিয়ার পরাবন্ধা, এই পরাবস্থায় সর্ববন থাকা চাই।

<sup>(</sup>১) পীতা ৪।১৮

জাগতিক কর্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা যায় না। তাই ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন—

নিয়তং কুরু কন্ম জং কন্ম জ্যায়ো ১্যকন্ম গঃ। শরীরযাক্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকন্ম গঃ॥১

তমি অবশ্য-কর্ত্তব্য সকল কর্ম কর, কারণ কর্ম না করা অপেকা করা ভাল। সকল কর্ম ত্যাগ করিলে শরীর্যাতা নির্বাহ হইবে না। যাহার অকরণে প্রত্যবায় আছে, তাহাই অবশ্রকর্ত্তব্য কর্ম। এই অজপারপ প্রাণকর্মই অবশ্রকর্ত্তব্য কর্ম। কারণ প্রাণবায়ু কতৃ কই শরীর রক্ষিত হয়, স্বতরাং প্রাণবায়ুই জীবের আয়ু। সকল কর্ম পরিত্যাগ করিলেও শ্বাস-প্রশাসরপ কর্ম চলিবেই। উহা না করিয়া উপায় নাই। ঐ কর্ম না थाकिल एम थाक ना। छेटा श्रांग टरेंट जांठ, छेटा ना थाकिल जीव বাঁচিতে পারে না। উহাই প্রাণের বহিঃপ্রকাশ। মানুষ যতপ্রকার কর্ম করে সবই সকাম। কামনা বাসনা তাহার সহিত অবশ্যই জড়িত থাকে। একমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের কর্মাই নিচ্চাম কর্ম, কারণ কোন প্রকার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা উহার সহিত জড়িত থাকে ন। ইচ্ছা করি বা না করি শ্বাস-প্রশ্বাদের কর্ম চলিবেই। চঞ্চল প্রাণ হইতে জাত যে চঞ্চল মন উহা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সকাম কর্ম থাকিবেই। মনের সংযোগে যে কর্ম হয় তাহা সকাম হইতে বাধা। কিন্তু যে কর্ম মনের সংযোগ ছাডাই হয় তাহাই নিকাম কর্ম। মানুষ যখন গভীর নিজায় মগ্ন থাকে, যখন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা উভয় প্রকারই থাকে না তখনও শ্বাস-প্রশ্বাসের কর্ম চলিতে থাকে। 'ঘুমাইব' ইহা যেমন ইচ্ছা, 'ঘুমাইব না' ইহাও তেমনি ইচ্ছা। এই উভয় প্রকার ইচ্ছা যথন নাই তখনও যে কর্ম হইতেছে তাহাই নিছাম কর্ম। অতএব এই শাস-প্রশাসের কর্মাই নিষ্কাম কর্ম। আর সকল কর্ম মন হইতে জাত বলিয়া সকাম। মন স্বয়ং ইন্দ্রিয়, তাই ইন্দ্রিয় দারা কৃত কর্ম কখনই নিদ্ধাম হইতে পারে না। গীতায় ঞ্রীভগবান এই নিষ্কাম প্রাণকর্মের কথাই বলিয়াছেন। কারণ প্রাণবায় যাহা জীবদেহে চলিতেছে উহাই জীবের বর্তমান অবস্থা, উহাই অজপারূপ হংস। উহার বহিমুখ গতিরূপে হংসের বিরুদ্ধ ক্রিয়া হওয়ায় বিকার হইয়া থাকে, তাই জীব সর্ব্বদা বিকারগ্রস্ত রহিয়াছে। উহার বহিমুখী গতিহেতু আয়ুঃক্ষয়ের সহিত দেহও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্ত

<sup>(</sup>১) গীতা এ৮

অজপারূপ হংসের অন্তর্মু খ গতি দ্বারা বিধিপূর্ব্বক হংসের ক্রিয়া (প্রাণক্রিয়া) করিলে বৃত্তিগতিরূপ বিরুদ্ধ-ক্রিয়। নিবারণ করা যায় এবং আত্মভাব বা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় সকল প্রকার বিকার কাটিয়া যায়। তাই যোগিরাজ ১৮৭৩ খঃ ২১শে জলাই তাঁহার দিনপঞ্জীতে লিখিয়াছেন— ''আজ আউর বড়া স্থির ঘরকা হাল মিলা আখ আপ বন্দ হয়া জাতা হয় আউর ব্রহ্ম সাঁফ দর্শন ছোনে লগা—ত্রিকুটা য়ানে জিহ্বামূল—উপর তালুকা ছেদ বন্দ করতা হয় আউর জিহবাকা অগ্রভাগ তালু মধ্যমৈ লগতা হয় আউর জিহবাকা মূল তালুকে নিচে লগতা হয় ইসি তরহসে বিলকুল বাহরকা খাসা বন্দ হোতা হয় ধন্যভাগ উসকা জিসকো ইহ হোয়"— অর্থাৎ আজ আরও অধিক স্থির ঘরের হদিস পাইলাম, চক্ষুদ্বয় আপন। হইতেই বন্ধ হইয়া যাইতেছে এবং ব্রহ্ম আরও পরিষ্কার দর্শন হইতে লাগিল। ত্রিকৃট অর্থে ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত বা প্রসিদ্ধ তীর্থ। কিন্তু যোগিরাজ বলিতেছেন— ত্রিকুট অর্থাৎ জিহ্বামূল, এই জিহ্বা উর্দ্ধে উঠিয়া তালুকুহরের ছিজ বন্ধ করিয়া দেয়, জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর মধ্যভাগে প্রবেশ করে এবং জিহ্বামূল তালুর নীচে লাগিয়া থাকে, এই প্রকারে খেচরী অবস্থায় রেচক পুরকর্মপ প্রাণকর্ম করিতে করিতে বাহিরের আগম-নিগমরূপ শাস-প্রশাস সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গিয়া "কেবল কুম্ভক" প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাই তিনি বলিতেছেন ধন্ম ভাগ্য তাহার যাহার এই রকম "কেবল কুম্ভক" হয়। এই কেবল কুম্ভক কখন সিদ্ধ হয় ? ইহার নিখুঁত হিসাব দিয়া বলিয়াছেন—"দশলাখ একষট হাজার প্রাণায়াম মে কেবল কুন্তুক সিদ্ধ হোতা হয়।" যোগী প্রতিদিনই প্রাণায়াম করিতে করিতে যখনই উক্ত সংখ্যক প্রাণায়াম সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন তখনই তাঁহার 'কেবল কুম্ভক' আপনা হইতেই সিদ্ধ<sup>®</sup> হইবে। অর্ধাৎ ঐ কেবল-কুন্তুক অবস্থাই তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা হইবে। তাহা ইহ জীবনেই কর অথবা ছই তিন জীবনে কর।

এই কর্মটি কে করিবে ? ভগবান্ বলিয়াছেন—

নিরাশীর্বতচিন্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ। শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্রোতি কিম্মিন্।

যিনি শরীবেব দ্বারায় এই "কেবল" নামক কর্ম্ম করেন তিনি নিচ্চাম যতচিতাত্মা ও ত্যক্তসর্ববিপরিগ্রহ হওয়ায় পাপ প্রাপ্ত হন না।

<sup>(</sup>১) शीखा शरः

তাহা হইলে ইহা পরিষ্কার বোঝা যায় যে ভগবান্ ঐ "কেবল কর্মকেই" প্রকৃত "কর্মযোগ" বলিয়াছেন। ইহাকেই অপর জায়গ্র, "সহজ কর্ম্ম" বলিয়াছেন। অতএব যাহা "কেবল কর্ম" তাহাই "সহজ কর্ম্ম" এবং উহাই "কর্মযোগ।" শ্রীভগবান্ অর্জুনের মাধ্যমে সকল মানবকে এই কর্মযোগ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই কন্ম কেমন করিয়া করিতে হয় ? ইহার স্বরূপ কি ? এ বিষয়ে ভগবান্ মোটাম্টি পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। মোটাম্টি বলিবার উদ্দেশ্য ইহা গুরুম্থী বিভা, পুস্তক পড়িয়া জানা যায় না।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে। প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ। অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেমুজুহ্বতি॥

কেহ কেহ প্রাণ বায়ুকে অপানবায়ুতে এবং অপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে হোম করেন। এইরপ করিতে করিতে 'কেবল' নামক কুম্ভকের দ্বারায় প্রাণের গতি রুদ্ধ হয় অর্থাৎ প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া থাকেন। অপর কেহ কেহ ঐ প্রকারে প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম করিয়া প্রাণকে প্রাণেতেই হোম করেন অর্থাৎ ওঁকার ক্রিয়া করেন। ইহাই প্রকৃত হোম। এইরপ করিতে করিতে তিনি—

## স্পর্শান্ কৃত্বা বহিব্বাফাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে জ্রুবোঃ। প্রাণাপানো সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণো॥

রূপ-রসাদি বাহ্য বিষয় সমৃদ্য়কে বাহিরে রাখিয়া, চক্ষুকে জ্রন্থরে মধ্যে রাখিয়া (শাস্তবী অবস্থায় ) নাসাভ্যস্তরচারী হন। প্রাণের যে কর্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম, যাহা নাসাপথে অজপারূপে অবিরাম চলিতেছে, প্রাণকর্মের দ্বারা দেহাভ্যস্তরস্থ সেই বায়ু সকলকে স্থির করিয়া, উহার উর্দ্ধাধাগতি স্বতঃ রহিত করিয়া নাসামধ্যেই সঞ্চরণ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ আষাঢ় শুকুপক্ষ নবমীতে যোগিরাজ তাঁহার সাধনার উপলব্ধির কথা লিখিয়াছেন—"আঁশে উপর স্থির হোগিয়া ব্রহ্ম দেখনে লগা—স্বাসা ভিতর ভিতর চলেনে লাগা মন স্থির ভন্মা—প্রণাম করিয়া বিন্দি আঁখকে উপর হাত তক্ষাৎকে থড়ি পিছেকে প্রণামকে বধত খালি আঁখনে দেখা

<sup>·(</sup>১) शोखा धारक

<sup>(</sup>২) গীড়া হা২৭

সবেরে দেখা, সবেরেকে বখত আব প্রণাম করেনেকা এরাদা নাহি করতা আপকে আপ প্রণাম হোতা হয়—ভিতর ভিতর জিহবা গলেকে ভিতর বৈঠ গয়া।"-এখন ভাঁহার চক্ষম্বর উপরে স্থির হইরা গিয়াছে, স্পালন রহিত হইয়াছে (শাস্তবী অবস্থা), এই অবস্থায় তিনি ব্রহ্ম দেখিতেছেন। এখন শ্বাসের গতি স্বয়ুমায় চলিতেছে তাই মন নিরোধ হওয়ায় স্থির হইয়া গিয়াছে। সকালবেলায় প্রণাম করিবার সময় খালি চোথে ছই হাত তফাতে বিন্দু দেখিলেন: কিন্তু এখন তাঁহার মন মনেতে অবস্থান করায় আর প্রণাম করিতেও ইচ্ছ। নাই, আপন। হইতেই নিজেই নিজেকে প্রণাম হইতেছে। কণ্ঠকুপে তালুকুহরে জিহ্বা বসিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় কোন প্রকার ইচ্ছা বা চিন্তা না থাকায় হুই নাই এবং হুই না থাকায় কে কাহাকে প্রণাম করিবে ? সর্ব্ধান্তম্মময়াজগৎ হইয়া যাওয়ায় নিজেই নিজেকে আপন। হইতেই প্রণাম হইতেছে। প্রণাম করিতে হইলেই ছুই হইল। তাহা হইলে প্রাণকন্ম বা আত্মকন্মকেই প্রকৃত কর্মযোগ অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলার যে কার্য্য সর্ব্বদ। জীবদেহে চলিতেছে তাহার বহিম্প গতিকে অন্তম্প করিয়। উহার মিলন ঘটানই কর্মযোগ। এইরূপে ''সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে'' অর্থাৎ সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগকেই যোগ বলে। অপর জায়গায় ঋষি বলিয়াছেন "যোগ**ন্চিত্তর্তি** নিরোধঃ।" চিত্তের সকল প্রকার বৃত্তির নিরোধ অবস্থাই যোগ। প্রাণকর্ম করিতে করিতে বায়ু স্থির হইলে চঞ্চল প্রাণ স্থির হয়। প্রাণ खित **इटेलार्ड वर्लमान एकल मन**७ खित हुटेश। माना मन व्यवसान कात । সেই অবস্থায় বর্ত্তমান চঞ্চল মন না থাকায় কোন প্রকার চিন্তা থাকে না। সেই চিন্তা শৃক্ত অবস্থাকেই যোগ বলে। তাই ভগবান্ অর্জুনকে যোগী হইতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—

# তপন্ধিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ। কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তম্মাদ্যোগী ভবার্জুন॥°

অর্থাৎ আমার মতে যোগী তপস্থীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কন্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও। কারণ

- (১) জ্ঞানসভালনী ভত্ত।
- (২) পাডঞ্জল খোগপুত্ৰ সমাধিপাদ ২ স্লোক
- (৩) গীড়া ৬:৪৬

একমাত্র যোগীই ইড়া-পিঙ্গলার মিলন ঘটাইয়া স্থির সাম্যাবস্থা বা কর্ম্মের অতীতাবস্থা লাভ করিয়া পরমাত্ম-তত্ত্বরূপ বিজ্ঞানপদে সতত্যুক্ত বা অবস্থিতি লাভ করিতে সক্ষম হন। এই আত্মকর্মের দ্বারা আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন ঘটাইবার জন্ম অর্থাৎ স্থিতিলাভের অভ্যাসক্রিয়াই অভ্যাস যোগ।

অপর এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"শাস্ত্রে আছে জীবের প্রতি দয়া করিলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। কি প্রকারে জীবের প্রতি দয়া করা সম্ভব, ইহা কুপা করিয়া বুঝাইয়া দিন।"

याशिताक विनालन-कौरव मया कतिरन य प्रेश्वतत स्मवा कता दय देश সম্পূর্ণ স্ত্য। কিন্তু তোমরা জীবে দয়া বলিতে যাহা বোঝ তাহা প্রকৃত জোমরা দীন, চঃখী, অনাথ, আতুর ব্যক্তিকে অর্থ, অল্ল, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা দয়। বা দেবা প্রদর্শন কর। এই প্রকারে জীবের প্রতি প্রকৃত দয়। বা সেবা করা হয় না কারণ তাহা অস্থায়ী; এবং যে ব্যক্তি দয়া প্রদর্শন করিল ভারারও আত্মলাভ হয় না। ইহাতে জীব-দেহের প্রতি সাময়িক দয়া প্রদর্শন করা হয় মাত্র। জীবের দেহটা ত আর জীব নহে। তাহা ছাডা আৰু যাহাকে যে প্রয়োজনে দয়া করিলে, ভবিষ্যুতে তাহার সেই প্রয়োজন পুনরায় হইতে পারে। যেমন ক্ষার্তকে একবার অন্ন দিলে পুনরায় ভাহার ক্ষ্যা লাগিবে। তাহা ছাড়া কুধা ত দেহের ধর্ম। এই প্রকারে সেবা করিলে দেহের সেবা করা হয়, ঈশরের সেবা হয় না। তিনি এই দেহমধ্যে বাস করেন সত্য, কিন্তু দেহের সেবা করিলে দেহাভাম্ভরস্থ ঈশ্বরের সেবা করা হয় না। যেমন জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার সাধন করিলে সেই মন্দিরস্থ দেব-দেবীর পঞ্জা করা হয় না। এই প্রকার দয়ায় ভাহার ভবরোগ দূরীভূত হইবে না। তবে সামাজিক রীতি অমুযায়ী এই প্রকার দয়া অবশ্র করা উচিত। কিন্ত শান্ত এই প্রকারে জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে বলেন নাই। শান্ত্রোক্ত মুশ্ম বুঝিতে হুইলে অর্থাৎ প্রকৃত জীবে-দয়া কি তাহা বুঝিতে হুইলে প্রথমে 'জীব' কাহাকে বলে তাহা বৃঝিতে হইবে। প্রাণ মূলতঃ স্থির। সেই স্থির প্রাণ যখন চক্ষপতা প্রাপ্ত হন, তথনই তিনি জীব পদবাচ্য অর্থাৎ দেহমধ্যে প্রাণের চঞ্চল অবস্থাকেই জীবন বলা হয়। সেই জীবন যতক্ষণ বর্ত্তমান অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল অবস্থা যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণই জীব জীবিত। ভাছা इहेल कीरत-महा विनार थार्गत थे ठकन अवसात थि प्रिशा कतिरमहे केसत সেবা করা হয় অর্থাৎ প্রাণ-কর্ম্মের দ্বারা চক্ষল অবস্থার প্রান্তি দয়া প্রদর্শন করিয়া উহাকে স্থিরপ্রাণে পুনরায় রূপান্তর ঘটাইলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।
কারণ স্থির প্রাণই ঈশ্বর। সেই স্থির প্রাণের সেবা করিতে হইলে চঞ্চল
প্রাণকে ধরিয়াই করিতে হইবে। যেমন কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হয়।
প্রাণের সেবা প্রাণের দারাতেই সম্ভব, বাহ্য বস্তু দ্বারা প্রাণের সেবা সম্ভব
নহে। "তনমন বচন কন্ম' লাগাওএ—ইসিকো অহিংসা কহতে হয়।"
—দেহ, মন, বচন ও কন্ম এই চারটিকে একত্র করিলে অর্থাৎ স্থির করিলে
বে অবস্থার উদয় হয় তাহাকে অহিংসা বলে। বচন —ব শব্দে কণ্ঠ, চ শব্দে
চন্দু, ন শব্দে নাসিকা। নাসিকা দ্বারায় যে শ্বাস আসিতেছে তাহা কণ্ঠের
দ্বারায় লক্ষ্য করিয়া বলা। কন্ম অর্থে প্রাণকন্ম। এই প্রকার অহিংসা
প্রাণকন্ম সাপেক, তখন কায়মনোবাক্যে সকল কন্মে হিংসার অভাব
হওয়ায় অহিংসা।

তিনি যে সর্বভৃতে ঈশ্বর দর্শন করিতেন সে বিষয়ে দিনলিপিতে
লিখিয়াছেন—" এরসা ছায়া পুরুষ ঘটমে ঘট্ দেখা । ভায়াপুরুষ
অর্থাৎ উত্তমপুরুষ, তিনিই পুরুষোত্তম নারায়ণ, তিনিই পুরাণ পুরুষ—তিদি
সকল ঘটে অর্থাৎ সকল দেহে বর্তমান। যোগিগণ তাঁহাকে অপলক দৃষ্টিতে
দেখেন। ১৮৭৩ খঃ ১২ই আগন্ত লিখিয়াছেন—"এক আদি পুরুষ খড়া
দেখা। আদি পুরুষ স্বভ্তমে।"—মহাশ্ন্যে এক আদি পুরুষ দণ্ডায়মান
দেখিলাম। তাহার পর লিখিয়াছেন—"চাঁদমে ওহি পুরুষোত্তমকা রূপ
রাতভর দেখা কভি ছাত পএর ভি ছয়।"—কুটস্থে যে চন্দ্র দেখা বায়
সেই চন্দ্রমধ্যে ঐ পুরুষোত্তমের রূপ সারারাত্র ধরিয়া দেখিলাম, কখনও
কখনও হাত পা আছে তাহাও দেখিলাম। "লক্ষত্র এক আদমিকে ছাতিকে
ভিতর দেখা"—এক ব্যক্তির রকের ভিতর সেই গ্রুবতারাকে দেখিলাম।

"ওকে ভজন করে সাধন করে কে কার কিবা করে, ওকি সাদা মামুষটি, ওকি কাল মামুষটি, ওজে সাদার উপর কালো সাজে এমন মামুষটি।"

> "ভেলকী লাগে দেখলে ভারে, ভারে ভারে ডাকো ভারে। ওঁ কারের পর জ্যোভি আকারে, সে যে আছে সাকার নিরাকারে।"

সাদা-কালোর উর্দ্ধে, যাহাকে দেখিলে ভেলকি লাগে সেই মামুবটিকে

কিভাবে জানা যায় ? যোগিরাজ বলিয়াছেন—"ছির বৃদ্ধিসে মালুম হোতা। হয়—জ্যোতি হ্মপ বড়া নেসা বড়া আনন্দ। ওঁকার ছারা যাহা জানিতে ইচ্ছা করে তাহা তার হয়।"

তাঁহার গুরুভক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি কথনও গুরুর নিকট গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তাঁহার দীক্ষার সময় বাতীত স্থল শরীরে তাঁহার গুরুর দর্শন লাভ করিয়াছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় ন।। তাঁহার লেখা চৌদ্ধ বছরের দিনলিপিতে স্থল শরীরে তাঁহার প্রিয় গুরু বাবাজী মহারাজের সহিত মিলিত হইয়াছেন এমন কোন উল্লেখ নাই। যিনি দৈনন্দিন ডাযেবিতে প্রতিদিনের প্রায সকল ঘটনাই লিথিয়। রাখিতেন, তিনি যদি স্থল শরীরে বাবাজীর সহিত নিজ বাডিতে অথবা অনা কোন জায়গায় মিলিত হইতেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি উহা লিখিয়া বাখিতেন ইহাই সম্ভব। বরং তিনি সাধনার মাধ্যমে তাঁহার প্রিয় গুরুর (বাবাজীর) সহিত মিলিত হইতেন এমন বছ ঘটন। তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব যদি বাবাজী স্থল শরীরে তাঁহাকে দর্শন দিয়। থাকিবেন তাহা হইলে একবারও তিনি নিশ্চয়ই লিপিবদ্ধ করিতেন। কিন্তু কোথাও তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৮৭৩ খুষ্টাব্দের ১৭ই মে তিন নম্বর ডায়েরীতে একটি মন্ত্রয় মুখাকৃতি অন্ধন করিয়া তাহার নীচে লিখিয়াছেন—"বাবাজীকে রূপ, এই জম ওধর্ম" —ইহা বাবাজীর রূপ, ইনিই যম, ইনিই ধর্ম। উহার কয়েক মাস পুর্বের ঐ তিন নম্বর ডায়েরীতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ডিসেম্বর দানাপুরে থাকাকালে निथिशास्त्र- "जन প्रागनाशु मित्रदक उपत हुए। उन नाना जिल्ला मिना. জব বাবাজীসে মিলা তব কেয়া নহি কর সকতা হয়··· ৷'' অর্থাৎ সাধনা করিতে করিতে যথন প্রাণবায়ু মস্তকোপরি উঠিল তথন বাবাজীর সহিত মিলিত হইলাম। যথন বাবাজীর সহিত মিলিত হইলাম তথন কি না করিতে পারি এইরূপ অনুভব হইল অর্থাৎ অসাধ্য কাজ আব কিছই রহিল না।

তাঁহার গুরু অর্থাৎ বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়া তিনি তিন নম্বর ডায়েরীতে ১৮৭৩ খুষ্টাব্দের ১৬ই কেব্রুয়ারী লিখিয়াছেন—''জো কিম্মন সো বুড়ুয়া বাবা" অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ তিনিই বুড়াবাবা অর্থাৎ বাবাজী মহারাজ। ইহাতে বোঝা যায় তাঁহার গুরু সাধারণ সাধক মাত্র নহেন। তিনিই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। নয় নম্বর ভারেরীতে ১৮৭১ খঃ পৌষ শুক্রপক্ষ অন্তর্মীতে ( তারিখ নাই ) কাশীধামে থাকাকালে লিখিয়াছেন—"খোদ বাবাজী কালডণ্ড লিএ উপর সূর্ব্য চন্দ্রমাকে ভিতর দেখলাই দিয়া……।" অর্থাৎ স্বয়ং বাবাজী কালদগুসহ উপরে সূর্য-চন্দ্রের ( আত্মসূর্যের ) ভিতর দৃষ্ট হইলেন।

ঐ নয় নম্বর ডায়েরীতে ১৮৭২ খৃঃ চৈত্র কৃষ্ণপক্ষ পঞ্চমীতে (তারিখ নাই)
কাশীতে থাকাকালে সাধনার মাধ্যমে তিনি যে তাঁহার প্রিয় গুক্তদেবের
সহিত মিলিত হইয়াছিলেন সে বিষয়ে এক অপূর্ব্ব বর্ণনা লিপিবছ্ক
করিয়াছেন—"শুক্তকা আদরভাও স্বয়মা জাগা বিচবিচমে আওত হেয়
কভি কভি জ্যোৎ মালুম হোত হেয় খালি আখসে স্বসুমা দেখা জাগরিত
সপন স্বসুপ্তি শুক্ত সে বাতচিত ভ্রা।" অর্থাৎ গুকুর আদরভাব স্বসুমা
জাগিল, মাঝে মাঝে আসিতেছে, কথন কখন জ্যোতিঃ অনুভব হইতেছে, খালি
চোথে স্বসুমা দেখিলাম, জাগ্রত স্বপ্ন স্বযুপ্তি, গুকুর সহিত কথাবার্ত্তা হইল।

যোগিরাজের শ্রালকপুত্র প্রফেসর তারকনাথ সান্তাল তাঁহারই নিকট ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হইয়া সাধনায় উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন যোগিরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনার গুরুদেব মহাযোগী বাবাজী মহারাজকে একবার আনান, আমরা তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।"

উত্তরে যোগিরাজ বলিয়াছিলেন—"বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিব।" কয়েকদিন পর তিনি তারকনাথবার্কে জানাইয়াছিলেন—"বাবাজীর আসিবার ইচ্ছা নাই।"

এইসব প্রমাণ হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে বাবাজী মহারাজ স্থুল শরীরে কথনও যোগিরাজের নিকট আসেন নাই। বাবাজী তাঁহার দলের কোন কোন সাধ্-সন্নাসীকে মাঝে মাঝে যোগিরাজের নিকট পাঠাইতেন দীক্ষার টাকা লইবার জস্ম। সেজস্ম অনেকেরই একটা ভূল ধারণা আছে যে বাবাজী স্থুল শরীরে যোগিরাজের নিকট আসিতেন। বরং যোগিরাজের লিখিত ডায়েরী হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে বাবাজী মহারাজ কৃষ্ণ-সদৃশ অবতার বিশেষ। তেমন মহাযোগীর স্থুল শরীরে আসিবার প্রয়োজন হয় না। বিশেষ করিয়া শ্রামাচরণকে দীক্ষা প্রদানকালে তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে যখন প্রয়োজন হইবে তিনি স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে আধ্যাত্মিকভাবে দর্শন দিবেন। অতএব তিনি যে শ্রামাচরণকে সাধনার মাধ্যমে বহুবার দর্শন দিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন ইহাই ঠিক।

স্থামাচরণও তাঁহার চৌদ্দ বছরের লিখিত ডায়েরীতে সে কথা বারবার স্বীকার করিয়াছেন।

যোগিরাজের লিখিত ডায়েরীগুলির মধ্যে তাঁহার স্বরচিত ৪৬টি গান, কবিতা বা দোঁহা লিখিত আছে। ঐগুলির উপরে অথবা নীচে কখনও 'শ্যামাচরণ' কখনও 'শ্যামা' এবং কখনও বা কেবল 'শ্যা' লিখিয়া লেখকের নাম প্রকাশ করিয়াছেন। সেখান হইতে কয়েকটি অবিকল তুলিয়া দেওয়া হইল। প্রকৃত গুরুভক্তি কাহাকে বলে ও গুরুনাম কি সে বিষয়ে তিনি একটি স্থানর গীত রচনা করিয়াছেন, যাহার মার্মার্থ বৃঝিলে সম্পূর্ণ সাধনতত্ত্বক

বোঝা যায—

"গুরুনাম সদা নিএজা মজা
দেখে যা সদা ধ্বনি সুনেজা
চোর কুঠরীর ভিতর মজা
দুটেজা বুকের জোরে
আত্মারামকে রামনাম
স্থনাইএজা—যে জাবার সে
জাক বএ তুই আপন কর্ম করেজা—
তোর হবে ভাল শেষে তুই স্থির
ঘরে চলে যা।"

সংসাররূপ অরণ্যে থাকিয়া মহাযোগীদেরও কখন কখন নিজের মনকে শাসন করিতে হয়। যোগিরাজও তাঁহার মনকে শাসন করিয়া এক অপুর্ব্ব গীত রচনা করিয়াছিলেন—

"যেথায় আছে বড় মজা
আনন্দেরই উড়াইয়া ধ্বজা
লোট তুমি সক্বাঙ্গে মজা
তাহার নাই অস্ত
মন চলে যা তুই আগে বেড়ে চলে যা
স্থথ নিশ্চয় হবে অভয় পদ পাবে
দেখে শুনে পাবে বড় মজা।
শ্রীশ্রামাচরণ ভনে সদা
রেখে। সবায়ু মনে
ইহাতেই অস্তে হবে মজা।"

সাধারণ মানুষ যোগী বলিতে বোঝেন যে যোগীগণ সাধারণতঃ কাঠখোট্ট। বা নিরস হন, তাঁহারা প্রেমের ধার ধারেন না। তামাচরণ তেমন যোগীছিলেন না। তিনি ছিলেন এক মহান্ প্রেমিক-যোগী। সেই ঈশ্বর প্রেম কেমন এবং কিভাবে তাহা পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে তিনি এক মনোরম গীত রচনা করিয়াছেন—

"প্রেমের ঘর কোথায়
বল দিকিন।
প্রেম কি অমনি মেলে
মেহনত কর কিছুদিন॥
হাতে হাতে চাঁদ পাবে
মিলন হবে যেদিন।
দীনভাবে থেকো সদা
আনন্দে রাতদিন॥
আনন্দের নাইক সীমা,
তাকাও যেমন মীন।
কালাচাঁদের প্রেমে পড়ে
হবে নাকো ক্ষীণ;
কেন বেড়াও এদিক ওদিক
ওরে বৃদ্ধিহীন॥"

কাশী কি, কাশীর স্থিতি কোথায় এবং বিশ্বনাথ কি এবিষয়ে তিনি বে ছুইখানি গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা যে কতথানি স্থুন্দর ও আধ্যাত্মিক অর্থবোধক তাহা পাঠ করিলেই বোঝা যায়—

"সাধের প্রেমেশ্বরী দীপ্যমান হরি, আসেন যান খুসী যথন দেখান চমৎকারী। হরি বিনা নাইক গতি ব্রজেশ্বরি, জগৎময় দেখি আমি ব্যাপক হরি, হরি জানেন কত রঙ্গ ভবের কাণ্ডারী। হরির উপর হর আছেন ত্রিপুরারি, ধন্ত ত্রিপুরারি কাশীর স্থিতি ত্রিশ্লোপরি যেখানে সব কিছু নাই দিবাশব্বরী।" "মেরো মন আনন্দ কানন কাশী, যাহাঁ বিরাজে সদা আনন্দ শশী। অধঃ উর্দ্ধ বিচ স্থির ঘর হয়, যহাঁ খড়ে বিশ্বনাথ অবিনাশী।"

যোগিরাজ অনেক সময় কবীরদাসের নানা দোঁহা উল্লেখ করিয়া ভক্তদের অনেক তত্তকথা বুঝাইতেন। কবীরদাসের যে সাধনতত্ত এবং যোগিরাজের যে সাধনতত্ত্ব তাহা প্রায় একই রকম দেখা যায়। সেজন্য সে সময় জনশ্রুতি ছিল যে ক্ৰীর্দাস্ই উত্তম ব্ৰাহ্মণকূলে ইহ দেহে শ্রামাচরণ লাহিডী রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ পাওয়া না গেলেও তিনি স্বয়া ডায়েরীতে এক জায়গায় লিখিয়াছেন—"যো কবিরা সোই সূর্য্য সোই ব্রহ্ম সোই হম,।" অর্থাৎ যিনি কবীর তিনিই আত্মসূর্য্য তিনিই ব্রহ্ম তিনিই আমি। আবার লিখিয়াছেন— "জো কবিরা সূর্য্যকা রূপ সোই অবিনাশি ত্রদ্ধ সোই হম।"—যিনি আত্মসূর্যারূপী কবীর তিনিই অবিনাশী ব্রহ্ম. আবার তিনিই আমি। অপর জায়গায় লিখিয়াছেন—"কায়াকে বীর কবীর য়ানে খাসা।" কায়া অর্থাৎ দেহ। এই দেহের প্রধান শক্তিই হইল শাস. সেই শ্বাসরূপী শক্তিই হইল কবীর। আর এক জায়গায় লিথিয়াছেন— "সভ্যযুগমে কবীর সাহেব কা নাম-সভ্য স্থকৃত; ত্রেভামে-মুনীন্র; দাপরমে—করুণাময়; কলিযুগমে কবীর।" অতএব তাঁহার এই সমস্ত নিজস্ব উক্তি হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে এ জনশ্রুতি ঠিকই ছিল। যিনি কবীর তিনিই শ্রামাচরণ। অবশ্য পরবন্তিকালে অনেকেই কবীর শব্দটি জীবাত্মা অর্থেও ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি যে তাঁহার অতীত অতীত জন্মের সমস্ত ঘটন। জানিতেন তাহার আরও প্রমাণ মেলে তাঁহার ঐ ডায়েরীগুলি হইতে। যেমন এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন—"আমার স্ত্রীর পূর্বজন্মে ভগিনি চিলে তাহাতে আপনকে ভালবাস।" অর্থাৎ আমার স্ত্রী পূর্ব্বজন্ম ভাগিনী ছিলেন, তাঁহার মধ্যে নিজেকে ভালবাস।

যোগিরাজ প্রতিদিনের স্থায় সেদিনও নিজ কক্ষে ধ্যানমপ্প হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি সাধারণতঃ কাহারও সহিত সকালে দেখা করিতেন না। কিন্তু সেদিন এক ভক্ত খুবই প্রয়োজনে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন এবং দার হইতে তাঁহার ধ্যানমগ্ন অবস্থা দেখিয়া সেখান হইতেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটেই দশাখ্যেখ বাজারে বাজার করিতে চলিয়া গেলেন। ভক্তটি বাজার করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন অনতিদ্রে তাঁহার গুরু যোগিরাজও বাজার করিতেছেন। ভক্তটি ভাবিলেন তিনি হয়ত ভুল দেখিতেছেন। ভাল করিয়া দেখিলেন—না ভূল নহে, ইনিই তাঁহার সেই আরাধ্য গুরু মহাত্মা শ্রামাচরণ। কিন্তু মন অত সহজে মানিতে চাহে না। তাই তিনি সন্দেহ দূর করিবার জন্ম পুনরায় গুরুগৃহে গমন করিলেন। পৌছিয়া দেখিলেন পূর্বের ন্যায় তিনি ধ্যানমগ্ন বিসয়া আছেন। ভক্তটি তাঁহার ভূল ব্রিতে পারিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—"ঠাকুর, তোমার লীলা বোঝা ভার, তোমার লীলা ভূমিই জান। আমার মত কুজ ব্যক্তির তাহা জানিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।" যোগিরাজ যে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করিতেন, এরকম বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সিজ, মুক্ত, সদা ব্রক্ষে যুক্ত মহাযোগিদের পক্ষে ইহা কোন অসম্ভব কাজ নহে'।

এক ভক্ত কাশী হইতে কয়েক মাইল দ্বে বাস করেন। একদিন তিনি সপরিবারে গোরুরগাড়ী করিয়া কাশী রওয়ানা হইলেন তাঁহার গুরুদেবকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে। মাঝখানে গাড়ীর চাকা ভাঙিয়া গেল, আর গাড়ী চলে না। চালক বহু চেষ্টা করিয়াও গাড়ী সারাইতে পারিল না। ভক্তটি স্ত্রী পুত্র কন্যাদের লইয়া বড়ই ছন্চিস্তায় পড়িলেন। কারণ কাশী পোঁছাইতে আরও তিন চার মাইল পথ যাইতে হইবে। আবার সন্ধার প্রেন না পোঁছাইতে পারিলে দস্যভয়ও আছে। তাই তিনি ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাঁহার দয়াল গুরুর নিকট আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ গোরু ছইটি গাড়ী টানিতে শুরুক করিল। সকলে দেখিলেন গাড়ী বেশ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সকলে আশ্চর্য্য হইলেন বটে, কিন্তু সেদিকে আর কেই দ্কুপাত না করিয়া সন্ধ্যার সময় যোগিরাজের বাড়ির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর তাঁহারা গুরুগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে বিসিয়া পথবিভাটের কথা গুরু সমীপে বারবার বলিতে লাগিলেন। প্রতিবারই যোগিরাজ বলিলেন—"হঁ"। ভক্তটি

<sup>(</sup>১) বোগদর্শনের ব্যাস ভাত্তে এই বোগল কারব্যুহের প্রমাণ ও বৃক্তি দেখাৰ আছে।

ভাবিলেন হয়ত তাঁহার গুরুদেবের এদিকে খেয়াল না থাকায় তাঁহার কথা ঠিকমত শুনিতেছেন না। তাই তিনি অধিক জোর দিয়া পুনরায় তাঁহার পথবিজ্ঞাটের কথা নিবেদন করিলেন। তখন যোগিরাজ বলিলেন—"দেখতে পাচ্ছ না, কত ঘামছি? একটু হাওয়া কর। কে তোমার গাড়ী ঠেলে ঠেলে আনল '"

বিপদাপন্ন ভক্তের প্রতি গুরুদেবের অপরিসীম করুণার কথা ভাবিয়া ভক্তের চোথে জল আসিল এবং উপস্থিত অস্থান্য ভক্তগণ বিশ্বয়ে স্তস্তিত হৈল। সঙ্কটাপন্ন ভক্তদের তিনি নানাভাবে সঙ্কট মোচন করিতেন। ব্রহ্মজ্ঞানী পতিতপাবন মহাযোগিগণ যে কোন অসাধ্য সাধন করিতে পারেন ইহা সভ্য, কিন্তু ভাঁহারা সব সময় সেইসব অলৌকিক বিভূতি দেখাইতে চাহেন না। কিন্তু প্রয়োজনবোধে বা দীন আর্ত্ত পদাশ্রিত শিল্পদের কাতর স্বরণে এইসব ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষেরা পরছঃথে কাতর হইয়া তাহাদের ছঃখ-ক্ষ্ট দ্রীকরণের চেষ্টা করেন। যোগিরাজকেও তাহা বছবার করিতে দেখা পিয়াছে।

স্বার এক দিনের কথা, প্রকৃতিজয়ী এই মহাপুরুষ সংসারাশ্রমে থাকিয়াও স্বগৎ, সংসার ও দেহবোধ হইতে সর্ব্বদা নির্লিপ্ত থাকিতেন। প্রতিদিনের স্থায় সেদিনও সকালে তিনি গঙ্গায় স্নানাস্তে গৃহে ফিরিতেছেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি বলিল—"আপনার পা কাটিয়া গিয়াছে রক্ত ঝরিতেছে।"

যোগিরাজ এক খণ্ড কাপড় লইয়া ক্ষত স্থানটি বাঁধিয়া কেলিলেন এবং বধারীতি বাড়ি আসিয়া আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। বাড়ির লোকেরা তাঁহার ঘরের পাশ দিয়া বাতায়াতের সময় লক্ষ্য করিলেন রক্তের একটা ক্ষীণ রেখা নালা দিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহারা দেখিলেন যে ঘরে মহাযোগী সমাধিস্থ আছেন সেই ঘর হইতে রক্তধারা আসিতেছে। তাঁহারা উৎকৃষ্টিত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং বহু ডাকাডাকি করিয়া তাঁহার সমাধি ভাঙ্গাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার শরীরে কোথাও কাটিয়া গিয়াছে কিনা।

যোগিরাজের কিছুই মনে নাই, তাই তিনি বলিলেন—"কোথাও ত কাটে নাই।" কিন্তু বাড়ির লোকেরা তখনও চিস্তিত। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা হলে এ রক্ত আসছে কোথা থেকে গু"

অকস্মাৎ মহাযোগীর মনে পড়িল। তিনি বলিলেন—"গঙ্গাস্তান করিয়া ক্ষিরিবার সময় পা কাটিয়াছিল, কিছু তাহা ত বাঁধিয়াছি।" ভাহার পর ক্ষতস্থানে দেখা গেল এক পায়ের আকুল কাটিয়াছে, আর তিনি অপর-পায়ের আকুল বাঁধিয়াছেন এবং ক্ষতস্থান হইতে যথারীতি রক্ত ঝরিতেছে। এমনই তাঁহার দেহাতীত অবস্থা লাভ হইয়াছিল।

এবিষয়ে তিনি ভক্তদের বলিতেন—"প্রাণকর্ম করিতে করিতে প্রাণবায়ু বখন সর্বদার জক্য মাধায় চড়িয়া বসে তখন যোগীদের দেহবোধ থাকে না। তখনই যোগী কৃটস্থে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়া যোগারা অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় সদা ব্রহ্মে যুক্ত হন এবং জগৎ সংসার হইতে নির্লিপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন। তোমরাও চেষ্টা করলে পারবে।" তাই তিনি সকলকে বলিতেন—"ক্রিয়ার পরাবস্থায় অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থায় থেকে সব কাজ কর। যেমন রাজস্থানী মহিলারা মাধায় কলসী নিয়ে হাসি-তামাসা করতে করতে যায়, কিন্তু মনটি থাকে কলসীতে, তেমনি কৃটস্থে মনটি রেখে সকল কর্ম্ম কর। কিন্তু জেনে রেখো বিনা অফুশীলনে মহিলারা যেমন মাধায় কলসী নিয়ে প্রকারে যেতে পারে না, তেমনি বিনা সাধনায় কৃটস্থে মন রেখে সকল কর্ম্ম করা যায় না। উহা প্রাণকর্ম্ম সাপেক্ষ।"

যোগিরাজের বাড়ির অনতিদ্রে থাকেন তাঁহার এক প্রিয় শিশ্ব।
শিশ্বের বড় ইচ্ছা গুরুদেবকে স্বীয় বাড়িতে আমন্ত্রণ করিয়া পরিতৃপ্তি সহকারে
ভোজন করান। একদিন তাঁহার সেই ইচ্ছা গুরুদেবকে জানাইলে তিনি
রাজি হইলেন। শিশ্বটি সেইমত বছবিধ খাছ্যুদ্রবের সহিত মাছের তরকারী
করিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিলেন। যোগিরাজ্ঞও
আনন্দ সহকারে যাহা খাইবার খাইলেন এবং অবশিষ্ট পাত হইতে তৃলিয়া
কেলিয়া দিলেন। ভক্তটির ইচ্ছা ছিল গুরুদেবের পাতে কিছু প্রসাদ
শাকিবে এবং সেই গুরুপ্রসাদ বাড়ির লোকেরা সকলে পাইবে। সেজ্যু
তিনি বেশী বেশী খাছ্য থালায় দিয়াছিলেন। কিন্তু গুরুদ্রের পর
যোগিরাজ হঠাৎই বলিলেন—"পাতের প্রসাদ খাইয়া লাভ নাই। দেশ,
ভগবান্ এবিষয়ে পরিকার বলিয়াছেন—'প্রসাদে সর্ব্বত্বংখানাং হানিরস্থোপজারতে।' প্রকৃত প্রসাদে সর্ব্ব হুংখের নাশ হয়। সেই প্রসাদ কি জান ং
সেই প্রসাদ হল আত্মপ্রসাদ। প্রাণ চঞ্চল বলিয়াই জীবের যত হানি, হুংশ,
কষ্ট। প্রাণকর্শ্বের দ্বারা প্রাণের উর্জাধোগতিরপ চঞ্চলতা রহিত হইলে

<sup>(</sup>১) সীতা ২া৬৫

কর্মের অতীতাবস্থারূপ (কর্মের নির্ত্তি অবস্থা) স্থিরত্ব লাভ হয়, তাহাই আত্মপ্রসাদ। সেই আত্মপ্রসাদ লাভ হইলে তবেই জীবের সকল প্রকার ছঃখ কষ্ট দ্রীভৃত হইয়া প্রসরভাব হয়। তোমরা সেই প্রসাদ লাভ করিবার চেষ্টা কর।" তিনি কখনও কাহাকেও উচ্ছিষ্ট থাইতে দিতেন না। দিনলিপিতে লিখিয়াছেন—"গলেমে মিঠা রস উপরসে নিচে গিরতা নাক্সে লন্থগি গলেকে ভিতরসে খোকিকে সাত—ইসিকা নাম অমৃত—ইসিকো পিনেসে অমর হোতা হয়।"—জিহ্বা উপরে উঠাইয়া, তালুরক্ত্রে প্রবেশ করাইয়া প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে গলমধ্যে মিষ্ট রস অমৃতব করিলাম যাহা উপর হইতে অর্থাৎ সহস্রার হইতে নীচে আসিতেছে, যাহা গলা ও নাকের মধ্যদেশে কাশিবার সময় প্রবেশ করে, ইহারই নাম অমৃত। এই অমৃত পান করিলে অমর হয়। দেবতাগণ সমৃত্যমন্থনে এই অমৃত পান করিয়াছিলেন। দেবতাগণ অর্থাৎ ক্রিয়াবানগণ উত্তম ক্রিয়া করিয়া এই অমৃত পান করিয়া অমরপদ লাভ করিয়া থাকেন।

সেখানে তাঁহার অপর এক শিশু উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারও ইচ্ছা হইল গুরুদেবকে নিজ বাসভবনে একদিন মধ্যাক্তে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবেন। গুরুদেব রাজি হওয়ায় শিশুটি নানাপ্রকার মংস্থা ইত্যাদি রন্ধন করিয়া ভক্তিসহকারে খাইতে দিলেন এবং পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। যোগিরাজও মহানদে সব খাইতে লাগিলেন। শিশুটি গুরুদেবের মনোরঞ্জনের জন্ম বারবার বলিতে লাগিলেন—"বাবা, ইলিশ মাছের ঝালটা খান, রুই মাছের কালিয়াটা খান ইত্যাদি।" ছ'চারবার বলিবার পর যোগিরাজ হঠাৎ খাওয়া ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। হয়ত কোন অপরাধ হইয়াছে এই ভাবিয়া শিশুটি জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, সব খাবার যে পড়ে রইল গ"

যোগিরাজ বলিলেন—"আমি কি মাছ খাই ? আমাকে মাছ দিলে কেন ?"

শিষ্যটি কৃতাঞ্চলিপুটে সভয়ে বলিলেন—"বাবা, আমি যে সেদিন অমুকের বাড়িতে আপনাকে মাছ খেতে দেখেছিলাম, তাই সাহস করে মাছের আয়োজন করেছিলাম।"

যোগিরাজ অবাক হইয়া বলিলেন—"আমি আবার কবে মাছ খেলাম ? আমি ত নিরামিষাশী।" সবকিছু হইতে এমনিভাবে তিনি সর্বাদা নির্দিপ্ত থাকিতেন। কলিকাতার রাজবৈছ ৺গঙ্গাধর সেনের ছাত্র ছিলেন কবিরাজ পরেশনাথ রায়। পরেশবাবু পরে কাশী আসিয়া কবিরাজী চিকিৎসা শুরু করিয়া প্রভূত যশ ও অর্থ উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল কবিরাজী চিকিৎসাতেই বিখ্যাত ছিলেন তাহা নহে, তিনি কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতিতেও প্রভূত ব্যৎপত্তি অর্জন করিয়া যশসী ইইয়াছিলেন

যোগিরাজের শ্রালক রাজচন্দ্র সান্তাল মহাশয়ের সহিত তাঁহার যথেষ্ট্র স্থাতা ছিল। সেই পুত্রে যোগিরাজের সহিত পরেশবাবুর পরিচয় ঘটে। পরেশবাবু চরকের একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। একদা যোগিরাজের সমক্ষে সেই টীকার আলোচনা হয়। সেখানে বেশ কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও উপস্থিত ছিলেন। টীকার অংশবিশেষ পাঠের পর তিনি সকলের অভিমত জানিতে ইচ্ছা করিলে পণ্ডিতগণ উচ্চ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যোগিরাজকে মৌন দেখিয়া পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন হয়েছে, আপনি কিছু বললেন না ?"

যোগিরাজ শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—"সবই ভুল হয়েছে।"

এবং সেজন্য তাঁহার যথেষ্ট দল্পও ছিল।

অর্থাৎ কন্মের অভীভাবস্থারূপ ব্রন্ধে যুক্ত এবং আত্মন্তন্ত্ বিদিত হওয়ায় বিশেষরূপে তত্ত্বক্ত এরপ বাজি দর্শন, শ্রবণ, স্পর্ন, ভোজন, গমন, নিম্নাং খাস, কথন, ভাগে, গ্রহণ, উল্লেখ ও নিমেষ করিয়াও ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়বিবয়ে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমি কিছুই করি না' ইহা মনে করিয়া থাকেন এবং অনভিমান বলতঃ কন্দ্রেলিপ্ত হন না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয়গণ করিতেছে এই ভাব দৃঢ় হয়। এই প্রকারে ব্রন্ধে সমর্পণ করিয়া এবং সর্ববদা কন্দ্রের অভীভাবস্থায় থাকার দক্ষন ফলাসন্ধিত ভ্যাগ করিয়া বিনি কন্দ্র করেন ভিনি সর্ববদা ছিরপ্রাশেরপ ব্রন্ধে যুক্ত থাকায় পূণ্য-পাপাত্মক কন্দ্র ধারা লিপ্ত হন না; বেমন পদ্মপত্ত জলে থাকিলেও জল ধারা লিপ্ত হয় না।

<sup>(</sup>১) শ্রীভগবান্ এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্তেত তত্ত্বিৎ।
পশ্যন্ শৃষন্ স্পৃশন্ জিজঃশ্বন্ গচ্ছন্ অপন্ অসন্॥
প্রলপন্ বিস্ফল্ গৃহুলু নিষনিমিবলপি।
ই লিয়াণীলিয়ার্থের্ বর্তন্ত ইতি ধার্য়ন্॥
ব্রন্ধণাধায় কন্মাণি সন্ধং ত্যকুল করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স্পাপেন পদাপ্তামিবাস্তসা। (গীডা ৫/৮-১০)

বিখ্যাত দাস্তিক পরেশবাব্র মুখের উপর এইভাবে প্রতিবাদ করিতে পারেন এমন সাহস কাহারও ছিল না, তাই সকলে হতভম্ব হইয়া মুখ চাওয়া চাওই করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ পরেশবাব্ নিজেকে কিছুটা সংযত করিয়া লইয়া বলিলেন—"আপনি চরক সম্বন্ধে কি জানেন।"

যোগিরাজ মৃত্র হাসিয়া বলিলেন—"যাহা সঠিক তাহা জানি।"

শরাহত পরেশবাব ব্যথিত চিত্তে কয়েকদিন কাটাইয়া শেষে একদিন যোগিরাজ সমীপে আসিয়া বলিলেন—"আমার শিক্ষক অধ্যাপক কবিরাজ শগঙ্গাধর সেন চরক পড়াইবার সময় বলিয়াছিলেন যে তিনি চরক সম্বন্ধে বাহা জানেন তাহা পড়াইলেন বটে তবে ইহার প্রকৃত অর্থ একমাক্র যোগিপুরুষগণই জ্ঞাত আছেন। যদি কোনদিন তেমন যোগিপুরুষের সাক্ষাং লাভ কর তথনই ইহার নিগুঢ়ার্থ জানিতে পারিবে।"

ইহার পর পরেশবাবু যোগিরাজের অমুগত শিশ্যে পরিণত হন।
পরেশবাবু অনেককেই বলিতেন যে তিনি কেবলমাত্র তিন জনের কাছে
সম্ভক নত করিয়াছেন—তাঁহারা হইলেন যথাক্রমে পরমেশ্বর যাঁহাকে তিনি
জানেন না, দ্বিতীয় তাঁহার বৈছগুরু ৮গঙ্গাধর সেন এবং তৃতীয়জন শ্রামাচরণ
লাহিড়ী। আর চতুর্থ জনের নিকট তাঁহার মাথা কখনও নত হইবে না।

এই পরেশবার শেষে যোগসাধনায় এত উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন যে প্রায়ই তাঁহার সমাধি হইত এবং সেই সমাধি ভঙ্গ করিবার জন্ম বয়ং যোগিরাজকে তাঁহার বাড়ি যাইতে হইত। পরেশবার ভাবিলেন ইহাতে তাঁহার গুরুর কষ্ট হইতেছে, তাই তিনি যোগিরাজের বাড়ির নিকটে একটি বাড়ি ক্রয় করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

পরেশবাবু দেহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার স্থাবর সম্পত্তির অধিকাংশ গুরুপুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়কে স্বেচ্ছায় উইল করিয়া দান করিয়া যান।

যোগিরাজের এক ভক্ত শিষ্যা একদিন যোগিরাজের কাছে তাঁহার একটি কটো চাহিলেন। যোগিরাজ একটি নিজের কটো দিয়া বলিলেন—
"যদি মনে কর এটা কটো তবে কেবলই কটো, আর যদি মনে কর রক্ষাকবচ তবে তাহাই।"

কয়েকদিন পর উক্ত স্ত্রীলোকটি অপর এক ভক্ত শিষ্যার সহিত টেবিলের উপর গীতা রাখিয়া পড়িতেছিলেন। সামনে দেওয়ালে যোগিরাজ্বের সেই

(১) বোপিরা**জ পরে চরকের এক** নিগৃড় ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন :

ফটোটি টাঙান ছিল। এমন সময় প্রচণ্ড বক্সপাত সহ জল ঝড় শুরু হওয়ায় মহিলা ছটি ভয়ে কাতর হইয়া কটোর সামনে করজোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"ঠাকুর, এই বিপদ হইতে রক্ষা কর।"

হঠাৎ নিকটেই একটি বাজ পড়িল এবং মহিলা ছুইটির মনে হইল ভাঁহারা যেন ঝলসিয়া গেল। পরে মহিলা ছুইজনেই বলিয়াছিলেন ষে বর্ত্তকের চাঁই দিয়া কেন্ত যেন ভাঁহাদের ঘিরিয়া রাখিয়াছিল।

এইভাবে তিনি শরণাপন্ন ভক্তদের সর্বদা রক্ষা করিতেন।

যোগিরাজের আর এক প্রিয় শিশ্ব পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাশী আসিয়া যোগিরাজের বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তখন যোগক্রিয়ায় খুব উন্নত অবস্থা লাভ করিয়া মানুষ চিনিবার মত ক্ষমতা অর্জন করিয়াচন।

তিনি একদিন সকালে গঙ্গায় স্নান করিয়া গুরুগৃহে ফিরিতেছেন।
রাস্তায় যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন তাঁহার কিছুটা অগ্রে একজন লোক
যাইতেছেন যিনি বেশ উচ্চ পর্য্যায়ের সাধক হইবেন। তাই তাঁহার সহিত
আলাপ করিবার ইচ্ছা হওয়ায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় অধিক জ্বোরে হাঁটিতে
লাগিলেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তিও পিছন ফিরিয়া তাঁহার দিকে না তাকাইয়া
অন্তর্মপ জ্বোরে হাঁটিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে ধরিবার
জক্ষ্য দৌড় শুরু করিবা মাত্র সেই ব্যক্তিটি অদৃশ্য হইলেন। ইহাতে ভট্টাচার্য্য
মহাশয়ের মনে বড়ই অন্ত্রতাপ হইল। তিনি ভাবিলেন তাঁহার শুরু বর্ত্তমান
থাকা সত্ত্বেও তিনি অপর মহাত্মার পিছনে ধাবিত হওয়ায় ব্যভিচার দোধে
দোষী হইয়াছেন। মনে মনে এইরপে বিলাপ করিতে করিতে যোগিরাজের
নিকট পৌছিবামাত্র যোগিরাজ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি

অমুতপ্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহাতে আরও লক্ষিত হইয়া তাঁহার চরণপ্রাস্কে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

যোগিরাজ বলিলেন—"কাঁদিবেন না, তিনি আপনারই এক গুরুভাই। আপনি যদি, তাঁহাকে দেখিতে চান তাহা হইলে বলুন, আমি শ্বরণ করিলেই তিনি আসিবেন!"

<sup>(</sup>১) বোগিরাক ভট্টাচার্ব্য মহাশয়কে আপনি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার ক্ষ্যেঠপুত্র ভিনকড়ি সাহিড়ী মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া অনেক সময় দীর্ঘদিন ভট্টাচার্ব্য মহাশরের বাড়িতে থাকিতেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় শাস্ত হইয়া বলিলেন—"আমি আর দেখিতে চাই না।" যোগিরাজ মৃত্ব হাস্ত করিয়া বলিলেন—তিনি আপনারই এক মুসলমান গুরুভাই, তিনিও কাহারও সহিত দেখা করিতে চাহেন না, পাছে হিন্দুদের মধ্যে কোন অসম্ভোষ হয়।"

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া কাশীতে বাস করিতেন এবং অধিকাংশ সময় পূজা পাঠ লইয়াই থাকিতেন। প্রতিদিনের স্থায় সেদিনও তিনি গঙ্গাম্বান করিয়া যোগিরাজ সমীপে আসিয়া করজোড়ে যোগদীক্ষা প্রার্থনা করিলেন।

যোগিরাজ বলিলেন—"এখন আপনি যাহ। করিতেছেন তাহাই করুন। সময় হইলেই পাইবেন।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিফল মনোর্থ হইয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার কয়েকদিন পর এক বৃদ্ধ। আসিয়া যোগিরাজকে প্রণাম করিয়। নিবেদন করিলেন যে তিনি ক্রিয়াযোগ দীক্ষা প্রার্থী।

যোগিরাজ বলিলেন—"কাল সকালে স্নান করিয়া আসিবেন।"

উভয় দিনই উপস্থিত ছিলেন এমন এক ভক্ত, মহিলাটি চলিয়া গেলে যোগিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পূর্বের ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে খুব ধার্ম্মিক বলিয়া জানি, কিন্তু তিনি দীক্ষা পাইলেন না, অথচ ঐ মহিলাটি দীক্ষা পাইবেন ইহার কারণ কি ''

যোগিরাজ প্রশাস্ত কঠে বলিলেন—"এ ব্রাহ্মণের এই জন্মে স্বেমাত্র ধর্মভাব হইয়াছে সেজগু উহার এখন বাহ্যিক পূজা পাঠ লইয়া থাকাই ভাল, কিন্তু মহিলাটি পূর্বজন্মে যোগক্রিয়া পাইয়াও অবহেলা করিয়াছিল। এই জন্মে পূর্বব কর্মফল শেষ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, সেজগু তাহাকে যোগদীক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।"

যোগিরাজের এক ভক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাশীতে ডাক ও তার বিভাগে চাকরী করিতেন। তাঁহার এক অস্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী কালীবাব্ ঘরে স্বন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কুপথগামী ছিলেন। সেজন্ম হরিনারায়ণবাব্র বড়ই হুঃখ হইল এবং তিনি বন্ধুকে কুপথ হইতে ফিরাইবার জন্য বহু ব্যাইলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। তখন তিনি ভাবিলেন বন্ধুকে যদি কোন প্রকারে তাঁহার গুরুদেবের নিকট লইয়া যাইতে পারেন তাহা হইলে সে আর কুপথে যাইতে পারিবে না। তাই একদিন তিনি বন্ধুকে বলিলেন—"চল, যোগিরাজের সহিত দেখা করে আসি।"

বন্ধুটি কিছুতেই রাজি হইলেন না, বরং যোগিরাজ সম্বন্ধে নানান বিরূপ। কথা বলিতে লাগিলেন।

হরিনারায়ণবাব তাঁহার বন্ধুর বড় হিতৈষী ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস কোন প্রকারে বন্ধুকে একবার তাঁহার গুরুদেবের নিকট হাজির করিতে পারিলে আর সে ভূল পথে যাইতে পারিবে না। তাই তাঁহার গুরু সম্বন্ধে নানান বিরূপ কথা শোনা সন্ত্বেও তিনি বিফল মনোরথ না হইয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুদিন চেষ্টা চালানর পর বন্ধুটি একদিন রাজি হইলেন এবং সন্ধ্যার সময় উভয়ে গেলেন যোগিরাজের নিকট।

যোগিরাজ তথন বহু ভক্ত পরিবৃত হইয়া উপদেশ প্রদান করিতেছেন। উভয় বন্ধু আসিয়া প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। নানান জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া বন্ধুটির বেশ ভাল লাগিল এবং সেদিনের মত চলিয়া গেলেন।

পরদিন কালীবাবু নিজেই তাঁহার বৃষ্কে বলিলেন—"চল, আজও যোগিরাজকে দর্শন করে আসি।"

হরিনারায়ণবাবু আনন্দিত হইয়া বন্ধুকে লইয়া পুনরায় তাঁহার গুরুর নিকট গমন করিলেন। এইভাবে কয়েকদিন বন্ধুকে লইয়া সেখানে যাইতে লাগিলেন। ইহার পর হইতে কালীবাবু আর কুপথে না গিয়া সং জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কিছুদিন পর যোগিরাজের নিকট হইতে যোগদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সাধন পথে প্রবেশ করিলেন।

এইভাবে দেখা যায় কত বিপথগামী ব্যক্তি তাঁহার সান্নিধ্যে আসিবামাত্র তাহাদের মনের গতি বদল হইত, তাহারা সং জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইত।

উক্ত হরিনারায়ণবাবু বিখ্যাত গ্রুপদ সঙ্গীত গায়ক ছিলেন। যোগিরাজের লীলা-সংবরণের বহু বংসর পর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বাড়িতে যে ঘরে তিনি থাকিতেন সেইখানে তাঁহার এক মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে সেখানে একটি উৎসবেরও আয়োজন করা হইয়াছিল। যোগিরাজ পৌত্র সত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয় সেই উপলক্ষ্যে হরিনারায়ণবাবুকে

<sup>(</sup>১) বর্ত্তমানে যোগিরাজের ঐ মন্ত্র মৃত্তি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিনকড়ি লাহিড়ী মহালয়ের মন্ত্র মৃত্তি 'সভ্যলোক, ডি২২/৩, চৌবটিঘাট, বারাণসীতে' ছাপিত রহিয়াছে।

নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে অমুরোধ করিয়াছিলেন সঙ্গীত পরিবেশন করিতে।
কিন্তু হরিনারায়ণবাব্ নাক কান মলিয়া জিহুরা কাটিয়া বলিয়াছিলেন—
"এখানে গান গাইতে বোল না, এখানে ক্ছুড়ি করা উচিত নয়।" কারণ
জিজ্ঞাসা করায় হরিনারায়ণবাব্ বলিয়াছিলেন—"একদিন আমার গানের
গুরু ও যোগিরাজের শিশ্ব শ্রীরামপুরের রামদাস গোস্বামী মহাশয় সহ উভয়ে
যোগিরাজকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিলাম। তখন তিনি আমাদের
সহিত গানের স্বর, তাল, লয় সম্বন্ধে উৎস্কুক হইয়া আলোচনা করিতে
লাগিলেন। আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ তিনি মুখ বন্ধ করিয়া এমন
কতকগুলি নাদ স্বরের ধ্বনি করিলেন, যাহা আজও কানে লেগে আছে।
দে স্বরের কাছে আমার স্বর কিছুই নয়। কোন্ স্বর, কোন্ ধ্বনি, কোন্
স্থানীয় প্রযন্ধ হইতে উৎপন্ন, তাহা সেদিন তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন।
সেজস্থ এখন তাঁহার সামনে গান গাহিবার সাহস করি না।"

# भाजा सुड़ित्वन ना।



যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী। (মধ্যবয়স)



যোগিরাজপোর শ্রীসত্যচরণ লাহিড়ী

## নৰম পৰিভেক

#### যোগসাধন-রহস।

ভক্ত পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন মহাগুরু, উপদেশ দিতেছেন। এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাতা-পিতাও নিকট গুরুজন ছাড়া আর কে কে প্রণম্য ? আর কাহাদের প্রণাম করা উচিত এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তি প্রণাম পাইবার উপযুক্ত !"

যোগিরাজ বলিলেন— মাতা-পিতা শ্রেষ্ঠ গুরু, তাঁহারা অবশ্য প্রন্ম্য। এছাড়া মন্থ বলিয়াছেন—

"চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ক্রিস্নাঃ। স্নাতকস্য চ রাজ্ঞচ পদ্মা দেয়োবরস্য চ॥"'

মনু বলিয়াছেন যিনি গাড়ি চড়িয়া যাইতেছেন অর্থাৎ কুটস্থেতে থাকিয়া চলিতেছেন, যিনি গলা হইতে দশ অঙ্গুলি উপরে উঠিয়া প্রাণবায়ুকে স্থাপিত করিয়া আছেন, যাঁহার আপন চক্ষে জ্বোর দৃষ্টি হইয়াছে, প্রাণকর্ম করিতে করিতে যাঁহার মন্তক ভারি হইয়াছে, যাঁহার মূলাধার হইতে মন্তক পর্যান্ত প্রাণবায়ুর স্থিতি হওয়ায় মন্তকে ঘোমটার মত টান বোধ হইতেছে, যিনি কুটস্থে সদা সর্ব্বদা ডুবিয়া আছেন, যাঁহার জিহ্বা তালুতে পৌছিয়া গিয়াছে, আর যিনি ওঁকার ক্রিয়ারূপ প্রাণকর্ম করিতে করিতে চলিয়াছেন এমন ব্যক্তিরা সকলেই প্রণমা। ইহাদের সকলকে রাস্তা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, এমন ব্যক্তিদের অগ্রে বসিবে না। মনু এবিষয়ে আরও বলিয়াছেন—

"তেষান্ত সমবেতানাং মাক্যো স্নাতকপার্থিবো। রাজস্নাতকয়োক্তৈর স্নাতকো নুপমানভাক ॥"

ইহারা সকলে একত্র হইলে ইহাদের মধ্যে মাঁহার জিহ্বা তালুতে গিয়াছে এবং যিনি কুটন্থে ডুবিয়া মগ্ন হইয়া আছেন এই ছই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। আবার তাঁহাদের মধ্যে যিনি কুটন্থে সর্ব্বদা ডুবিয়া আছেন তিনি শ্রেষ্ঠ। তাই এই সকল ব্যক্তিদের সহিত কখনও বৈরিত। করিবে না। বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও এই প্রকার ব্যক্তিদের থথাযথ সন্মান দিয়া চলিবে।

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাদের দেশে মহাত্মার অভার

## (১) (২) মন্ত্রহুক্ত ২র অধ্যার

নাই। অনেকেই মহাত্মা সাজিয়া বসিয়া আছেন। এ অবস্থায় মহাত্মা চিনিবার সহজ উপায় কি ? এবং কোন্ ব্যক্তির নিকট ইইতে ধর্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ গ্রহণ করিতে পারা যায় ? কোন্ ব্যক্তি ধর্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করিবার যোগ্য ।"

যোগিরাজ বলিলেন—"উপরিউক্ত ব্যক্তি সকল ধর্মোপদেশ দিবার যোগা বলিয়া জানিবে। যাঁহার জিহ্বা রাজিকাতে পৌছিয়াছে সহজ উপায়ে তাঁহাকেই মহাত্মা বলিয়া চিনিবে।"

> ব্ৰাহ্মস্ম জন্মনঃ কৰ্ত্তা স্বধৰ্মস্য চ শাসিতা। বালোহপি বিশ্ৰোৱন্ধস্য পিতাভবতি ধৰ্মতঃ॥

আত্মধর্মই স্বধর্ম। সেই স্বধর্ম সম্বন্ধে যিনি উপদেশদাতা এবং যিনি ক্রিয়ার নিমিত্ত অর্থাৎ স্বধর্ম নিমিত্ত শাসন করেন, তিনি বালক হইলেও ভাঁহাকে পিতাস্বরূপ জানিবে। তাই ক্রিয়ার নিমিত্ত উপদেশদাত। ও শিক্ষাদাতাকে পিতৃবৎ জ্ঞান করিবে।

অপর এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমর। না জানিয়। অনেক সময় পাপ কার্য্য করিয়া থাকি। যেমন রাস্তা চলিতে চলিতে অনেক সময় না জানিয়া পদদলিত হইয়া অনেক প্রাণী মারা যায়। এইভাবে অনিচ্চা সত্ত্রে যে সব পাপ হয় তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় কি ।"

যোগিরাজ বলিলেন শাস্ত্রে মন্ত্র এবিষয়ে পরিষ্কার বলিয়াছেন— অফা রাজ্যা চ ষাঞ্চলুন্ হিনস্তাজ্ঞানতো যতিঃ। তেষাং স্নাত্বা বিশুদ্ধ্যথং প্রাণায়ামান্ ষড়াচড়েছ ॥

যে যতি না জানিয়া জীব হত্যারূপ পাপ করে, মাত্র ছয়বার বিধিপূর্ব্বক প্রাণায়ামেতেই সেই পাপ হইতে বিশেষরূপ শুদ্ধ হয়। কারণ বট চক্রপথে অস্তর্মুখী প্রাণায়ামই পরমতপ।

> প্রাণায়ামা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়োহপি বিধিবৎকৃতাঃ। ব্যাহ্মতিপ্রণবৈক্তা বিজেয়ং পরমন্তপঃ॥°

ব্যাহ্যতি ও প্রণবযুক্ত হইয়া আহ্মণ বিধিপূর্বক তিনবার প্রাণায়াম করিলে তাহাই পরমতপ।

> দহতে শ্বায়মানানাং ধাতুনাং হি যথা মলাঃ। তথেন্দ্রিয়াণাং দহুতে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥°

<sup>(</sup>১) মনুর হৃত্য ২য় অব্যায়।

<sup>(</sup>২) (৩) এবং (৫) মনুরহক্ত।

<sup>(8)</sup> जिनवात विनवात উष्यच रहेन न्राननरकः।

ভাষি ভাষা ষেমন ধাতু শুদ্ধ হয়, প্রাণায়াম ভারা তেমনি ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হয়।
বর্তমান চঞ্চল মনই পাপ কার্য্যে রত থাকে। প্রাণায়ামের ভারা প্রাণ স্থির
হইলে বর্তমান মনও স্থির হইয়া যায়। বর্তমান চঞ্চল মন স্থির হইলে সকল
ইন্দ্রিয়ও স্থির হইয়া যায়, তথন তাহারা কার্য্য রহিত হওয়ায় সকলেই শুদ্ধ
হইয়া যায়। ইহাই ইন্দ্রিয়দের শুদ্ধাবস্থা। কারণ তাহাদের কার্য্য না
থাকিলে আর পাপ কার্য্য করিবে কে! তাই তিনি বলিতেন—"জিহবা
উঠনেসে ইন্দ্রিয় দমন হোতা হয়।" ইহাকেই থেচরী অবস্থা বা জিহবাগ্রন্থি
ভেদ বা গোমাংস ভক্ষণ বলে। ইহা যোগসাধনার প্রধান অঙ্গ। শাস্ত্র
কথনও গোবৎসকে যক্তে আছতি দিয়। তাহাকে ভক্ষণ করিতে বলেন নাই;
অবশ্য বাছ্যভাবে তাহাই মনে হয়। যক্ত অর্থাৎ প্রাণযক্তর; প্রাণকর্দ্রের ভারা
চঞ্চল প্রাণকে স্থির প্রাণে আছতি দেওয়া বা লয় করা। এই প্রাণযক্তরই
প্রকৃত যক্ত। ইহা করিতে হইলে গোমাংস ভক্ষণ করিতে হয়। গো
শব্দে জিহবাকে বুঝায়।)

গোমাংসং ভোজমেন্নিত্যং পিবেদমরবারুণীম্। তমহং কুলীনং মন্যে ইতরে কুলঘাতকাঃ॥ গোশব্দেনোদিতা জিহ্বা তৎপ্রবেশো হি তালুনি। গোমাংসভফগং তত্ত্ব মহাপাতকনাশনম্॥

অর্থাৎ যিনি নিত্য গোমাংস ভক্ষণ ও চন্দ্র হইতে যে সুধ। ক্ষরণ হয়, সেই সুধা পান করেন, তিনিই কুলীন, অস্তে কুলঘাতক। গো শব্দে জিহ্বাকে বুঝায় এবং তালুমূলে তাহ। প্রবেশ করানই গোমাংস ভক্ষণ। এই গোমাংস ভক্ষণ করিলে মহাপাপীরও পাপ নাশ হয়। আবার ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্র বলিয়াছেন—

> গো ভোজনে মহাপুণ্য, জায়া থাকিতে গৃহ শৃষ্য। গুরু মেরে স্বর্গবাস, হরি ভজলে সর্বনাশ।

অর্থাৎ এই প্রকারে গোভোজন করিলে মহাপুণা হয়; জায়া সহ সকল প্রকার বিষয়ের প্রতি আসজি চলিয়া যায়; চঞ্চল প্রাণই গুরু, সেই গুরুকে হত্যা করিয়া অর্থাৎ স্থিরপ্রাণে লয় করিলে স্বর্গবাস এবং এই প্রকারে যিনি হরির উপাসনা করেন তাঁহার সর্ব্বনাশ হয় অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা জীব

<sup>(</sup>১) इंडिश्री शिका।

বিষয় ভোগ করে তাহার। কার্য্য রহিত হয়। হরিই (স্থিরপ্রাণ) তখন সাধকের সকল প্রকার ইন্দ্রিয়াভিমুখী মনের হরণপুর্বক নাশ করেন।

পুরাকালে সকল ঋষিই এই প্রকারে গোমাংস ভক্ষণ করিতেন। শাস্ত্র-প্রণোতারা সর্বজীবে ঈশ্বর দর্শন করিতেন এবং জীবহত্যা মহাপাপ এই উপদেশ দিয়াছেন। ঋষিগণ সর্বজীবে ঈশ্বরকে দেখিয়া কোন জীবকে হত্যা করার উপদেশ দিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রকারগণ আকারে ইঙ্গিতে সবই বলিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমানকালে তাহা সবই বাহা ব্যাপারে পর্যাবসিত হইয়াছে।

তিনি থোগসাধন শিক্ষা দিতে গিয়া সকল ভক্তকে বলিতেন—
"ক্রিয়াযোগ অত্যন্ত সুন্ধ কর্ম, তাই সকলেরই উচিত পুনঃ পুনঃ গুরুসারিধ্যে
উপস্থিত হইয়া ক্রিয়াযোগ দেখাইয়া লওয়া এবং উক্ত বিষয়ে গুরুর উপদেশ
বারংবার গ্রহণ করা। নচেৎ সুন্ধ ক্রিয়াযোগকে বোঝা সকলের পক্ষে প্রথম
প্রথম অস্থবিধা হয় এবং ভূল হইবার সন্তাবনা থাকে। কেহ যদি মনে করে
প্রথমবারেই সব বৃঝিয়া গিয়াছে তাহা ভূল। সকল ভক্তের উচিত নিজেকে
সম্পূর্ণরূপে গুরুসমীপে সমর্পণ করা। নিজেকে যত সমর্পণ করা যায় ততই
গুরুর নিকট হইতে যোগপ্রণালীর স্ক্রাতিস্ক্র বিষয়গুলি অনুধাবন করা
যায়। সমর্পণ ছাড়া গুরুর নিকট হইতে কিছুই পাওয়া যায় না। গুরু ও
দেবতা সন্ধিধানে কখনও রিক্ত হস্তে যাইবে না। গুরুসমীপে সর্বদা
বিনীতভাবে গমন করিবে। তাঁহার অগ্রে বসিবে না। তিনি কুপিত
হইলেও নিজ ক্রোধ ব্যক্ত করিবে না। আমি বড় পণ্ডিত বা অনেক শাস্ত্র
জানি এই ভাব প্রদর্শন করিবে না। শাস্ত্র লইয়া গুরুর সহিত তর্ক করিবে
না। আত্মজ্ঞান বিষয়ে তিনি যাহা বলেন অবনত মস্তকে তাহা অবধারণ
করিবে।"

তিনি আরও বলিতেন—"যাহারা নিয়মিত ক্রিয়া করে তাহাদের প্রায় রোগ হয় না। ধর্মা, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারের মূল আরোগ্য হইতেছে; কিন্তু রোগ সকল আরোগ্যকে নষ্ট করে এবং মৃক্তি ও জীবনকে নষ্ট করে। অতএব ক্রিয়াবানেরা গুরুপদেশে যথোচিত ক্রিয়া করিলে তাহাদিগের নিরোগ, বৃদ্ধি এবং পরিণামে মৃক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। অতএব দরীর রক্ষার্থে গুরু আজ্ঞা সদা পালন করিবে। বায়ুই ভগবান্ হইতেছেন, ক্রিয়া করিলে সেই ভগবানের রক্ষা হয়। এই প্রকারে শরীর ও আত্মাকে রক্ষা করা কর্ত্ত্ব্য। ক্রিয়াবানেরা আপদে বিপদে পড়িলে ক্রিয়া করিলেই তাহা হইতে রক্ষা পাইবে। জিহ্বা সদা উর্দ্ধে রাখা উচিত এবং জিহ্বা উঠাইয়া সম্পূর্ণ ক্রিয়া করিবে। জিহ্বা উঠাইয়া স্ত্রী গমন করিবে। মহিলারা ঋতুকালীন ক্রিয়া করিবে না। খাইবার পর বাম কাতে শুইবে। এই বায়ক্রিয়া উত্তমভাবে করিলে কখনও হৃদরোগ হয় ন।।"

সদ্গুরু কাহাকে বলে ? ইহার উত্তরে যোগিরাজ বলিতেন—"শু শব্দে অন্ধকার এবং রু শব্দে আলোক। যিনি অজ্ঞানতিমিররূপ অন্ধকার নাশ করিয়া জ্ঞানালোক প্রকাশ করিয়া থাকেন তিনিই গুরু। শ্বাস-বায়ুই এই অন্ধকার নাশ করিতে পারেন, তাই অন্ধকার হইতে আলোক প্রদর্শনকারী শ্বাস-বায়ুই প্রকৃত সদ্গুরু। অন্ধকার নিরোধকরণের জম্মুই তাঁহাকে গুরু বলা হয় এবং কৃটস্বই শ্রীগুরু।"

শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব, সৌর প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মান্নবেরই এই ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষপ্রদ এবং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ আত্মক্রিয়ায় রত হওয়া উচিত। শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন—

## জপেচ্ছাক্তশ্চশৈবশ্চ গাণপত্যশ্চবৈষ্ণবঃ। সৌরশ্চ সিদ্ধিদং দেবী ধর্মার্থকামমোক্ষদম্॥

যোগিরাজ বিবাহিত ব্যক্তিদের সন্ত্রীক ক্রিয়াযোগ দীক্ষা প্রদান করিতেন। কারণ তিনি বলিতেন সন্ত্রীক যোগসাধন প্রাপ্ত হইলে সাধনায় বিল্প কম হয়। তিনি আরও বলিতেন এই ক্রিয়াযোগ সকল প্রকার সংস্কারের উর্দ্ধে।

. . . . .

যোগিরাজের সামনের বাড়িতে বাস করিতেন হারাণচন্দ্র রায়। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নিজ বাড়ির ছাদের উপর হইতে রাস্তার দিকে মৃত্র ত্যাগ করিতেন। ইহাতে যোগিরাজের বাড়ির লোকদের বড়ই অস্থ্রবিধা হইত। একদিন যোগিরাজ হারাণবাবুকে ঐ কর্ম করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু যাহার কাল ঘনাইয়া আসিয়াছে সে মহাপুরুষের কথাতেও কর্ণপাত করেনা।

হারাণবাব্ বলিলেন—"আমার বাড়িতে আমি যাহাই করি না কেন

<sup>(</sup>১) শুক্রীতা।

তোমার দেখার প্রয়োজন নাই।" ইহা ছাড়া অনেক অল্পীল বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

যোগিরাজ সবকিছু শুনিয়া বড় ব্যথিত হইলেন এবং কোন কথা না বলিয়া প্রদিন ঐদিকে একটি দেওয়াল তলিয়া দিলেন।

অল্প কিছুদিন পর হারাণবাব্র অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। পরবর্তীকালে দেখা বায় হারাণবাবুর বংশে আর কেহ জীবিত রইল না।

মন্ত বলিয়াছেন--

স্থ্যং হ্যবমতঃ শেতে স্থ্যঞ্চ প্রতিবুধ্যতে। স্থ্যং চরতি লোকেহস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥১

অর্থাৎ (যে ব্যক্তি মানরহিত হইয়া পরমাত্মার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তভাবে সুথে শয়ন করিয়া থাকেন অর্থাৎ স্থিরজকে জানিয়া পৃথিবীতে সুথে চরণ করেন, তেমন ব্যক্তিকে যে অপমান করে, তাহার বিনাশ হয়। তিনি নিজে কিছুই করেন না, কারণ তিনি মানাপমানের উর্দ্ধে উঠিয়া ঈশ্বরের উপর পরম নির্ভরশীল হইয়া অবস্থান করায় তাঁহার ভাল-মন্দ সকল দিক্ ঈশ্বরই দেখিয়া থাকেন। অতএব তেমন ব্যক্তিকে কেহ অপমান করিলে বা ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিলে ঈশ্বরই তাহাকে শাস্তি প্রদান করেন। হুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন। তাই যোগিরাজ সকল ভক্তকে বলিতেন—"জো ভগবান কো হামেসা ধ্যান করে উস্কো কাম উহ করতা হয়।")

সমাধিকালে দেশ-কাল বা নাম-রূপ থাকে না। তথন সব মিলিয়!
একাকার হইয়া যায়। নাম-রূপের সীমার ভিতর যাহা কিছু তাহা নিতাবল্প
হইতে পারে না। তাই তিনি বলিতেন আত্মতত্ত্বের অম্বেমণে ড়বিয়া যাও
এবং সমাধির মাধ্যমে সেই স্থির অবস্থায় অবস্থান কর। তাহা হইলে
দেখিবে নাম-রূপাত্মক জগৎ আর নাই। ক্ষুদ্র অহংবোধ স্তব্ধ হইয়া অথও
স্থির সন্থাকে নিজ বরূপ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিবে। যে জ্ঞান তুই দেখে তাহা
ভূচ্ছ, উহা ইন্দ্রিয় জাত জ্ঞান। আমি ভক্ত, তুমি ভগবান ইহাও ভূচ্ছ জ্ঞান।
কিন্তু যে জ্ঞান সকলের ভিতর সেই এক আত্মসন্থাকে দেখে তাহাই ম্থার্থ
জ্ঞান। যে আত্মসন্থা সকলের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে
বর্ত্তমান চঞ্চল মন ও বৃদ্ধি দ্বারা জানা যায় না। বেদান্ত প্রতিপান্ত অমুভূতি
বা জ্ঞান লাভ হইলে আর কেবল মাত্র ব্যক্তি, স্থান বা মূর্ত্তি বিশেষে

<sup>(</sup>১) মহুরহস্ত

ঈশ্বরত্ব আরোপ করা যায় না। তখন সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন হয়। তথন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বা ব্রাহ্মণ, শুদ্র, উচ্চ নীচ ভেদাভেদ থাকে না। তখন সর্বব্র মহাপ্রাণকে প্রত্যক্ষ করিয়া সর্বাব্রক্ষময়াজগৎ হইয়া যায়। তাই দেখা যায় উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও যোগিরাজ্বের কাছে হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান বা ব্রাহ্মণ, শৃত্র, ধনী, গরীব কোন প্রকার ভেদাভেদ ছিল ন।। তিনি সকলকেই আশ্রয় দিয়াছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের মানুষ ভাঁহার শিক্তম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সকল রকমের কুসংস্কার এবং সঙ্কীর্ণ আচারের উর্দ্ধে উঠিয়। সর্ব্বধর্ম সমন্বয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং পৃথিবীর সকল ধর্মের মূল সত্যকে তিনি এক জায়গায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে সকলেই অমৃতের পুত্র, কেহ ছোট নয় কেহ বড় নয়। আর দেখা যায় মাত্র কয়েকজন মহামানব যেমন চৈতক, কবীর, নানক, দয়ানন্দ প্রভৃতি এইভাবে ভেদাভেদশৃন্ম হইয়া সর্ব্বধর্ম সমন্বয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে যোগিরাজের প্রায়োগি**ক** অভিজ্ঞত। ছিল অপুর্ব্ব । তিনি সাধনার মাধ্যমে সেই অবস্থায় পৌছিয়া পাঁচ নম্বর ডায়েরীতে লিথিয়াছেন—"জ্যোতকে ভিতর নিলা নিলাকে ভিতর এক সফেদ বিন্দি দেখা উসকে ভিতর আদমি ওহি বছত কিস্ম কে হিন্দু ইংরেজ হোতা হয়।" অর্থাৎ (কুটস্থের জ্যোতির ভিতর নীল, নীলের ভিতর এক সাদা বিন্দু দেখিলাম, তাহার ভিতর এক মাতুর দেখিলাম। তিনিই পুরুষোত্তম। তিনিই সকল রকমের হিন্দু ইংরেজ প্রভৃতি হইয়াছেন। অপর জায়গায় লিখিয়াছেন—"দম পর দম অল্লা— प्रमारक भरत (का प्रमा बस भा आद्वा सात्म श्वित घत।" अर्थार **প্র**ভি শ্বাদের টানা ও ফেলা ইহার মাঝে একবার স্থিরত আছে অর্থাৎ শ্বাস টানা শেষ ফেলা শুরু এই সময় এবং ফেলা শেষ টানা শুরু এই উভয় সময়েই একবার করিয়া স্থিরহ আসে এবং সেই স্থির অবস্থাই আল্লা। কিন্তু সেই স্থিরত্বের প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। আল্লা অর্থাৎ খোদা, যাহা খুদ বা আদি তাহাই খুদা। খুদ অর্থে স্বয়ং বা মূল। উত্তম প্রাণকর্ম করিতে করিতে প্রাণের যে স্থির অবস্থা হয়; তাহাই মূল বা আদি বা স্বয়ং, যাহা मर्क्त জीत वर्डमान এवः मिट थून वा शानयज्ञल खित श्रान ठकन हरेलाहे জীবভাব। স্থির প্রাণ হইতেই সবকিছুর উৎপত্তি, তিনিই আদি পুরুষ ব্রহ্ম, তিনিই খুদা। পুরকের শেষে ও রেচকের আরম্ভে এবং রেচকের শেষে

<sup>(</sup>১) (थान-कार्गी 'धून'-मस्स ।

ও পুরকের আরম্ভে যে স্থির অবস্থা উপলব্ধি হয়, যাহা কেবলমাত্র যোগিগণই জ্ঞাত আছেন, তাহাকে প্রাণকর্মের দারা বাড়াও এবং তাহাতেই অবস্থান কর, তাহাই মূল বা খুদ, তাহাই ক্রিয়ার পরাবস্থা। "খোদা স্নানে খোদ—আ कर আপনেসে আতা হয়। অল্লা—আলা বডা যো সবসে বড়া।" —প্রাণকর্ম করিতে করিতে আপনা হইতেই যে স্থিরাবস্থার উদয় হয় তিনিই মূল বা খোদা এবং সেই স্থিরাবস্থারূপ মহাকাশ তিনিই সর্বব্যাপী হওয়ায় সর্ব্ব বৃহৎ, তাই তিনিই আল্লা। তাই তিনি পুনরায় লিথিয়াছেন— "বেদমমে জো দম হয় সোই অসল দম হয়।"—বেদম অর্থাৎ দম বিহীন অবস্থা। শ্বাস-প্রশ্বাসকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আটকাইয়া না রাথিয়া অন্তর্শ্মণী প্রাণকর্ম করিতে করিতে আপনা হইতে যখন কেবল-কুন্তক অবস্থা লাভ হয় তাহাই বেদম: তখন খাস-প্রখাসের বহিন্দ্রখী গতি সম্পূর্ণরূপে নিরোধ ছইয়া যায়। ইহা প্রাণকর্ম সাপেক। সেই বেদমই অর্থাৎ দম বিহীন অবস্থাই আসল দম (গুরুবক্ত্রগম্য )) এই অন্তর্শ্ব্যী প্রাণায়ামে বাহিরের বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগরপ কর্ম নাই। এই প্রাণায়ামের আরম্ভেই ইডা ও পিঙ্গলাকে পরিত্যাগ করিয়া দেহাভ্যস্তরস্থ প্রাণ ও অপান বায়কে লইয়াই কর্ম; বাহিরের বায়ু বাহিরে, ভিতরের বায়ু ভিতরে। কুটস্থের ভিতর যে খুদ স্বরূপ পুরুষোত্তম তাহা সকল মনুষ্য শরীরে একই ভাবে বর্তমান। তিনি হিন্দু, ইংরেজ, মুসলমান প্রভৃতি রূপে পৃথক নহেন। মূলে সকলেই এক, পার্থকা কেবল দৈতভাবে। অদৈতে প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ স্থিরছে **শ্রেভিন্তিত হইলে** কোন পার্থক্য থাকে না । তাই দেখা যায় সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ, বহু মুসলমান—যেমন আমির খাঁ, রহিমুল্লা খাঁ, আবতুল গফুর খাঁ প্রভৃতি, কুর্গ রাজ্যের কমিশনার এক ইংরেজ সাহেব, হাজারিবাগের পুলিশ মুপার স্পেন্সর সাহেব সহ বহু ইংরেজ ভক্ত তাঁহার শিয়াছ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহার ডায়েরীতে লেখাও আছে। বিশ্ববরেণা পতিতপাবন অক্যান্ত মহাগুরুদের মত তিনিও পতিত, সমাজনিন্দিতদের প্রতিও অরুপণ চিলেন।

যোগিরাজ শিষ্য অবিনাশবাবু বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েতে চাকরী করেন। গুরুদেবকে একবার দর্শন করিবার ইচ্ছা হওয়ায় এক সপ্তাহের

<sup>(&</sup>gt;) वर्षमादन South Eastern Railway.

ছুটি চাহিয়া তাঁহার উদ্ধান্তন কর্তৃ পক্ষের নিকট আবেদন করিলেন। তখন তাঁহার উদ্ধান কর্তৃ পক্ষ ছিলেন পরমহংস যোগানন্দজীর পিত। ভগবতীচরণ ঘোষ। ভগবতীবারু অবিনাশবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন—"ধর্ম ধর্ম করে পাগল হলে চাকরিতে উন্নতি করা যায় না, অফিসের কাজে ভাল করে মন দাও।"

অবিনাশবাব্ বিষয়মনে পদব্রজে বাড়ি ফিরিতেছেন। পথে দেখিলেন ভগবতীবাবৃও পালকি করিয়া যাইতেছেন। নিকটবর্ডী হওয়ায় ভগবতীবাবৃ পালকি হইতে নামিয়া একসঙ্গে পদব্রজে পথ চলিতে লাগিলেন। সান্ধনা দিবার ছলে এবং পার্থিব উন্নতি যাহাতে হয়, সেজগু ভগবতীবাবৃ অবিনাশবাবৃকে বুঝাইতে লাগিলেন। অবিনাশবাবৃ উদাসীনভাবে কথাগুলি শুনিতেছিলেন এবং মনে মনে তাঁহার দয়াল গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছিলেন যাহাতে তিনি ভাঁহার সাক্ষাৎ পান।

তাঁহারা উভয়ে মাঠের রাস্তা ধরিয়া চলিতেছেন। অপরাত্নের সূর্য্যকিরণ তথন চারিদিকে উদ্ভাসিত হইয়া এক উদ্দীপনাময় মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছে। হঠাৎ কয়েক গজ দূরে তাঁহারা দেখিলেন যোগিরাজ অপার্থিব শরীর ধারণ করিয়া আবিভূতি হইয়া বলিতেছেন—"ভগবতীবাবু, আপনি আপনার অধীনস্থ কর্মচারীদের উপর বড়ই নির্দিয়।" এই কথা বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন। অবিনাশবাব করজোডে প্রার্থন। করিতে লাগিলেন।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ভগবতীবাবু বিশ্বিত হইলেন। কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া বলিলেন—"কাল থেকে আপনার ছুটি, আপনি আপনার শুরুদেবকে দর্শন করিতে চলিয়া যান। আর যদি আমাকেও আপনার সাথে লইয়া যান ভাল হয়। আমি সেই মহাযোগীকে দর্শন করিতে চাই।"

পরদিন ভগবতীবাবু সন্ত্রীক অবিনাশবাবুর সহিত ট্রেনে করিয়া কাশী রওয়ানা হইলেন। যোগিরাজের বাড়িতে পৌছিয়া তাঁহারা দেখিলেন তিনি পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহারা প্রণাম করিলেন।

যোগিরাজ অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু তুইটি উন্মীলন করিয়া মৃত্ব হাসিয়া বলিলেন—"কাহাকেও ধর্ম্মপথে বাধা দেওয়া উচিত নয়।"

এরপর ভগবতীবাবু সস্ত্রীক যোগিরাজের নিকট ক্রিয়াযোগ দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

এই ভগবতীবাব্ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মুকুন্দলালের জন্মের কিছুদিন পর শিশুপুত্রকে লইয়া সম্ভীক কাশী আসিয়াছেন গুরু সমীপে। ধ্যানমপ্ত নিজের মোটামূটি আর্থিক স্বাধীনতা ছিল। তিনি সরকারী চাকরী করিয়াছেন, পেনশন লইয়াছেন, ছাত্র পড়াইয়াছেন। সাধারণতঃ দেখা যায় অস্থাস্থ গুরুগণ, যাঁহাদের নিজস্ব রোজগার বা আর্থিক স্বাধীনতা থাকে না, তাঁহারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শিশ্বদের ঐশর্যের উপরে নির্ভরশীল হইয়া থাকেন। কিন্তু যোগিরাজ স্বকীয় উপার্জনে জীবিকা নির্কাহ করায় তাঁহাকে পরায়জীবী হইতে হয় নাই। তিনি অপরের আমুকুল্যের প্রত্যাশী ছিলেন না। তাঁহার স্থাপিত আদর্শের মধ্যে ইহা বৃহত্তম আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি সকল ভক্তকে সেইভাবে চলিতে বলিতেন।

(তিনি বলিতেন, যে যোগসাধনার দ্বারা অন্তরে ঈশ্বরভাবের উদয় হয় না, সে যোগ যোগই নহে। সঠিক এবং উত্তম যোগসাধনা করিলে অন্তরে ঈশ্বরভাব বা প্রেম অবশ্রুই হইবে। কামনা, বাসনা, হিংসা, দ্বেম, লোভ, পরশ্রীকাতরতা সহ সকল প্রকার ইন্দ্রিয় ও মনধর্ম আপনা হইতেই দমন হইবে। তাই উহাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। যোগ সাধনার দ্বারা অন্তরে ঈশ্বরভাবকে প্রাপ্ত হইলে বাহিরে সবকিছুতেই ঈশ্বরের অন্তিছ অন্তর্ভূত হয়। অন্তর্রদেবতাকে পাইবার জন্ম যাহার আগ্রহ হয় নাই, সে যদি সকল তীর্থ ঘুরিয়া বেড়ায় কিছুই লাভ হইবে না)

শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি লাভের জন্ম স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজননাই। স্বতন্ত্র চেষ্টার মাধ্যমে এগুলি যদিও লাভ করা যায় তবে তাহা অস্থায়ী হইবে। কিন্তু উত্তমরূপে প্রাণকর্ম করিতে থাকিলে এগুলি আপনা হইতেই অজ্ঞিত হইবে এবং তাহা স্থায়ী হইবে। সেই স্থায়ী ভক্তিই শুদ্ধা ভক্তি এবং স্থায়ী জ্ঞানই বিজ্ঞান। অপরদিকে কাম, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, মোহ ইত্যাদি যতপ্রকার আস্থরিক বৃত্তি আছে, যাহারা সাধনপথের অন্তরায় স্বরূপ, সেগুলিকেও মনের দ্বারা চেষ্টা করিলে ত্যাগ হইবে না। যত্টুকু ত্যাগ হইবে তাহা অস্থায়ী। কিন্তু উত্তমরূপে প্রাণকর্ম করিতে থাকিলে এগুলি আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে এবং তাহার পরিবর্তে ঐ জায়গায় শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃত্তি অর্জিত হইবে। এই প্রাণকর্মের এমনই মহিমা যে ইহা করিতে থাকিলে একাধারে আস্থরিক বৃত্তির উদয় হয় এবং কোন কিছু ত্যাগ বা গ্রহণ করিবার জন্ম স্বতন্ত্র অর্থাৎ মনের দ্বারায় চেষ্টা করিবার প্রয়োজন হয় না, ঐগুলি আপনা হইতেই যাইবে ও আসিবে। আসুরিক বৃত্তিগুলি যাইলেই সান্থিক বৃত্তিগুলি আপনা হইতেই আসিবে। মন বা

ইচ্ছার দ্বারা চেষ্টা করিয়া ত্যাগ করিতে গেলে সঠিক ত্যাগ আসিবে না। কারণ যতক্ষণ বর্ত্তমান চঞ্চল মন আছে ততক্ষণ সঠিক ত্যাগ সম্ভব নহে। অতএব উত্তম প্রাণকর্মের দ্বারা ইচ্ছা বা মনের নাশ ক্রিতে হইবে। সেই ইচ্ছাতীত অবস্থায় কোন কিছুই থাকিবে না, তাহাই সঠিক ত্যাগ বলিয়া জ্ঞানিবে। তাই তিনি সকলকে বলিতেন—"ক্ষুণার্ত্তের নিকট আয় যতখানি প্রয়োজন, মুমুক্ষুর নিকট ক্রিয়া ততখানি প্রয়োজন।"

অনেক সময় দেখা গিয়াছে অপরের সঞ্চিত রোগ বা পাপরাশি ধ্বংস করিবার জন্ম তিনি নিজে তাহা গ্রহণ করিতেন। সেজন্ম মাঝে মাঝে তিনি অস্কুস্থ হইয়া পড়িতেন। উন্নত যোগিগণ আখ্যাত্মিক উপায়ে অপরের পাপ বা রোগকে নিজ শরীরে গ্রহণ করিয়া তাহা খণ্ডন করিতে সমর্থ হন। এইভাবে যোগিগণ শিশ্বদের কর্মফল প্রয়োজনবোধে খণ্ডন করিয়া থাকেন। মহাযোগিগণ যখন দেখেন যে তাঁহার কোন উন্নত শিশ্বের অতি ক্রত আরও উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন কেবল তখনই তাঁহারা এইপ্রকার করিয়া থাকেন। ইহাতে যোগিদের সাময়িক কিছুটা ক্লেশ হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের কোন আধ্যাত্মিক ক্ষতি করিতে পারে না বরং উপকারই সাধিত হয়।

তাঁহার কোন কোন উন্নত শিশ্যদিগকে যে সব পত্র দিতেন তাহাতে প্ররুষ কথা তিনি অনেকবার নিজেই লিখিয়াছেন। কখনও লিখিয়াছেন—"আমি আর কত করিব। আমার লোকের জন্য অসুধ করিয়াছে, তাহার উপর সব কাজ আছে। ক্রিয়া করুন, ভয় নাই।" আবার কাহাকেও লিখিয়াছেন—"নিজের এই শরীরে তাঁহার কতক রোগ ভোগ করিয়াছিলাম। প্রদীপে তৈল না থাকিলে তাহার নির্বাণলাভ হয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে দেহে কতক্ষণ জীবন থাকিতে পারে। আত্মার মৃত্যু নাই কারণ আত্মাই মহাকালস্বরূপ। স্থিতিপদ কালেরও উপরে। মহাকাল সমুদ্রুরূপ গতিহীন, জীবনদীর গ্রায় সেই সমুদ্রে পড়ে। কালে সতর্ক থাকিলে মৃত্যু ঘটে না।" আবার কোন শিশ্যকে লিখিয়াছেন—"অকালমৃত্যু বলিয়া শোক করিও না, জীবের পক্ষে কালাকাল মনে হয়, কালের অকাল নাই, এজন্য জীবের কর্তব্য সমস্ত কালেই কালরূপী হংসের শরণাপার হইয়া থাকা।"

(১) শাস-প্রথাগই কালরূপী হংস। ভাহার নরণাপর হইলে কালাতীত অবস্থায় । •সাওয়া যায়। মহান্ যোগিগণ তাঁহাদের অফুগত শিশ্যের উপকারার্থে অনেক সময় তাহাদের রোগ নিজ শরীরে টানিয়া লইয়া অফুগতকে রোগমুক্ত করিয়া থাকেন। ইহাকে তাঁহাদের অহৈতুকী কুপা বলিতে হইবে। যোগিরাজকেও এইভাবে ভক্তের উপকারার্থে বহুবার করিতে দেখা গিয়াছে। তাই তিনি বলিতেন অনস্ত মহাকাল যাহা অবিচ্ছেছ্যভাবে চলিয়াছে তাহা অথগু। কেবলমাত্র শাস-প্রশাসের টানাফেলার মাধ্যমে সেই অথগু কালকে থগু বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা থগু নহে। সেই মহাকাল ঘটস্থ হইয়া অর্থাৎ দেহস্থ হইয়া হংসরূপে (শ্বাস-প্রশাসরূপে)জীবদেহে বিরাজমান। তাই তিনি সকলকে বলিতেন সেই শ্বাস-প্রশাসরূপ হংসের শরণাপন্ন হও, তাহা হইলে আর কালাকাল থাকে না অর্থাৎ মৃত্যু থাকে না।

কাশী হইতে দূরে থাকিতেন যে সব ভক্ত শিস্তারা তাঁহাদের মধ্যে উৎস্কুক অনেক শিস্তা মাঝে মাঝে কাশী আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অমুমতি চাহিয়া পত্র দিলে যোগিরাজ উত্তরে অনেককেই লিখিয়াছেন—"তোমাদের কূটছের মধ্যেই যখন আমি সর্বদা আছি, তখন এই হাড়মাংসের দেহটাকে দেখতে আসার কোন্ প্রয়োজন"? এরকম বহু পত্রের মধ্যে দেখা যায় কাহাকেও লিখিয়াছেন—"দেখা করার জন্য এত ব্যস্ত কেন? আমার এই হাড়-মাস দেখিয়া লাভ কি? কূটছে লক্ষ্য রাখুন, তাহাই আমার রূপ, আমি হাড়মাস বা 'আমি' এই শব্দও আমি নহি, আমি সকলের দাস।" কাহাকেও লিখিয়াছেন—"শুরু সব চালাইতেছেন। আমি কূটস্থরূপে সর্বদা সঙ্গে আছি।" অপর এক শিস্তাকে লিখিয়াছেন—"মায়া কর্তুক হাড়মাস দেখা যাইতেছে, তাহা যত শীঘ্র যায় অর্থাৎ মায়ার বিষয় যত শীঘ্র যায় ততই ভাল। ভাল মন্দ তথায় নাই। আমার বলিতে যাহা কিছু আছে তাহা গুরুকে অর্পণ করা চাই। অর্পণ হইলে তাহাতে আর স্বত্ব থাকে না। যখন দেহ অর্পণ করেছেন তখন নিজের দেহ দেখলেই ত আমাকেই স্কুলেতে দেখা হয়। এইরূপ ভাবে আমার দেহ সব। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ক্রিয়া করুন।"

ভক্তদের উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেন—"যোগী হইতে গিয়া এত ছুর্ব্বল হাদয় কেন ? গাছতলা ত কেই লয় নাই, নদীর জল ত কেই লইবে না। অনিত্য বিষয়ের জন্য এত ভাবনা কেন ? আপনার কর্ত্ব্য ভবিয়াৎ ও

(১) বিভিন্ন ভক্তকে লেখা পদ্ধ হইতে তাঁহার এই উক্তিগুলি অবিকল ভূলিয়া দেওয়া হইল। অফ্চিড ভাবিয়া ভক্তদের নাম প্রকাশ করা হইল না।

অতীতের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণের চিন্তার সহিত বন্ধ মানের সমস্ত কার্য্য করা। অর্থে স্থপ কাহারও হয় নাই, হইবেও না। মনের করকরানিতে অর্থের চেষ্টা। এত ভবিষ্যতের ভাবনা কেন ? সব পুড়ন नाटकत शुजून, राम्रदत शम्मादत এই বোল निस्म नवारे कि कि कतरह। जगर अतीकात खुल। जुकल फिर्किट फुक ब्रुश हार्टे, कान विषरश्रहे অভাব বোধ করা চাহি না। এক্ষণে মনের বল যাহাতে না কমে তাহা করা চাহি, বিশেষ দক্ষতার সহিত সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে, কোন বিষয়ে ভীত হওয়া চাতি না। শয়তান সর্বত্ত মনের মধ্যে যেরিয়া আছে. আত্মা ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে মন না যায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। ক্রিয়ার অভ্যাসই বেদপাঠ। এই ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে করিতে যখন ক্রিয়ার অতীত অবস্থায় লক্ষ্য হইবে, তাহাই বেদান্ত দর্শন। তাহা ক্রিয়া করিয়া দেখা উচিত। পুস্তক দেখিয়া কি হইবে? ক্রিয়াই যজ্ঞ। ক্রিয়া সভা আরু সব মিথা। এই যজ্ঞ সকলের করা উচিত। মনের ত্রাণ অবস্থার নাম মন্ত্র। কেহই শ্লেচ্ছ নহে, মনই শ্লেচ্ছ। নারায়ণ সকল ঘটেই বিরাজ করিতেছেন। কেছই কিছু করে না, সমস্তই ভগবান করেন, জীব উপলক্ষ্য মাত্র। সেই গুরু-ভগবানে লক্ষ্য রাখিতে বিধি-পূর্ব্বক চেষ্টা করুন, ইহাতেই মঙ্গল। আত্মাই গুরু। মনের এই প্রকার বল লইয়া ক্রিয়া করিতে হইবে—আমি কাহারও নহি, কেছ আমার নহে। একদিন নিশ্চয় সকলকে সব ছাডিতে হইবে। সেদিন যে কাহার करत इरत निक्षम नाई। लारक निकित्त थारक, किन्न राजवा यथन হঠাৎ আদে তখন সব হায় হায় করে। অতএব লক্ষ্য স্থির করিয়া সকলকার সেই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। বস্তুতঃ তাঁহার জন্ম প্রাণ না কাঁদিলে তাঁহাকে অন্তরে ডাকিবার শক্তি হয় না। অব্যয় অবিনাশী গুরুই (আত্মা) অহৈত্কী প্রেমের উদাহরণ। তিনি অতি নিকটে সর্বদা সকলের কাছে আছেন, ইহাতেও কেহ তাঁহার অথেষণে যত্নবান নহে। ভাল যে কি তাহা জীব জানে না, জানিলেই ত শিব হল। ভাল কি তাহা না জানায় সময়ে ভালকে মন্দ বলিয়া মনে করে। ক্রিয়ার পরাবস্থার পর যে অবস্থায় (কর্মের অতীত অবস্থায় ) শ্বাস টানা ফেলার ইচ্ছা স্বতঃ থাকে না তাহাতে মন রাখা চাই। উক্ত অবস্থাই

<sup>(</sup>১) বেদ অর্থাৎ জ্ঞান। যিনি কৃটস্থকে জানিয়াছেন তিনিই বেদজ। জ্ঞানের অন্ত অবস্থাই বেদান্ত। তথন কোন প্রকার ক্রিয়া বা কর্ম না থাকায় তাহাই কর্মের অতীতাবস্থা, তাহাই বেদান্ত। তথন জ্ঞানও নাই অজ্ঞানও নাই। খাসই বেদমাতা গায়জী।

ক্রফপদবাচ্য। ক্রফ শব্দের অর্থও তাহাই। শ্বাসের টানাফেলার নিরতির অবস্থা যাহা স্বতঃ হইয়া থাকে তাহাই স্থিরপ্রাণরপ জীবনকৃষ্ণ। যাহার। গোপনে সাধন করে তাহার।ই গোপী। গোপী শক্তের অর্থও ঐ। গোপীর নিজ শরীররূপ রন্দাবনে এই জীবনরুষ্ণের প্রকাশরূপ আগমন প্রতীক্ষা সর্বদা করিয়া থাকে। গুরুক্পা চাহ্নিতে হয় না. ভাষা গুরুর আজামতে কার্য্য করিলে আপনা আপনি না চাছিতে পাইয়া থাকে। অতএব গুরুবাক্য দৃঢ় করিয়া গুরুর উপদেশ মত নিজ স্থিরপ্রাণে ভগবান বোধ। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিলে একদিন তাহা প্রত্যক্ষ হইবে, ইহা অতীব নিশ্চয়। মনের জোর না থাকিলে যে স্থানে থাকিলে মনের বল হয় সেই স্থানে থাকা উচিত এবং সেই স্থানে থাকিয়া ক্রিয়া করা উচিত। ভয়ের সহিত ক্রিয়া করিলে ক্রিয়া করা হয় না এবং সেই ক্রিয়া দারা নিজেকে রক্ষা করা যায় ক্রিয়া করিলেই নিজেকে রক্ষা করা যায়। ক্রিয়াবানকে খাওয়াইবে। ক্রিয়াবানকে খাওয়াইলেই সকল দেব-দেবীকে খাওয়ানো হয়। ক্রিয়াবানই দেবতা, সকল দেবতা এই ক্রিয়াই করিতেছেন। এই দেহেই মুক্তিলাভ করিতে হইলে বিধিপূর্বক ক্রিয়া করা চাই, তবেই গুরুরপায় যাহা প্রার্থনীয় তাহা ঘটে। যাহারা বলে কেবল স্থুখ ও দীর্ঘায়ু চাই, মুক্তি চাই না, তাদের সব ফাঁকিবাজী। তারা আশীর্কাদ চায় ইছা কিন্তু হইবার নহে।

অনেক সময় তিনি নানাভাবে নির্দিষ্ট ভক্তদের আকর্ষণ করিয়া আনিতেন। তাহাদের পাথিব ও পারমার্থিক উভয় ভারই অনেক সময় গ্রহণ করিতেন এবং তাহাদের সাধন জীবনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তুলিতেন।

<sup>(</sup>১) শ্রীকৃষ্ণ। শ্রী—স্থার। শ্রাস, প্রাণবায়; র=ব ফ্রীজ—তেজগুড় (বাহা চক্তে আছে); ঈ=শক্তি। অর্থাং শক্তিপূর্বক প্রাণক্ষের হারা চক্তে বায় ছির হইলে চক্ষর বে ম্পন্দনরহিত (দৃষ্টিঃ ছিরা যত্ম বিনাবলোকনম্—ইতি জ্ঞানসঙ্গলিনীতন্ত্র) অবস্থা হয় সেই স্থানর অবস্থার নাম শ্রী। কৃষ্ণ—ক ধাতু কর্ষণ করা, ণ—নিবৃত্তিবাচক। অর্থাং এই দেহরূপ ক্ষেত্রকে প্রাণক্ষের হারা কর্ষণ করিতে করিতে যে ম্পন্দনরহিত নিবৃত্তিরূপ শাখত স্থিরত্বপদ লাভ হয় তাহাই শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণ অবিনাশী, সকল দেহেই বর্ত্ত্যান।

<sup>(</sup>২) তাই তিনি সকলকে হৈ চৈ না করিয়া গোপীতাবে অর্থাৎ গোপনে আত্ম-সাধন করিতে বলিতেন। মহাত্মা রাসপ্রসাদও তাহাই বলিয়াছেন—"অঁকে অমকে করলে পূজা অহংকার হয় মনে মনে, লুকিয়ে তাঁরে করবি পূজা জানৰে নাকো জগৎজনে " কিন্ত চুঃধের বিষয় বর্ত্তমানে এই আঁকজমকই সর্বস্থ।

ভক্তদের তিনি শিখাইতেন কেমন করিয়া আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া জীবনে আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটাইতে হয়। তাঁহার করুণাধারা অনেক সময় স্নেহ—ভালবাসার মধ্য দিয়া অথবা কোন অলৌকিক দর্শনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। তাঁহার এইসব অলৌকিক করুণালীলা দেখিয়া ভক্তদের বিশ্বয়ের অন্ত থাকিত না। তিনি ছিলেন সকলের প্রকৃত কল্যাণকামী ও পথপ্রদর্শক। তাই তিনি সর্বদা ভক্তদের ঈশ্বর কথা ও গভীর যোগসাধনতত্ব সকল সহজ্ঞ সরল ভাবে ব্র্ঝাইয়া দিতেন। তাঁহার উপদেশ ও আশীর্বাদে মাহ্র্য প্রকৃত কল্যাণ পথের সন্ধান পাইত। বাস্তব জীবনের কত সমস্তা লইয়া অথবা অধ্যাত্মজীবনের পথ পাইবার আশায় কত মান্ত্র্য তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিত এবং তিনিও সদাই তাহাদের প্রকৃত কল্যাণপথের দিক্-নির্ণয় করিয়া দিতেন। ভক্তদের সকল কর্ম, আচরণ ও চিস্তার সহিত তিনি একীভূত ইয়া তাহাদের প্রতি প্রথব দৃষ্টি রাখিতেন।

তাঁহার এই অলৌকিক করুণালীলা সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনিবিলেন—"সত্যিকার বিশ্বাস নিয়ে তোমরা যদি আমার শরণাপার হও, তাহলে যত দূরেই আমি থাকি না কেন উপস্থিত না হয়ে উপায় কি? কিয়া যে করে আমি তার কাছে উপস্থিত থাকি।"

তিনি বলিতেন সকলে যখন মন্দিরে যায় তখন কি কেবল মন্দিরকে কেহ প্রণাম করে, না কি ঐ মন্দিরের ভিতর যে অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী আছেন তাঁহাকে প্রণাম করে ? দেব-দেবী ব্যতীত মন্দিরের কোন মূল্য নাই। আবার ঈশ্বর ত সব জায়গাতেই আছেন, অতএব ঐ বিগ্রহের মধ্যেও আছেন ইহা যেমন সত্য, তেমনি তোমার ভিতরেও আছেন ইহাও সত্য। বরং তোমার ভিতরে আছেন ইহা অধিকতর সত্য, কারণ তুমি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াও। তাহা হইলে দ্রের বস্তুকে না খুঁজিয়া নিকটের বস্তুকে খোঁজাই ভাল। তিনি যখন তোমার ভিতরেও আছেন এবং উহা যখন সর্বাপেক্ষা নিকটে, তখন সেই নিকটের বস্তুকে খোঁজাই ত বুদ্ধিমানের কাজ। তাই ভগবান্ বিলিয়াছেন—"ঈশ্বঃ সর্বভ্রানাং হাদেশেহর্জুন তিন্ঠতি।"

সকল ভূতে তিনি আছেন বটে কিন্তু হৃদয়দেশে তাঁহার অধিকতর অবস্থান। সেই হৃদয়ের মধ্যে ডুবিবার কথা রামপ্রসাদও বলিয়াছেন— "ডুব দে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।" হৃদয়ের মধ্যে ডুবিতে পারিলে তবেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে, বাহিরে নহে।

<sup>(</sup>১) গ্রীভা ১৮।৬১

তিনি বলিতেন নারী সৌন্দর্য্যসহ ঈশ্বরের রচিত সকল সৌন্দর্য্যের দিকে দেখিবার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি বা অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু সেই রূপ ও সৌন্দর্য্যের দিকে দেখিবার সাথে সাথে লক্ষ্য রাখিতে হইবে উহার সৃষ্টি কর্তার প্রতি, যিনি অপূর্ব্ব দক্ষতা ও শিল্প-চাতুর্য্যের দ্বারা তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সৃষ্টি কর্তাকে ভুলিয়া কেবল মাত্র তাঁহার রচিত সৌন্দর্য্যকে দেখিলে চলিবে না। তাঁহার রচিত সৌন্দর্য্য যদি এত সুন্দর হয়, তাহা হইলে তিনি নিজে কত স্থানর ? এইভাবে সকল সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টি কর্তাকে দেখিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। কিন্তু মনে রাখিও বিনা সাধনায় ঐ প্রকার স্বচ্ছ দৃষ্টি কাহারও আসিবে না। ইহা কথার কথা নহে। মনের দ্বারা যতই চেষ্টা কর স্থায়ী ভাব আসিবে না। কিন্তু যতই প্রাণকর্ম্ম করিবে ততই মন স্থির হইবে এবং যতই মন স্থির হইবে ততই ঐ প্রকার স্বচ্ছ দৃষ্টি আসিবে। তখন সকল রূপ ও সৌন্দর্য্যের মাঝে তাহাকেই দেখিবে।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের বাহ্য পূজার প্রয়োজন হয় না। যোগিরাজ নিজেও ভাহা কখনও করেন নাই। এ বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেন—

> "উত্তমো ব্ৰহ্মসস্ভাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ। স্তুতিৰ্জপোইধমোভাবো বহিঃপূজা অধ্যাধ্যঃ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্থান করা উত্তম, ধ্যান মধ্যম, স্থাতিজপ অধমভাব এবং বাহ্যপূজা বা স্থুল পূজা অতি অধম।

তাই বলিয়া তিনি কথনও সাকার পূজা করিতে কাহাকেও নিষেধ করেন নাই। বরং বলিতেন সাধারণের পক্ষে সাকার পূজা বা স্থুল পূজা অবশ্য করণীয়। সাকার পূজা করিতে করিতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রুদ্ধার উৎকর্ম হয় এবং কালে যথন আত্মসাধনা পাইবে তথন তাহার বাহ্যপূজা না করিলেও চলিবে। সকল প্রতিমাই প্রাণরূপী ঈশ্বরের প্রতীক। ঋষিরা ধ্যানের মাধ্যমে যে সব রূপ দর্শন করিয়াছেন সেই সব রূপগুলিকেই প্রতিমাকারে স্থাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে আকর্ষণ পূর্বক পূজা করিতে

<sup>(</sup>১) মহানিকাণ ভৱ।

নির্দেশ দিয়াছেন। সাধারণ মাতুষ আত্মকর্ম জানে না, সেকারণে তাহারা অন্তশ্চক্তে এ রূপগুলির দর্শন লাভ করিতে পারে না। সবকিছুরই তুইটি দিক্ আছে। একটি বহিরঙ্গ, অপরটি অন্তরঙ্গ। সাধনক্ষেত্রেও এই তুইটি আছে। মূর্ত্তি শূজা, তীর্থ জমণ, ব্রত, উপবাস, গঙ্গাম্বান, জপ, সংকীর্ত্তন, ক্ষতিথি সেবা, দরিজসেবা, সাধুসেবা ইত্যাদি সবই সাধনার বহিরঙ্গ মাত্র। একমাত্র আত্মকর্মই অন্তরঙ্গ সাধনা। চাকুরিক্ষেত্রে যেমন উন্নতি আছে, তেমনি জীবেরও উন্নতি আছে। দয়ার্দ্রন্থার অন্তর্লক্ষ্য নাই। সকল মান্ত্র্যুর উন্মর্থাকেই ঈশ্বর ভাবিয়া থাকে। এই প্রকার মান্ত্র্যুর অধিক। ইহাদের জন্মই শ্বিরা বহিরঙ্গ সাধনার প্রচলন করিয়াছেন। এই প্রকার মান্ত্র্যুর অধিক। ইহাদের জন্মই শ্বিরা বহিরঙ্গ সাধনার প্রচলন করিয়াছেন। এই প্রকারে বহিরঙ্গ সাধনা করিতে করিতে জন্মান্তরে জীব শুদ্ধ হইবে এবং সাধনার অন্তরঙ্গ লক্ষ্য পড়িবে, তথনই তাহারা অন্তরঙ্গ সাধনা পাইবার উপযুক্ততা লাভ করিবে এবং অন্তরঙ্গ সাধনা করিতে

# যথাগাধনিধের্লকো নোপায়ঃ খননং বিনা। মল্লাভেইপি তথা স্বঅচিন্তাং মুকুন ন চাপরঃ॥

অর্থাৎ অগাধ রত্নের খনি দৃষ্টিগোচর হইলেও সেই রত্নপ্রান্তির জন্য খনন করা ছাড়া যেমন আর উপায় নাই, তেমনি আত্মচিস্তা অর্থাৎ আত্মকশ্ম ব্যক্তিরেকে আমাকে ( আত্মাকে ) সাক্ষাৎ করিবার আর উপায়ান্তর নাই।

বহিরঙ্গ সাধনায় অভিক্রম দোষ আছে। কিন্তু অন্তরঙ্গ সাধনায় কোন অভিক্রম দোষ নাই। যেমন বহিরঙ্গ সাধনার অন্তর্গত কোন দেব-দেবী পূজা করিতে হইলে প্রথমে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। অশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। অশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিছে হইবে। ক্রণ্ড পরিধান করিয়া কোন দেব-দেবী স্পর্শ করা চলিবে না। করিলে পাপ হইবে। ফুল, গঙ্গাজল, তুলসীপত্র, বিশ্বপত্র ইত্যাদি প্রয়োজন। কিন্তু অন্তরঙ্গ সাধনায় এসব কিছুরই প্রয়োজন নাই। শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান না করিলেও দোষ নাই। বাহিরের কোন উপচার প্রয়োজন নাই। কেবল মন ও প্রাণকে লইয়াই অন্তরঙ্গ সাধনা করিতে হয়। এই ছুইটি বস্তু সকলেরই আছে। তাই প্রাণকর্শাই অন্তরঙ্গ সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভগবান

### (১) शक्य मे २।১६७

বলিয়াছেন—"নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিশ্বতে।" অর্থাৎ এই নিন্ধাম কর্মযোগের (প্রাণকর্মের) কোন অভিক্রমদোষ নাই। কারণ ইহা নিন্ধাম কর্ম হওয়ায় ইহাতে কোন কামনা নাই। ইহা স্বতঃই চলিতেছে, আপনা আপনিই চলিতেছে, ইহার নৃতন কোন আরম্ভ নাই। জন্মের সহিত ইহা পাওয়া যায়।

গঙ্গান্ধান বহিরক্ষ সাধনার অন্তর্গত। আপামর জনসাধারণ গঙ্গান্ধান করিতে পারেন, ইহাতে কোন বাধা নাই। শ্রোতস্থিনী গঙ্গায় স্নান করিলে স্বাস্থ্যের যাহা উন্নতি হইবার তাহা সকলেরই হইবে। কিন্তু কেহ যদি গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে ভক্তি সহকারে গঙ্গাস্থান করেন; তবে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতির সহিত কিছু ভক্তিরও উৎকর্ষ হইবে। ইহা তাঁহার শ্রুতিরিক্ত লাভ হইবে। এর বেশী কিছু হইবে না। কেহ যদি গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দর্শন চান তবে তিনি ধাানের দ্বারা তাহা পাইবেন। কিন্তু কেই যদি এই মন্থ্য জীবনকে সফল করিবার মানসে কৃতক্তার্থ হইতে চান তবে তাঁহাকে নিজ দেহের অভ্যন্তরস্থ ত্রিবেণীতে অবশ্যই স্নান করিতে হইবে। প্রত্যেক মন্থ্য শরীরে ইড়া, পিঙ্গলা ও স্ব্যুমা নামক তিন নাড়ী আছে। উহারা যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নামে অভিহিত।

ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গল যমুনা নদী। ইড়াপিঙ্গলয়োর্শ্বধ্যে স্থমুমা চ সরস্বতী॥ ত্রিবেণীসঙ্গমো যত্র তীর্থরাজ্য স উচ্যতে। তত্র স্থানং প্রকুর্মীত সর্ব্বপাপ্যেঃ প্রমুচ্যতে॥

অর্থাৎ (ইড়া গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা নদী এবং ইড়া-পিঙ্গলার মধ্যে সুষুমা নাড়ীই সরস্বতী নদী। আজ্ঞাচক্রে এই তিন নাড়ীর মিলন স্থান বলিয়া সেই স্থানটিকে তীর্থরাজ ত্রিবেণী-প্রয়াগ বলা হয়। যদি কেহ ঐ আজ্ঞা-চক্রস্থ তীর্থরাজ প্রয়াগে স্নান করিতে পারে অর্থাৎ সেখানে সহস্রার ইইতে

<sup>(</sup>১) গীতা ২।৪•, ইহ—এই নিছাম কর্মযোগে (প্রাণকর্মে), অভিক্রমনাশঃ— প্রারম্ভত নাশ:—প্রারম্ভের বিফলতা, ন অন্তি—নাই, প্রত্যবায়ঃ—প্রভ্যবায় বা পাপ বা বিদ্ধান বিভাতে—হয় না।

<sup>(</sup>২) জানসঙ্গলনী তর।

ক্ষরিত অমৃতের সহস্রধারায় অবগাহন করিতে পারে তবেই সে সকল পাপ। হইতে মুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু সেখানে স্নান করিবে কি করিয়া ?

> মনঃ স্থিরং যস্তা বিনাবলম্বনম্ বায়ুঃস্থিরো যস্তা বিনা নিরোধম্॥ দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্তা বিনাবলোকনম্। সা এব মুদ্রা বিচরস্তী খেচরী॥

অর্থাৎ বিনাঅবলম্বনে মন স্থির করিয়া, অবরোধ বিনা শ্বাস-প্রশ্বাসকে স্থির করিয়া এবং বিনা অবলম্বনে অর্থাৎ মনের দ্বারায় বা কল্পনার দ্বারায় কোন কিছু না দেখিয়া কুটস্থে দৃষ্টি স্থির করিয়া সেই তীর্থরাজে স্নান করিতে হয় এবং তাহাকেই খেচরীতে অবস্থান বলে। ইহাকেই ভগবান্ বলিয়াছেন 'ময়না' অর্থাৎ আমাতে (আত্মাতে) মন রাখ, নিময়্পচিত্ত হও। অর্থাৎ চঞ্চল মনই জীবের বর্ত্তমান মন। বর্ত্তমান মনই জীবকে সকল কর্ম করায়। সেই বর্ত্তমান মনকে প্রাণকর্মের দ্বারা স্থির করিতে পারিলে বর্ত্তমান চঞ্চল মনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া উহা স্থির মনে পর্যাবসিত হইবে, তখনই মনেতে মন অবস্থান করিবে। সেইরূপ মনেতে মন যখন অবস্থান করিবে তখনই তুমি আমার (আত্মার) প্রকৃত ভক্ত হইবে এবং মদম্জনশীল হইয়া অর্থাৎ আ্মারই যজের (আত্মকর্মের বা আত্মহজের) উপাসক হইয়া আমাকেই (আত্মাকেই) নমস্কার করিবে অর্থাৎ নিজেই নিজেকে নমস্কার করিবে বা নিজেই নিজেকে জানিবে। তাই প্রহলাদের যখন ভগবদ্ দর্শন হয়, তখন তিনি তাঁহার আরাধ্যদেবকে "নমস্ত্র্ত্তং নমো মহাং তুজ্যং মহাং নমো নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন।

বাহিরের গঙ্গায় দেহকে ডুবাইয়া স্নান করা যায়, কিন্তু আন্তর গঙ্গায় দেহকে ডুবান যায় না। সেখানে মন ও প্রাণকে ডুবাইতে হয়। এইভাবে মন ও প্রাণকে ডুবাইয়া কুটস্থরপিনী ত্রিবেণীতে স্নান করাইতে পারিলেই জীবন ধন্ত হয়, ভবরোগ দ্রীভূত হয়, জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ চলিয়া যায়। কেমন করিয়া সেই আজ্ঞাচক্রস্থ তীর্থরাজ প্রয়াগে মন ও প্রাণকে ডুবাইয়া

<sup>(</sup>১) জ্ঞানসঙ্গলনী তন্ত্ৰ।

<sup>(</sup>২) 'মল্লনা ভব মন্তক্তো মদ্যাকী মাং নমস্ক'— গীতা ১৮।৬৫

<sup>(</sup>৩) বিষ্ণুপুরাণ।

স্নান করিতে হয় তাহার উপায় যোগিরাজ তাঁহার ক্রিয়াযোগ সাধনায় বলিয়াছেন। ইহাই অস্তরঙ্গ সাধনা। ইহাই মনুষ্মগণের কর্ত্তব্য।

> যমো বৈবস্থতো দেবো যস্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ। তেন চেদ্বিবাদস্থে মা গঙ্গাং মা কুন্ধন গমঃ॥১

অর্থাৎ আন্তর সাধনার দ্বারা যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা স্থৈয়ালাভ হইয়াছে তাহার বাহ্য গঙ্গা বা কুরুক্ষেত্রে স্নানের প্রয়োজন নাই।

যোগিরাজ প্রদর্শিত এই সাধনপথকে শাস্ত্রমতে বলা হয় আত্মবিজা, অধ্যাত্মবিছা বা ব্রহ্মবিছা। কিন্তু তিনি নিজে ইহার নামকরণ করিয়া ছিলেন "ক্রিয়াযোগ" বা সংক্রেপে "ক্রিয়া"। এই ক্রিয়াযোগ স্থায়শাস্ত (logical) ও বিজ্ঞান সম্মত (scientific)। ইহ। যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত তাহার কারণ যোগিরাজ ইহাকে অঙ্কের মত নিভুলি বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন ভক্তি ন। হইলে ঈশ্বরসাধন হয় ন। ঠিক, কিন্তু তেমন ভক্তি ক্ষজনের আছে । তেমন ভক্তি প্রথমে আসে ন।। অতএব যাহাদের ভক্তির অভাব আছে বা নাই তাহারা কি প্রকারে সাধন করিবে ? তাহাদের সাধনে ইচ্ছা জাগে না। তাহাদের ভক্তি অৰ্জ্জন করিতে হইবে। যেমন অরুচি থাকিলে খাছা খাইতে ভাল লাগে না, কিন্তু খাইলেই যেমন ক্ষধার নিবৃত্তি হয়. তেমনি ক্রিয়া করিতে ভাল লাগুক বা নাই লাগুক ক্রিয়া করিলে আত্মসাক্ষাৎকার অবশ্যই হইবে। তথন সঠিক ভক্তি আপন। হইতেই সাসিবে। প্রথম প্রথম অনভাগ্সের জন্ম সঠিক হইবে না বা ভাল লাগিবে ন। সতা, কিন্তু ক্রিয়া নিয়মিত অভ্যাস করিলে নিশ্চয় ভাল লাগিবে। ক্রিয়া অর্থাৎ কর্ম। গীতার কর্ম্মযোগকেই তিনি ক্রিয়াযোগ আখ্যা দিয়াছিলেন। কর্ম ছাডা কিছুই পাওয়া যায় না, তাই গীতায় কর্মযোগের এত প্রাধান্ত দেখা যায়। পাতঞ্জল যোগদর্শন সহ শান্তের বহু স্থানেই এই ক্রিয়াযোগের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

> তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগ। সহি ক্রিয়াযোগঃ সমাধি ভাবনার্থ ক্লেশতনুকরনার্থশ্চ॥

তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানাদিই ক্রিয়াযোগ। এই ক্রিয়াযোগ সমাধির অনুষ্ঠান ও ক্লেশনাশাকরনার্থ। এইরূপ ক্রিয়াঘারা সমাধির অনুষ্ঠান

- (১) মহুরহুত্য ৮।১২
- (২) পাভঞ্জ বোগস্ত সাধনপাদ ১, ২

করিতে করিতে শরীরের ও মনের ক্লেশের লাঘব হয়, ক্রমে প্রকৃষ্টরূপে নাদ শুনিতে পাওয়ায় মনে কোনরূপ কল্পনা হয় না। পরে সত্তপুরুষ লাভ হওয়ায় সৃশ্ন প্রজ্ঞা হয়। তাই যোগিরাজ বলিতেন—"শরীরের কষ্ট **হলেই** বুঝাবে সাধনা ঠিক হচ্ছে না।" ইহাই সেই অমর যোগ যাহা পুরাকালে সকল ঋষিগণ করিতেন। ভগবান একিকের জন্মের পূর্বেও ইহা ছিল, আজও আছে, চিরকাল থাকিবে, তাই ইহা অমর যোগ। কাল প্রভাবে মাঝে মাঝে ইহা মলিন হয়, তখনই কোন মহামানব আবিভূতি হইয়া পুনঃস্থাপন। করেন। একবার এই অমরযোগ লুগুপ্রায় হওয়ায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাধ্যমে মনুয় সমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। তারপর দীর্ষ দিনের অবহেলায় এই মহান্ অমর যোগের অনুশীলনের অবসাদ ঘটে। তখনই কৃষ্ণ সদৃশ বাবাজী মহারাজ অর্জুন সদৃশ শ্যামাচরণের মাধামে ইহা পুনরায় মনুষ্য সমাজে সহজ লভ্য করিলেন। "জো কিন্দ্রন সো বুছুয়া বাবা" — যিনি কৃষ্ণ তিনিই বুড়ুয়া বাবা অর্থাৎ বাবাজী। যোগিরাজের এই উক্তিতে ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়। শুধু তাহাই নহে, তিনি আরও লিখিয়াছেন—"বাবাজীকে রূপ, এহি জম ও ধর্ম"। ইহাতে বোঝা যায় তাঁহার গুরু কেবলমাত্র মহান্ যোগীই ছিলেন না, পরস্তু তিনি স্বয়ংই যম ও ধর্ম। তাই ভগবান্ আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যথনই ধর্মের গ্লানি আসিবে অর্থাৎ এই মহান্ অমর যোগ অবহেলার জন্ম লুপ্তপ্রায় হইবে তথনই তিনি কোন মহামানবরূপে আবিভূতি হইয়া পুনঃস্থাপনা করিবেন। এই উদ্দেশ্যেই শামাচকণের আবির্ভাব।

ঞ্জীভগবান বলিয়াছেন--

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। সর্ব্বারস্তা হি দোখেণ ধূমেনাগ্রিরিবার্তাঃ॥

এই ক্রিয়াযোগই সেই সহজ কর্ম বা প্রাণকর্ম যাহা সহজাত। প্রথম প্রথম অনভ্যাসের দরুন দোষযুক্ত হইলেও উহা ত্যাগ করা উচিত নহে, কারণ সকল কর্মই আরম্ভমুখে ধুমারত অগ্নির স্থায় দোষযুক্ত থাকে। তাই যোগিরাজের মুখে একটি কথা প্রায়ই শোনা যাইত। তিনি প্রায় সকলকেই বলিতেন—"বনত বনত বন্ যায়।" অর্থাৎ আত্মকর্ম নিয়মিত অভ্যাস করিতে থাকিলে একদিন সকল কর্মের অতীতে পৌছিয়া যাইবে, লক্ষ্যস্থলে

বা উৎসন্থলে পৌছিয়া যাইবে, আর তথনই তোমার পরমাত্ম সাক্ষাৎকার হুইবে, নিজেকে নিজে জানিতে পারিবে।

প্রাণায়াম মহাধর্ম যাহা বেদেরও অগোচর, সকল পুণ্যের সার এবং সকল পাপ বিনাশক; ইহার দ্বারা কোটি কোটি চ্ছর্ম্ম এবং পূর্বজন্মের সকল পাপ ধ্বংস হয়। যিনি এই প্রাণায়ামের অভ্যাস করেন তিনি ধন্ম হন।

এই প্রাণায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে যোগশাস্ত্র উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন— "আনন্দো জায়তে চিত্তে প্রাণায়ামী স্থুখী ভবেৎ।" যিনি প্রাণায়াম করেন তিনি আনন্দে বা স্থুখে এই ভবসংসারে বাস করেন।

কিন্তু ইহা নাক টিপিয়া প্রাণায়াম নহে ( গুরুবক্তু গম্য )। কারণ উহাতে জাের করিয়া বায়ুরাধ করিয়া প্রকৃতি বা স্বভাবের বিরুদ্ধে কুন্তুক করিতে হয়, তাহাতে ব্যাধি হইবার আশঙ্কা থাকে। "বালবুদ্ধিভিরস্কুলাস্কুষ্ঠাভ্যাং নাসিকাচ্ছিদ্রমবরুধ্য যঃ প্রাণায়ামঃ ক্রিয়তে স খলু শিষ্টেস্ত্যাজ্যঃ।" অর্থাৎ স্বরুবুদ্ধি লােকে অঙ্গুলি দ্বারা নাসিকাছিত রোধ করিয়া যে প্রাণায়াম করিয়া থাকে তাহা শিষ্টজনের পরিত্যাজ্য।

যোগিরাজ বলিয়াছেন এক আর একে যেমন তুই হয় ইহা নিশ্চয় সত্য, তেমনি ১২টি উত্তম প্রাণায়ামে প্রত্যাহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে প্রত্যাহার, ১৪৪টি উত্তম প্রাণায়ামে ধারণা অর্থাৎ আত্মবিষয়ক ধারণা। ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে মন সম্যকরূপে প্রত্যাহত হইলেই আত্মবিষয়ক ধারণা জন্মে। ১৭২৮টি উত্তম প্রাণায়ামে ধ্যান অর্থাৎ আত্মবিষয়ে স্থির লক্ষ্য এবং ২০৭৬টি উত্তম প্রাণায়ামে সমাধি হইবে, ইহাও তেমনি নিশ্চয় সত্য।

প্রাণায়ামদ্বিষ্ট্কেন প্রত্যাহার প্রকীর্ত্তিতঃ। প্রত্যাহারদ্বিষ্ট্কেন জায়তে ধারণা শুভা॥ ধারণাদাদশ প্রোক্তা ধ্যানং ধ্যানবিশারদ্বৈঃ। ধ্যানদাদশকেনৈব সমাধিরভিদীয়তে॥?

<sup>(</sup>১) কুত্রবামল ১**৫**শ পটল ৷

<sup>(</sup>२) ঋগ্বেদভাষা।

গোরকসংহিতা প্রথম।

খাত যেমন ক্ষ্ণা নির্ত্তির কারক, তেমনি ক্রিয়াযোগ ঈশ্বর প্রাপ্তির কারক। এমন নির্ভূল অঙ্কের মত বিজ্ঞান ভিত্তিক সাধন পথ তাঁহার পূর্বের আর কেহ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন কিনা জানা যায় না। ইহাও তাঁহার প্রদর্শিত সাধন পথের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

ব্যোগিরাজ প্রদর্শিত এই ক্রিয়াযোগসাধন যে কতখানি বিজ্ঞানসম্মত সে বিষয়ে তিনি আরও হিসাব দিয়া বলিয়াছেন যে সাধারণে চবিষশ ঘন্টায় ২১৬০০ বার শ্বাস-প্রাধাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। উহাই জীবের আয়। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে সকলে ১৫টি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। প্রকারে জীবের আয়ুক্ষয় হইতেছে। যখনই শ্বাসের পুঁজি শেষ হয় তথনই জীবের মৃত্যু হয়। কিন্তু একটি প্রাণায়ামে সময় লাগে ৪৪ সেকেণ্ড। এই হিসাবে যোগী ২৪ ঘন্টায় প্রাণায়াম করেন ১৯৬৪টি অর্থাৎ ছুই হাজারটি। অর্থাৎ যোগী ২৪ ঘন্টায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করেন মাত্র ছুই হাজার. কিন্তু সাধারণ মানুষ শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করেন ২১৬০০ বার। প্রাণায়াম করিতে করিতে যোগী যথন নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হন তথন তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন প্রকার গতি থাকে না। তাই তিনি বলিতেন—'য**খন ছয়** চক্রেতে মন না দিয়া আপনা আপনি ক্রিয়া হইবে তখনই সবকিছু বলিতে পারিবে' অর্থাৎ তেমন ব্যক্তি যাহা বলিবেন তাহাই সত্য হইবে, কারণ তখন তিনি যুক্ততম অবস্থা লাভ করিবেন। এ বিষয়ে তিনি আরও विव्यात्विम :- "२)७०० श्वामत्का त्वात्क। ১०० पिन त्वात्क তো या रेण्डा করে সিদ্ধ হোয়—তব যন্তা রোজ চাহে জিএ।" অর্থাৎ এই প্রকার কুম্ভক হইলে যোগীর ইচ্ছা-মৃত্যু অবস্থা লাভ হয়। "পুরক রেচক ছুটে তব কেবল কুম্বক বাহলাওএ"—অর্থণি প্রাণকর্ম করিতে করিতে যথন শ্বাস-প্রশ্বাসের টানা ও ফেলা থাকিবে না. নিশ্চল হইয়। যাইবে, তথনই কেবল-কুস্তুকরূপ আনন্দ অবস্থা হইবে 🄰 ভগবান্ বলিয়াছেন—

'নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।'

অর্থাৎ আত্মাতে অযুক্ত ব্যক্তির আত্মবিষয়ক বৃদ্ধি নাই এবং আত্মবিষয়ে অযুক্ত থাকায় প্রকৃত ধ্যানও হয় না। কারণ জীবের বর্ত্তমানের যে অযুক্ত বৃদ্ধি অর্থাৎ চঞ্চল বৃদ্ধি তাহা মিথ্যা। অতএব এই চঞ্চল অবস্থা হইতে উৎপন্ন যে বৃদ্ধি তাহাও মিথ্যা। শ্বাস-প্রশ্বাসই যথন জীবের আয়ু তখন সহজেই বোঝা যায় যে যোগী প্রাণকর্শের দারা উহার ব্যয় কম করিয়া স্বেচ্ছায় পরমায়ু

<sup>(</sup>১) গীতা ২:৬৬

বাড়াইতে সক্ষম হন, এবং এই প্রকারেই মৃত্যুকে তিনি করতলগত করিতেও সক্ষম হন। যিনি যত বেশী প্রাণায়াম করিবেন তিনি তত বেশী পরমায়ুও স্ব্বাস্থ্যের অধিকারী হইবেন। তাই সমাধি অবস্থা অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থাও মৃত্যু পদবাচ্য। কারণ তথন শ্বাস নাই। শ্বাস না থাকায় মৃত্যু।

এই ক্রিয়াযোগরূপ শ্বাস-ক্রিয়া একটি স্থপ্রাচীন বিজ্ঞান। বেদ, উপনিষদ্, গীতা ও তম্ব্রযোগ শাস্ত্রের প্রায় প্রতি পংক্তিতে ইহার রহস্থ ও উপযোগিতা বর্ণিত হইয়াছে। যজ্ঞ, নিত্য পূজা ও সকল প্রকার ধর্ম কর্মের মধোও এই যোগের প্রতীক লক্ষিত হয় ' বর্ত্তমানে প্রতীকের আড়ালে যেমন দেব-দেবী ঢাকা পড়িয়াছে, তেমনি যজ্ঞ ও বাহু পূজার অন্তরালে প্রাণযজ্ঞ আবৃত হইয়া গিয়াছে। পুরাণেতিহাসিক দৃষ্টিতে ভগবান্ জীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে এই যোগ দিয়াছিলেন। সমগ্র পৃথিবীতে বহু মহাত্মা এই যোগপথে সাধন করিয়া জীবনে চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কপিল, রাজা জনক, ব্যাসদেব, শুকদেব, পতঞ্জলি, সক্রেটিস, যীশুখুষ্ট, সেণ্ট জন, সেণ্ট পল, দাহুদয়াল, কবীর, রুহিদাস, নানক, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি বিখ্যাত। ভগবান্ বলিয়াছেন তাঁহার এক অতীত অবতারকালে এই মহান্ অক্ষয় যোগ প্রণালী তিনি সূর্যাকে দিয়াছিলেন। সূর্যা মন্থুকে, মন্থু ইক্ষ্টাকুকে দেন। এইরূপে রাজর্ষিগণ এই যোগ পরস্পরাপ্রাপ্ত জানিয়াছিলেন; কিন্তু কালবশে সেই যোগ নষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ স্থিরপ্রাণরূপ জীবনকৃষ্ণ, তিনি এই অক্ষয় যোগ সূর্য্যকে দিয়াছিলেন—প্রাণই সূর্য্য ( আদিতেয়া ২ বৈ প্রাণঃ ); ইড়া ও পিঙ্গলাতে প্রাণের যে গতি চলিতেছে সেই পিঙ্গলা নাড়ীকেই সূর্য্যনাড়ী বলে, এবং ইড়ানাড়ীকে চন্দ্রনাড়ী বলে। তাই ঐ পিঙ্গলা নাড়ীস্থিত বায়ুরূপী প্রাণই সূর্যা। তিনি সূর্যাকে বলিলেন অর্থাৎ সেই অব্যক্ত অবস্থারপ যে স্থিরপ্রাণ জীবনকৃষ্ণ তিনি চঞ্চল গতিরূপে সূর্য্যনাড়ীতে প্রবেশ করিয়া চঞ্চলা-বস্থান্ত্রপে প্রকাশিত হইলেন অর্থাৎ স্থিরপ্রাণরূপ জীবনকৃষ্ণ কর্তৃক চঞ্চল প্রাণরূপ সূর্যানাড়ীতে যোগ ব্যক্তরূপ অবস্থা। সূর্য্য মন্ত্রকে বলিলেন। মন্ত্র অর্থাৎ মন! প্রাণ চঞ্চল হইলে নন উপাধি ধারণ করে, সেই মন উপাধিতে যোগের বাক্তভাব হইল। বায়ুর স্থিরাবস্থাই যোগযুক্ত অবস্থা। সেই স্থিরাবস্থা হইতে চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া পিঙ্গলারপ সূর্য্য ও মন উপাধিতে যোগের ব্যক্ত বা প্রকাশ অবস্থা আসিল। অর্থাৎ স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া পিঙ্গলারূপে সূর্য্যে, সূর্য্য হইতে মনে, মন হইতে ইক্ষ্মাকুকে অর্থাৎ নাসাস্থিত বহির্বায়ুতে এই মহান অক্ষয় যোগের ব্যক্তভাব হইল। চাতুর্ব্বর্ণোর চতুরা-

শ্রমিক ব্যবস্থায় যোগচর্য্যা ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ত্যাস পর্যান্ত সর্ববন্ধর মানুষের অবশ্য পালনীয় ছিল। রধুবংশীয় নূপতিগণ প্রায় সকলেই অন্তকালে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিতেন। সেই পরম্পরা আমাদের দেশে অন্ততঃ মহাকবি কালিদাসের কাল পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। রঘুবংশ মহাকাব্যের প্রথম সর্বে "যোগনান্ত্যে তনুত্যজাম্" কথাটি হইতে এই তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্রমে কাল প্রভাবে ইহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। শ্যামাচরণ এই মহান্ গোগসাধনকে কালের কবল হইতে পুনরুদ্ধার করিয়া এবং ইহার কঠোরতাগুলিকে সংস্কার করিয়া, বর্ত্তমান হীনবল মানবের পক্ষে উপযোগী করিয়া মানব সমাজে প্রচার করিলেন। সমগ্র মানব সমাজের কাছে এবং বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে ইহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান।

আি আছেন বলিয়াই ক্ষিতি অপ তেজ মকত ব্যোম দেখিতেছ। আজ-ক্রিয়ার দারায় মন কটস্থ ব্রন্ধে তদ্রপ স্থির হইলেই মুক্ত। অতএব মুক্ত হওয়। আর কিছুই নহে কেবল ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা থাক।। এই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাতে দেহ প্রথক থাকে। এইরূপে দেহকে যদি পূথক করিয়া চিত্ত মন প্রভৃতি কূটস্থ ব্রহ্মে রাথ তাহা হইলে মনের দৌড়াদৌড়ি হুইতে বিশ্রাম পাইবে এবং কেবল তখনই সুন্দর রূপ ব্রহ্মেতে থাকিবে। স্থলর রূপ ব্রহ্মে থাকায় তুমিও থাকিলে না, তোমারও কিছু থাকিল না। অতএব অন্তদিকে মন আবদ্ধ হওয়া হইতে মুক্ত হইলে 🔪 প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি বিপ্রাদি বর্ণও নহ, কোন আশ্রমীও নহ, ভোমার কোন আকারও নাই, তুমি এই চক্ষের গোচরও নহ, তোমার কোন ইচ্ছাও নাই; অতএব তুমি এই বিশ্বসংসারের সাক্ষীমাত্র হইয়া শৃত্য ব্রহ্মে সর্ববদা থাক অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাক, ইহাই তোমার একমাত্র কাজ। এই মহাশৃত্য ক্ষণিকের জন্মও বাঁহার দর্শন হইয়াছে তাঁহার জীবন সাথ ক। ধর্ম অধ্নু, মুখ ছুঃখ প্রভৃতি এ সব মনের কাজ, কিন্তু তোমার যে বিভূ তাঁহার কিছুই নাই। তুমি কর্ত্তাও নহ ভোক্তাও নহ: কর্ত্তা এবং ভোক্তা মনের দারা হইতেছে. সেই মন যখন ব্ৰহ্মে লীন হইল অথ'িং ক্ৰিয়ার পরাবস্থায় পাকাপাকি অবস্থান হইল তথন নিশ্চয়ই সর্ব্বদা মুক্ত। সেই যে অবস্তুর বস্তু ব্রহ্ম তাহাই সর্ব্বত্র দেখিতেছ; কিন্তু দ্ৰষ্টা অৰ্থাৎ মন যতক্ষণ ব্ৰহ্ম হয় নাই ততক্ষণই দুখ্য

দেখিতেছ। দ্রষ্টা ও দৃশ্য হুই হওয়ায় অহ্যত্রে মন থাকিল। এই প্রকারে মনের অর্থাৎ দ্রষ্টার বন্ধন হইতেছে এবং ইহাই তোমার বন্ধন অবস্থা। আমি কর্ত্তা হইয়া ব্রহ্ম দেখিতেছি অথবা সামনে তোমাকে দেখিতেছি; ইহাই অহং, এই অহংই তোমাকে দংশন করিতেছে, তাই তোমার এই সংসারের যত কিছু জ্বালা ও ছট্ ফটানি হইতেছে। কোন প্রকারেই মনের শান্তি পাইতেছ না বলিয়াই উপদেশ প্রার্থন। করিতেছ। তাই বলিতেছি আমি কর্ত্তাও নহি, ভোক্তাও নহি, ক্রিয়ার পরঅবস্থায় থাকিলে এই বিশ্বাস আপনা আপনি হয়। এই বিশ্বাস স্বরূপ অমৃত পান করিয়া স্থলররূপ ব্রহ্মে সর্ব্বদা থাক অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাক। ইহাই মৃক্তাবস্থা, আর ইহার বিপরীত বন্ধন অবস্থা।

্রিই বিশ্বসংসার নিজেরই মনের কল্পনা মাত্র, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। খাবার যথন রজ্জুতে রজ্জু বোধ হইল তখন আনন্দ; তেমনি যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাক তখন নিজ বোধ স্বরূপ তুমিই হইতেছ। সেই তুমি माक्यी खत्तभ, विज् ७ भून । भून इटेलिट এक ट्टेल এवः এक ट्टेलिट मुक्ता তথন তুমি অক্রিয়, ইচ্ছা রহিত, স্পূহা রহিত স্বতরাং শাস্ত, স্থির। কেবল অমেতেই সংসার বন্ধন হইতেছে। দেহরূপ অভিমানের পাশে চিরকাল বন্ধ রহিয়াছ তাই 'আমি' এই বোধ হইতেছে। সেই বর্ত্তমান আমিকে ক্রিয়ারূপ খড়োর দারা ছেদন কর এবং ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যখন আমি থাকিবে না তথনই আমিত যাইবে এবং ব্ৰহ্মে লীন হইয়া সুখী হইবে। তথন তুমি কিছুই করিবে না কারণ তথন কর্ম্ম থাকিবে না। তথন কোন প্রকার ইচ্ছাও থাকিবে না তন্নিমিত্ত নিঃসঙ্গ হইবে। ইহাই প্রকৃত নিঃসঙ্গ অবস্থা, কারণ তথন ইচ্ছা না থাকায় কোন প্রকার ইন্দ্রিয় সঙ্গ নাই। তখন তুমিই স্বপ্রকাশ নিরপ্তন স্বরূপ হইতেছ। শুদ্ধ বৃদ্ধ স্বরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে তুমিই হইতেছ, তমি এত বডলোক হইয়া ক্ষুদ্র চিত্ত হইও না। সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাক যেখানে কোন বিষয় নাই, বিকার নাই, ভয় নাই এবং উহাই শীতল হইবার ও বিশ্রাম পাইবার স্থান হইতেছে। তাহার পূর্বের 'আমি' এইরূপ জ্ঞান হওয়াতে জগৎ ভাসমান, কিন্তু যখন ক্রিয়ার পর অবস্থাতে 'আমি' নাই এইরপ আত্মন্তান হইল তখন আর জগৎ নাই। এই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্ম আমি, তথন আমি আবার কাহাকে নমস্কার করিব ? তথন আমি নিজেই নিজেকে ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা নমস্কার করি, কারণ আমার বিনাশ নাই। অন্ত কাহাকেও নমস্কার করিতে হইলে ত্নই হইল। আবার

যাহাকে নমস্বার কৃষ্ণিক তাহার বিনাশ আছে, তাই আমি আমাকেই নমস্বার করি )

আমি ভিন্ন অন্য হইলেই দ্বৈত। এই দ্বৈতই মহাতঃথের মূল। ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্যতীত এই চুঃথের আর কোন ওষধ নাই। চুই হুইলেই কল্পন। আসিল। এই শরীর, স্বর্গ, নরক, বন্ধন, মোক্ষ, ভয়, কামনা, বাসনা সবই কল্পনা মাত্র। এই সব কল্পনা ছাডিয়া দিয়া ক্রিয়ার পর অবস্তায় যথন এক হুইল তথন ইচ্ছাও নাই অনিচ্ছাও নাই, বন্ধনও নাই, মোক্ষও নাই, তখন শান্ত স্বরূপ নিরাশ্রয় আমি হইতেছি। এই যে তুমি বাঁচিতে ইচ্ছা কর, ইহাই তোমার বন্ধন। এই ইচ্ছা যথন নাই, তখন বন্ধন কোথায় ? ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকাইয়া থাকা, যাহাকে জ্ঞান বলে, সেই জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে অর্থাৎ আটকাইয়া রহিয়াছেন, সেই জ্ঞানই তাঁহার মিত্র স্বরূপ হইতেছে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি আটকাইয়া থাকেন তাঁহার ইহলোকের ও পর-লোকের কোন ইচ্ছা থাকে না. তিনি কামনা রহিত হন। কিন্তু নিতা ও অনিতাের বােধ যাহার আছে তিনিই মােক্ষ কামনা করেন. ইহাও দ্বৈত। কিন্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে ধীর ব্যক্তি থাকেন তিনি কিছুই করেন না. অথচ সবই করেন। তাই যোগিরাজ লিখিয়াছেন—"পাঁচ দণ্ড রোধ হলে কর্ম হবে।" অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে অন্ততঃ পাঁচ দণ্ডের জন্মও প্রাণবায় রোধ হইলে অর্থাৎ পাঁচ দণ্ড কেবল-কুম্ভক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যে অবস্থার উৎপত্তি হইবে, তাহাই কর্ম্ম হইবে অর্থাৎ ঐ রোধ অবস্থায় না থাকাই অকর্ম। এমন ধীর ব্যক্তি সদাই আস্মাতে স্থির হইয়া থাকেন। তাঁহার সম্ভোষণ্ড নাই অসম্ভোষণ্ড নাই, তাঁহার বন্ধনও নাই মোক্ষও নাই। তিনি কুবাক্য শ্রবণ করিয়াও কুপিত হন না. স্তুতিতেও হর্ষ প্রাপ্ত হন না। ইচ্ছা রহিত হইলে আশা থাকে না। আশা রহিত হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় সর্ব্বদা তৃপ্ত থাকেন। এমন বক্তিকেই মহাত্মা বলে এবং এই প্রকার মহাত্মার সহিত কাহারও তুলনা হয় ন।। এই প্রকার মহাত্মা সম্বন্ধে জনক বলিয়াছেন :---

> যৎপদং প্রেপ্সবো দীনাঃ শক্রান্তাঃ সর্ব্ব দেবতাঃ। অহো! তত্ত্ব স্থিতো যোগী ন হর্ষমুপগচ্চতি॥

অর্থাৎ যে পদকে পাইবার জন্ম সকল দেবতা দীনভাবে অপেক্ষা করেন সেই পদকে ধীর যোগিগণ প্রাপ্ত হইয়াও হর্ষ প্রাপ্ত হন না।

<sup>(</sup>১) শ্ব্রাবক্রণংহিতা চতুর্ব প্রকরণমূ ২ স্লোক।

যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় আছেন তাঁহাকে পাপ-পুণ্য স্পর্শ করিতে পারে না, তিনিই বিজ্ঞ এবং তিনিই প্রকৃত ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে বর্জন করিতে সমর্থ হন। এই বিশ্বসংসার জলের বুদ্বুদের তায় এইরপ জ্ঞান করিয়া, ত্থ স্থুণ উভয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া, আশা নিরাশা সমান জ্ঞান করিয়া, বাঁচিয়া থাকা আর মৃত্যু সমান জ্ঞান করিয়া, ক্রিয়া থাকা আর মৃত্যু সমান জ্ঞান করিয়া ক্রিয়া কর এবং ক্রিয়ার পরাবস্থায় লয় হও। তথন তোমার গ্রহণও নাই ত্যাগও নাই অর্থাৎ আগমও নাই নির্গমও নাই, শ্বাসও নাই প্রশ্বাসও নাই। যাহা কাল তাহাই বয়স, কারণ কালও সময় বয়সও সময়। এই কাল যে চলিয়া যাইতেছে তাহাকে দেখ, দেখিতে দেখিতে কালস্বরূপ যে শ্বাস চলিতেছে তাহা যখন স্থির হইবে তথন সর্বার আরময়ং জগৎ হইয়া যাইবে এবং ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমতাকে পাইবে। সংসার আর কিছুই নয়, ইচ্ছা করার নাম সংসার। সব বাসনা বা ইচ্ছা ত্যাগ হইলেই স্থিতি হয়, তথন সংসার নাই, ইহা প্রাণকর্ম্ম সাপেক্ষ। অতএব ইচ্ছাই সংসার, ইচ্ছাই বন্ধন। ক্রিয়ার পরাবস্থায় যখন ইচ্ছাও নাই তথন সংসারও নাই, তাহাই মোক্ষ।

তিন গুণের অতীত যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাই ভাব। সেই ভাব যখন নাই অথ ৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যখন নাই তাহাই অভাব। সেই ভাবের অভাব মনের বিকারে হয় অথ ৎ মনের চাঞ্চলা হইলেই মনের বিকার হয় এবং তখন ক্রিয়ার পরাবস্থায় না থাকায় ভাবের অভাব হয়। কিন্তু ক্রিয়া করিতে থাকিলে অভাব চলিয়া গিয়া স্বভাবে আসিয়া ক্রিয়া হয় অথ ৎ তখন মস্তকে একপ্রকার অনির্বচনীয় ভাব হয়, ইহাই নেশা। তাহার পর স্থিতি হইলে বিকার রহিত হয় এবং বিকার রহিত হইলেই নির্বিকার। নির্বিকার হইলেই শাস্ত এবং শাস্ত হইলে আর আসক্তি থাকে না, কোনরূপ ক্লেশ থাকে না অতএব বিশ্রাম। চিন্তা করিলেই ছঃখ কিন্তু ক্রিয়ার পরাবস্থায় যখন চিন্তা ক্রথন স্বখী ও শাস্ত।

ভাল মন্দ, হর্ষ বিষাদ, আশ্রম অনাশ্রম, ইহা করিতে হইবে, ইহা ছাড়িয়া দিব এই সমস্ত চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া শান্ত হও অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাক তাহা হইলেই প্রকৃত বিশ্রাম পাইবে। কিন্তু মনে রাখিও সেই অচিন্তার্মপকেও যদি চিন্তা কর তাহা হইলে চিন্তাকেই ভজনা করা হইল, তাই 'আমার ক্রিয়ার পরাবস্থা হউক' এইরূপ যে চিন্তা তাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া স্থির শান্ত হও, চিন্তাশৃত্য হও এবং ত্যাগ ও গ্রহণ এই হইই ত্যাগ কর। তথন ইচ্ছাতীত হওয়ায় অর্থও থাকিবে না অন্থর্ভ থাকিবে না,

রূপেতেও থাকিবে না নিরাকারেও থাকিবে না অথচ স্থিতিতে থাকিবে। তথন খাওয়া, শোয়া, যাওয়া সবই করিবে কিন্তু কিছুই করিবে না। যেমন মাতাল কোন কর্মা করিয়াও নেশান্তে বলে আমি করি নাই, সেই রকম ক্রিয়ার পরাবস্থায় এক বিচিত্র অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। তথন সিদ্ধিরও ইচ্ছা থাকিবে না এবং সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে যে আনন্দ তাহাও থাকিবে না। ক্রিয়া করিতে করিতে এই প্রকার ত্যাগ আপনা আপনি হয়। তথন ইচ্ছা অনিচ্ছা উভয় না থাকায় বিষয়, সংসার, শাস্ত্র, বিজ্ঞান কিছুই নাই, বদ্ধ কি মুক্ত তাহাও নাই কারণ মুক্ত হইবার ইচ্ছা নাই। যেমন কোন বস্তু পাইবার ইচ্ছা জাগিল, কেমন করিয়া সেই বস্তু লাভ করা যায় তাহার কল্পনা আসিল। সেই ইচ্ছা বা কল্পনার পূরণ না হইলে দেষ আসিল। এ সবই মনের ধর্ম। কিন্তু যথন ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন আত্মাতে মিলিয়া গেল তথন দ্বেম, ইচ্ছা, কল্পনা, মন কিছুই না থাকায় নির্বিকল্পন। তথন স্থন্দর রূপ ব্রন্ধে চরণ করায় ব্রন্ধচারী।

তিনি ভক্তদের উপদেশ দিতে গিয়া আরও বলিতেন—তোমার যে আত্মা সেই আত্মাই সকল ভূতেতে আছেন স্মৃতরাং সকল ভূতের আত্মা তোমার মাত্মাতে আছেন। পৃথক নাই, অতএব তুমিই সর্ব্ব আত্মাময় জগন্নাথ হইতেছ ৷ ক্রিয়ার পর অবস্থায় ইহা বিশেষরূপে জানিতে পারিলেই সকলের মনের ভাব জানিতে পারিবে এবং তথনই সর্ব্বক্তহ লাভ করিয়। সকল ভতের গুণ ও ক্রিয়া আপনা হইতেই জানিতে পারিবে। তথন সর্বশক্তিমান হইয়া সকল কর্ম অনিচ্ছার ইচ্ছায় করিতে পারিবে। এই প্রকার গাঢ় ক্রিয়া দারায় অণুর অণু স্বরূপ নিজেকে জানিলেই তোমার অহংকার চলিয়। যাইবে এবং নিরহংকার অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। তুমিই কুটস্থস্বরূপ তাহাতে শ্রদ্ধা কর, বারংবার বলিতেছি তাহাতে শ্রদ্ধা কর। এই শ্রদ্ধা হইতে কখনও বিরত হইও না, কারণ কুটস্থরূপ ভগবান্ আত্ম। তুমিই হইতেছ এবং তুমি পঞ্তর, মন, বৃদ্ধি, অহংকারের অতীত হইতেছ। যথন ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক হইয়া যাইবে তথন তুমিই জগন্ময়, তোমা ছাড়া জগৎ নাই অতএব ভাল মন্দ কল্পনা নাই। এক হইয়া গেলেই অক্ষয় অবিনাশী, শাস্ত চিদাকাশ, অমর তুমিই হুইতেছ ৷ তথন তোমার আবার জন্ম, কর্ম্ম, সংস্কার, অহংকার কোথায় গ অতএব ইহা উহা ইত্যাদি বিভাগকে ত্যাগ করিয়। সবই আমি, ক্রিয়ার পরাবস্থায় এইটি নিশ্চয় করিয়া নিঃসঙ্কল্ল হও। তুমি নিজেতে নিজে না থাকায় এই বিশ্বসংসার দেখিতেছ, কিন্তু যথন ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজেতে নিজে থাকিবে তখন তুমিই পরমার্থ স্বরূপ জগন্নাথ। একবার ভাবিয়া দেখ তুমি ছাড়া অন্থ কিছুই নাই, তুমিই সংসারী আবার তুমিই অসংসারী। কারণ যখন তুমি অন্থদিকে মন দাও তথন তুমি সংসারী, আবার তোমাতে তুমি থাকিলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকিলে তথন তুমি অসংসারী। তোমার ইচ্ছাতেই এই বিশ্বসংসার সব হইতেছে, ক্রিয়ার পরাবস্থায় ইচ্ছারহিত হইলেই এই বিশ্বসংসার অমমাত্র ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিবে এবং সবক্ছু ব্রহ্মময় এই জ্ঞান লাভ করিয়া সাম্যতাকে পাইবে। তথন তোমার বন্ধনও নাই মোক্ষভ নাই এইরপ কৃতকৃত্য হইয়া সুখে বিচরণ করিবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি।

তুমি যতই শাস্ত্র পড় বা শ্রবণ কর তাহাতে কিছুই হইবে না। এই সব হইতে বিস্মরণ হইতে হইবে, কিন্তু ক্রিয়ার পরাবস্থায় না থাকিলে বিস্মরণ হয় না, চিত্ত আশা রহিত হয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় অবস্থান করিয়া চিত্তকে আশা রহিত করিতে হইবে। ইচ্ছা করাতেই ছঃখ হয়, কিন্তু যে বাজি ক্রিয়ার উপদেশ লাভ করিয়া এবং ক্রিয়া করিয়া ইচ্ছা রহিত হইয়া নিবৃদ্ধিকে পায় সেই ধন্ত হয়, তাহার তুলা কেহই সুখী নহে। এমন ব্যক্তির আর চক্ষের পলক ফেলিতে ও তুলিতেও ইচ্ছা থাকে না, তিনি তখন আলসে হইয়া, কর্মপ্রবৃত্তি শৃক্ত হইয়া চুপচাপ পড়িয়া থাকেন। অতএব চিস্তা শৃক্ত হইলেই মোক্ষ তথন ধর্ম, অর্থ, কাম, মে।ক্ষ সব কিছুতেই নিরপেক্ষ হয়। তথন তিনি গ্রহণ ও ত্যাগ এই ছুই রহিত হওয়ায় বিরক্ত নহেন, রাগবানও নহেন। অবশ্য এই অবস্থা সকলে জানে না, যাহার হইয়াছে তিনিই বুঝিতে পারেন, যুত্তই বলা হোক বা লেখা হোক কেহই বুঝিবে না, অতএব ভাল মন্দর বিচার এবং ইচ্ছা রহিত হইলেই সংসাররূপ বুক্ষের অঙ্কুর বিনষ্ট হয়। কিন্তু ছঃখ নিবারণের জন্ম যদি কেহ সংসারকে ত্যাগ করিয়া অরণ্য, গিরি গহবর, মঠ, মিশন বা আশ্রমে যাইতে চায় এবং সেখানে যাইলে স্থুখ লাভ করিব এইরূপ ইচ্ছা করে তাহা হইলে সেও বদ্ধ কারণ তাহার ইচ্ছা বর্ত্তমান : কিন্তু এই সংসারে থাকিয়াও যিনি ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ করিয়া ইচ্ছাতীত হন, তাঁহার সুখও নাই, ছঃখও নাই, বন্ধনও নাই মোক্ষও নাই। কিন্তু যতক্ষণ এই দেহেতে মমতা এবং ইচ্ছা আছে, ততক্ষণ সে জ্ঞানীও নয়. যোগীও নয়, মুক্তও নয়, কেবল হঃখের ভাগী। ইহা নিশ্চিত জানিও যে যতক্ষণ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থায় ইচ্ছা রহিত ন। হইতেছ, সব কিছু বিশ্বরণ না হইতেছ, ততক্ষণ তোমার সামনে স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও যদি আবিভূতি হইয়া উপদেশ প্রদান করেন কিছুই হইবে না। ইচ্ছা রহিত

যিনি তিনি সদাই একাকী রুমণ করেন, তাঁহার নিকট সবই ব্রহ্ময় হইয়া যাওয়ায় আর ছই থাকে না, তাঁহার ভোগ ও মোক্ষের ইচ্ছা না থাকায় তিনিই মহাশয়: এমন ব্যক্তি বিরল। তথন তিনি কিছুই দেখেন না অথচ সবই দেখেন, কারণ তথন তাহার দৃষ্টি শন্ত ব্রক্ষে থাকে। তিনি তথন জাগ্রতও নহেন, নিদ্রিতও নহেন, তাঁহার চক্ষ্বয় উন্মীলিতও নহে নিমীলিতও নহে। এ এক বিচিত্র অবস্থা। স্থুখ চুঃখ, সম্পদ বিপদ, নর নারী, লাভ অলাভ, বন্ধন মুক্ত সম জ্ঞান করেন। তাঁহার নিকট এ সকলের প্রভেদ থাকে ন।। তখন তাঁহার নিকট সব আছে কিন্তু ইচ্ছা ও আসজি রহিত হওয়ায় কিছুই নাই, পাইলে খান, না পাইলে খান না। তখন চিত্ত শন্ম প্রক্ষে থাকায় আপনাতে আপনি থাকিয়। নিজেই নিজেকে নমস্বার করেন। তথন তিনি স্বভাবে ধাকায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকায় ভাব এবং অভাব নাই, কারণ ভাব এবং অভাব ইহা কেবল চিম্ভাযুক্ত জীবের কল্পন। মাত্র। অতএব ভাব অভাবকে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম অর্থাৎ ইচ্ছ। রহিত হইয়া থাক। তোমার কিছু জানিবার আবশ্যক নাই, কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, কিছু করিবারও আবশ্যক নাই। তাই যাহারা যোগী তাঁহারা সংকল্প বিকল্প রহিত হইয়া, সবই আত্মময় এইরূপ নিশ্চিত অবস্থায় সতত যুক্ত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই প্রকার শাস্ত যোগীর বিক্ষেপ নাই এবং বিক্ষেপ না থাকায় কোন কন্ম নাই। কিছু করিতে হইবে এই প্রকার ইচ্ছাই নাই, তখন এই রকম একটা ধরণ হয় যে কিছু করি নাই অতএব ধ্যানও নাই। ক্রিয়ার পর অবস্থার পর্বের এই বিশ্ব-সংসার দেখিতে-ছিলে কিন্তু ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ব্রন্ধে লীন হওয়ায় নিজে নাই অতএব বাসন। করিবে কে । এই প্রকার ব্রহ্মে লীন হইলে আর কিসের চিন্তা । স্বুতরাং তথন নিশ্চিন্ত, তথন আমিই অদ্বিতীয়, আমি ভিন্ন আরু কিছুই দেখি না, তখন আমিই ব্ৰহ্ম !

যাহার মন বিক্ষিপ্ত সে নান। কিছু দেখে, তাই সে ক্রিয়া করিয়া বিক্ষিপ্ততাকে নিরোধ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই ব্যক্তিই ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় উদার চিত্ত হইলে আর মন বিক্ষিপ্ত হয় না, অতএব তাহার আর কোন সাধন। নাই। কারণ দার্ঘ সাধন। করায় যখন সর্ব্বদার জন্ম কৃটস্থে স্থিতি হয় তখন তিনি আর কি করিবেন ! তখন তাঁহার আর কিছু করণীয় নাই। কারণ প্রাপ্তির জন্মই ত চেষ্টা, যখন প্রাপ্তি হইল তখন আর চেষ্টার আবশ্যক নাই, অতএব কর্ম্মের পরিসমাপ্তি। তখন ধীর ও স্থিব হওয়ায় আসক্তি নাই অতএব সমাধির জন্মও চেষ্টা নাই, তখন মন বিক্ষেপ শস্ত হওয়ায় আপনাতে আপনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় মপ্ল হইয়াথাকেন অর্থ বি বুঁদ হইয়া থাকেন। তিনি ভাব এবং অভাব উভয় বিহীন হইয়া সর্ববদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় তুপ্ত থাকেন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় শুক্তা হইয়া যখন যে কর্ম্ম আসিয়া পড়ে তাহাই করেন, তখন তাঁহার ভবিষ্যুত্ত নাই অতীতত্ত নাই। তিনি তখন সংসারে থাকিয়াও অসংসারী, দেহে থাকিয়াওবিদেহী, কোন কিছ পাইতেও চাহেন না কোন বিষয়ের নাশেরও ইচ্ছা করেন না, চিত্ত শৃত্য ব্রহ্মে থাকায় যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, তাঁহার মানও নাই অপমানও নাই। তাঁহার কল্পনা না থাকায় বিচার নাই, জানা শুনা দেখাও নাই, তিনি মোক্ষ পদেরও ইচ্ছা করেন না, তখন তিনি নিশ্চিন্ত। কিন্তু যাহার মধ্যে চিন্তা আছে সে কিছু না করিলেও সব কিছু করে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিত ব্যক্তি উদ্বিপ্নও নন নিরুদ্বিপ্নও নন, অহংকারীও নন নিরহংকারীও নন, কর্ত্তাও নন অকর্ত্তাও নন, আশা ও সন্দেহ বর্জিত হন। তিনি ধ্যানও করেন না, তিনি মুর্থও নন জ্ঞানীও নন, তাঁহার কর্ত্ব্যও নাই অকর্ত্ব্যও নাই, তিনি তখন নির্মূল ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যান। ইচ্ছা থাকিলে মোক্ষ হয় না, ক্রিয়ার অভ্যাস করাও ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু সেই ব্যক্তি ধন্ম যিনি ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়া রহিত হইয়া, ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া যান, আর ইচ্ছার সহিত কোন কর্ম করেন না। ইচ্ছাই অনথের মূল তাই পণ্ডিতের। ইচ্ছারূপ মূলকে ছেদন করেন যাহা ক্রিয়। করিলে আপনা আপনি হয়। মূর্থে রা শান্তি-লাভ করিতে ইচ্ছাকরে তাই তাহাদের ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকায় শান্তিলাভ হয় না। কিন্তু যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় আছেন তিনি ধীর হওয়ায় এবং ইচ্ছা রহিত হওয়ায় সদা শাস্ত মানসে থাকেন এবং পরব্রহ্মস্বরূপ হন। তিনি তথন আত্মাকেও দেখেন না কারণ আত্মাকে দেখিলেই অবলম্বন হইবে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় অবলম্বন নাই স্কুতরাং কে কাহাকে দেখিবে ? যাহারা মূর্য ও কুবুদ্ধি সম্পন্ন তাহারাই শুদ্ধ অদৈত আত্মাকে দেখিতে চায় ও আত্মাকে চিন্তা করে, কিন্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে কিছুই নাই ইহা তাহারা জানে না। ক্রিয়ার পরাবস্থায় যিনি সর্ববদা আটকাইয়া আছেন তিনি নিঃশঙ্ক ও ঔদাস্থা বিশিষ্ট হওয়ায় আপনাতে আপনি থাকেন, এ এক বিচিত্র দশা। তিনি প্রথমে ইচ্ছার সহিত প্রাণায়ামের দারাই যুদ্ধ করিয়া ইচ্ছাকে জয় করিয়া সদাই কুটস্থে আটকাইয়া থাকেন। এই সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছ সকলেরই নাশ আছে, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে শৃত্য ব্রহ্ম তাহার নাশ নাই, তাহাতে থাকিলে সকল সন্তাপ চলিয়া যায়কারণ তিনি ইচ্ছা রহিত হওয়ায় এই বিশ্ব-সংসাব থাকিয়াও নাই অতএব দেহও নাই। তথন তাঁহার এই দেহ থাকা আর না থাক। তুইই সমান। যথন তিনি নিজে নাই তথন ভাঁহার মুমুতাও নাই. কিন্তু ভিনি লোক দেখানর জন্ম সকল কর্ম্ম করিয়াও কিছুই করেন মা এই প্রকার যোগীর তমও নাই প্রকাশও নাই, হানি নাই, ধৈর্ঘা নাই, বিবেক নাট বদ্ধি নাই, ভয় নাই নির্ভয়তাও নাই, যত্ন নাই অযত নাই, কর্ম নাই অকর্ম নাই, ইচ্ছা নাই অনিচ্ছা নাই, সে স্বর্গও চায় না নরকও চায় না সে বদ্ধও নয় মুক্তও নয়, মূর্থও নয় জ্ঞানীও নয়, তাঁহার লাভওনাই অলাভও নাই, শোচনাও নাই অনুশোচনাও নাই, স্তুতিও নাই নিন্দাও নাই, সুখও নাই চঃখঙ নাই. কৰ্ত্তবাও নাই অকর্ত্তবাওনাই, হর্ষওনাই শোকও নাই, তিনি মরিয়াওনাই বাঁচিয়াও নাই, তাঁহার স্নেহও নাই মমতাও নাই, সস্তোষও নাই অস্তোষও নাই. দ্বত নাই সংশয়ত নাই, আস্ত্তিত নাই নিরাস্ত্তিত নাই, তাঁহার নিকট ঢেলা এবং সোন। তুই সমান, তিনি সদা কেবল-ক্রিয়াতে রমণ করায় এবং মহাকাশ স্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকায় আত্মাকেও দেখেন না, তখন তাঁহার সাধাও নাই সাধনাও নাই, তাঁহার তুলনা কাহারও সহিত দেওয়া যাইতে পারে না। তিনি তথন জানিয়াও জানেন না, দেখিয়াও দেখেন না. বলিয়াও বলেন না, খাইয়াও খান না, শুইয়াও শোন না, তিনি সংসারীও নন সন্ন্যাসীও নন কারণ তাঁহার সব কিছু চলিয়া গিয়াছে। তিনি তথন কিছুই নন। এই প্রকার ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাকেই জ্ঞান বলে। তথন সমাধিস্থ হইয়াও সমাধিবান নন, কারণ এই অবস্থায় থাকিয়াও তিনি জড়ের স্থায় সকল কর্ম করেন কিন্তু জড়বৎ হইয়াও জড় নন কারণ তিনি শৃস্থ ব্রুক্ষো অবস্থান করায় সবই দেখিতে ও জানিতে পারেন তাই তিনি পণ্ডিত হইয়াও পণ্ডিত নন, তিনি দৈতও নন অদৈতও নন। আর কত বলিব ? এই প্রকারে যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় অবস্থান করিয়া সমস্ত তত্ত্বকে জানিয়াছেন তিনিই মহাশয়। তিনি কোন কিছুতেই নাই অথচ সব কিছুতে আছেন।

তিনি বলিতেন কোন দূর হুর্গম তীর্থে যাইতে হইলে পথে নানান স্থুন্দর দৃশ্য ও অস্থান্য তীর্থ পরিলক্ষিত হয়। যদি কেহ সেইখানে মোহিত হইয়া থামিয়া যায় তাহা হইলে তাহার লক্ষ্যবস্তু দর্শন হয় না। তাই তিনি বলিতেন আত্মসাধনা করিতে করিতে আপনা হইতেই নানান দেব-দেবী দর্শন

হইবে। কেহ যদি মনে করে দেব-দেবী দর্শনেই তাহার জীবন কৃতকৃতার্থ হইয়াছে তবে তাহা ভূল। তাহাকে আরও যাইতে হইবে, থামিলে চলিবে না। যদি না থামিয়া চলিতে থাকে তবে ঐ সকল দেবদেবীই তাহার সহায় হইবেন। তাহারাই হাত ধরিয়া গন্তব্যস্থলে পৌছাইরা দিবেন। তাই মহাঝা কবীর বলিয়াছেন—"ইস রাস্তেমে বিচ্ মুসাফির অকসর মারে যাতে হায়।" অর্থাৎ আর গন্তব্যস্তলে পৌছাইতে সক্ষম হয় না।

যখন গন্তব্যস্থলে পৌছাইবে তখন দেখাদেখি থাকিবে ন। কারণ সে মন ও বদ্ধি থাকিবে না ৷ তাই তথন দেখাদেখি নাই, জানাজানি নাই, তমি नाहे क्रेश्चत नाहे. एक नाहे एगपान नाहे, यानल नाहे नितानल नाहे. त्यांक নাই জ্বল নাই, জরা নাই ব্যাধি নাই, জন্ম নাই মৃত্য নাই, ইষ্ট নাই অনিষ্ট, নাই জ্ঞান নাই অজ্ঞান নাই, বন্ধন নাই মুক্তি নাই, কোন দেব-দেবীও নাই। সে এক অনির্ব্বচনীয় চিন্ময় অবস্থা। উহাই অদ্বৈত অবস্থা। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"সে বড় অদ্ভূত ঠাই যেথায় গুরু-শিয়ে দেখা নাই।" ইহাকেই ঘোগিরাজ বলিয়াছেন—"ক্রিয়ার পরাবস্থা।" এই অবস্থা যাহার হয় সেই জানে। কারণ একটা থাকিলে অপরটা থাকিতে বাধা। সেখানে কেবল নাই নাই। নাই বলিবারও কেহ নাই। তাই তিনি বলিতেন-- "তথন তুমি 'ভেঁা' হইয়। যাইবে। আমি নিশ্চয় করিয়। বলিতেছি সেথানে সকলকে এক সময় যাইতেই হইবে। তুমি চেষ্টা কর আর নাই কর। কিন্তু তাহার জন্ম তোমায় লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে। কিন্তু হে সাধক, ঈশ্বর তোমায় যে মন বুদ্ধি দিয়াছেন তাহার দারা বিচার করিয়া দেখ তমি কি সেই লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে চাও : বন্ধিমান সাধক তাহা চাহেন ন।। যদি তুমি বৃদ্ধিমান সাধক হও তবে ভাবিয়া দেখ গ্রুবাস্তলে যথন যাইতেই হইবে তথন বিলম্ব না করিয়া ইহ জন্মেই পৌছাইবার জন্ম কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়। (হে সাধক, তোমাদের সকলের মধ্যে এক বীর সন্তা সুপ্ত আছে। তাহাকে চিমটি কাটিয়া জাগাও, চাবুক মারিয়া ভঠাও। সেই বীর সন্তাকে অখে পরিণত করিয়া তাহার পুষ্ঠে আরোহণ করিয়া বীর দর্পে ছুটিয়া চল। কিন্তু ভুল করিয়া লাগামটি নিজ হস্তে ধারণ না করিয়া মালিকের হস্তে দিয়া দাও, যেমনটি অর্জুন করিয়াছিলেন। সংসারেই থাক কিন্তু সংসারের পঙ্গিলতার আবর্তে নিজেকে লিপ্ত করিও না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্গ্যরূপ গর্ত্তে দেহরূপ রথের ছয় চক্রকে পতিত হইতে দিও না। সর্ব্বপ্রকারে ছর্ব্বলতাকে পরিহার কর। ছর্ব্বলতাই

পাপ, হর্ব্বলতাই মৃত্যা নিজের মৃত্যা নিজে ডাকিয়া আনিও না। হে বীর সাধক, তুমি নিজেকে হর্ব্বল ভাবিতে ভাবিতে হর্ব্বল ইইয়া গিয়াছ। কিন্তু তুমি অমৃতস্থা পুত্রাঃ—তুমি অমৃতের পুত্র। তুমি জন্ম, মৃত্যা, জরা, বাাধির অতীত। তুমি তোমার নিজ স্বরূপকে তুলিয়া বিসয়া আছ। লম্বা ইইয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া বহু রজনী অতিক্রম করিয়াছ। একবার ভাবিয়া দেখ ঐভাবে লম্ব। ইইয়াই তোমাকে চলিয়া যাইতে ইইবে। এবার মেরুদগুটি সোজা করিয়া বস। এই পাগলা মাতালের কথাটা শোন। আমি নিশ্চয় করিয়া বলতেছি, ক্রিয়াযোগ সাধন কর : ক্রিয়াযোগ সাধন করিলেই মৃত্রু, না করিলেই বন্ধন। ক্রিয়াই সত্য। সাধনার দ্বারা যতক্ষণ নিজেকে উদ্দীপ্ত করা না যায় ততক্ষণ দেব-দেবীরাও সাহায্য করেন না ।"

("সবাই এসেছে বিশ্বমাঝে
করতে আপন খেলা,
সাঙ্গ হলে কিরে যাবে
ফুরিয়ে গেলে বেলা।
কোথায় ছঃখ কোথায় সুখ
সে যে কেবল অন্তর বিমুখ,
ধর ধর টেনে স্থর
পাবে তুমি অনন্ত মুখ ॥")

সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিনগুণ জীব শরীরে সর্ব্বদাই খেলা করিতেছে। জীব এই তিন গুণের অধীন। এই তিন গুণই তিন দেবতা। রজগুণ ব্রহ্মা, সৃষ্টি কর্ত্তা; তমগুণ মহেশ, নাশ কর্ত্তা এবং সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, স্থিতি অর্থাৎ পালন কর্ত্তা।

> রজোভাবস্থিতো ব্রহ্মা সত্ত্বভাবস্থিতো হরিঃ। ক্রোধভাবস্থিতো রুদ্র স্থায়োদেবা স্ত্রয়োগুণা।

এই তিন গুণ যেমন জীব শরীরে খেলা করিতেছে তেমনি বিশ্ব-প্রকৃতিতেও খেলা করিতেছ। (জীব শরীরে নাভির নীচে তমগুণ, নাভি

## (১) জ্ঞানসম্ভলিনী ভন্ত।

হইতে কণ্ঠ পর্যান্ত রজগুণ, কণ্ঠ হইতে আজ্ঞা পর্যান্ত সন্বন্তণ এবং তাহার উর্দ্ধে গুণাতীত অর্থাৎ নিশুণি ) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

উদ্ধিং গচ্ছন্তি সম্বস্থা মধ্যে তিন্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্যগুণরুক্তমা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥

জীব যখন যে গুণের অধীনে থাকে তখন তাহার মন সেই স্থানে অবস্থান করে এবং তাহাতেই মোহিত থাকে। এইভাবে সত্ত্ব হুইতে তম এবং তম হুইতে সত্ত্ব এই উর্নাধাগতি সর্ব্বদাই চলিতেছে। গুণাতীত স্থানে জীবের মন কখনই যায় না। সাধনার দ্বারা সেই গুণাতীত স্থানে পৌছাইয়া স্থিতিলাভ করিতে পারিলেই ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায়। সেই ত্রিগুণাতীত অবস্থাই ব্রহ্ম। সেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, ছুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী কেহ নাই। হিন্দুরা এই তিন গুণকে তিন দেবতা মানিয়া থাকেন। অস্ত ধর্মাবলম্বীরা ঐ তিন দেবত। মানেন না, কিন্তু সকলেই তিন গুণকে স্বীকার করেন। কারণ ঐ তিন গুণ সর্ব্বদাই সকলের দেহাভান্তরে কার্যো রত।

এই ক্রিয়াযোগ সাধনে যোগীর মন স্থির হইয়া গিয়া ঐ নিপ্ত'ণ স্থানে এমন এক স্থিতি আসে যেখানে যোগী সর্বাদা থাকিতে সক্ষম হন। তাই তিনি তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন—"জন্তা পিয়োগেওডা মজুরি মিলেগা। সেনেরে চার ঘড়ি রাত রহতে প্রাণায়াম করনা আচ্ছি হয়।" অর্থাৎ যতটুকু প্রাণকর্মা করিবে ততটুকুই মজুরী পাইবে অর্থাৎ যতটুকু স্থির হইবে ততটুকুই আত্মদর্শন হইবে। চার দণ্ড রাত্র থাকিতে উঠিয়া প্রাণায়াম কর। ভাল। ঐ সময় বাহা প্রকৃতি শান্ত থাকায় আত্মসাধনার উপযুক্ত সময়।

যোগিরাজ বলিতেন নদীর ধর্ম তাহার কারণস্বরূপ সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যাওয়া। সে ইচ্ছা করুক বা নাই করুক প্রকৃতির তাড়নায় এক সময় সে তাহার কারণে লীন হইবেই। তেমনি জীবের ধর্মও তাহার উৎসস্থলরপ ব্রমোর দিকে ছটিয়া যাওয়া। তাই অর্জন বলিয়াছেন—

যথা নদীনাং বহবোহস্ব বেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশক্তি বক্ত্বাগ্যভিবিজ্বলন্তি॥

- (১) গীতা ১৪।১৮
- (২) গীতা ১১/২৮

যেমন নদীসমূহ সমুজাভিমুখী হইয়া সমুজেই প্রবেশ করে, সেইরূপ নর-লোকবীরগণ সর্ববিতঃ প্রদীপ্যমান তোমার মুখে প্রবেশ করিতেছে।

কোন্ অনন্তকাল পূর্বেক কোন এক অজ্ঞাত কারণে সে ব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া অর্থাৎ নিজ স্বরূপ বিশ্বত হইয়া লক্ষ কোটি যোনি ভ্রমণ করিতে লাগিল। কাল বিবর্তনে ক্ষুদ্র লতা গুল্ম কীট পতঙ্গ হইতে শুক্ত করিয়া মানব হইল। এইভাবে ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইতে হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহার উৎসন্থলরপ ব্রহ্মত্বের অভিমুখে। সে ইচ্ছ।করুক বানাইকরুক কালের প্রভাবে, ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে এক সময় তাহাকে তাহার উৎসন্থলে পৌহাইতেই হইবে। ইহাই জীবের ধর্ম। ইহার জন্ম তাহাকে চুরাশী লক্ষ্ যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে। চুরাশী আঙ্গুলি পরিমিত তাহার মানব দেহের উন্নতির জন্ম তাহাকে চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, মানব হইয়া জন্মিয়াও তাহার মানব মস্তিককে ব্রক্ষজ্ঞান লাভের উপযোগী করিয়া তুলিতে তাহার আরও দশ লক্ষ্ক বৎসর প্রাকৃতিক বিবর্তন প্রয়োজন হয়।

তাই যোগিরাজ বলিতেন— ক্রিয়াযোগ এই প্রাকৃতিক বিবর্তনের সময়-সীমাকে বহুলাংশে কমাইয়া আনিতে সক্ষম। তিনি ইহার নির্ভুল হিসাব দিয়া বলিয়াছেন মাত্র আট ঘণ্টা ক্রিয়াযোগ সাধন করিলে যোগীর মস্তিষ্ক এক হাজার বছরের প্রাকৃতিক বিবর্তনের সমান উন্নত হয়।

যিনি কোন বস্তু পাইবার নিমিত্ত চেষ্টা বা সাধনা করিতেছেন তিনিই সাধক। আর যিনি সেই বস্তুকে পাইয়া তাহার সহিত একাকার হইয়া গিয়াছেন, মিলিয়া লয় হইয়াছেন অর্থাৎ যুক্ততম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই যোগী। এই নিমিত্ত প্রাপ্তি না থাকিলে সাধক বলা যায় না অর্থাৎ সাধক অবস্থায় দেখা শুনা আছে, কারণ তখনও তাঁহার মন বা ইচ্ছা কাজ করে। তাই যোগিরাজ লিখিয়াছেন—"যেমত কোন ঘরের মধ্যে সূর্ব্যের আলো যায় এবং দরজা বন্ধ থাকে বাইরে যদি পাখি উড়িয়া যায় তাহার ছায়া দেওয়ালেতে দেখা যায় তক্রপমনে প্রকাশ হইলে দেবতাদি যাহারা আছেন তাঁহার দিগের দর্শন হয়।" এই অবস্থায় বন্ধ ও আমি এই তুই সত্তা অস্ততঃ বিভ্যমান থাকে অর্থাৎ যিনি সাধনা করিতেছেন ও যাঁহাকে সাধনা করিতেছেন এই তুই বর্ত্তমান। তাই যোগিরাজ লিখিয়াছেন—"কালী সোচ সোচ কালী হয়া অব কালীকা বাবা হোনা হয় বাবা স্থানে বন্ধ অর্থাৎ যো সৃত্যুকে ভিতর সৃত্য হয়—এই সব সূর্ব্যকো দেখনেমে মিলতা

হয়।"—কালী চিন্তা করিতে করিতে কালী হইলাম. এখন কালীর বাবা হইতে হইবে, বাবা অর্থাৎ ব্রহ্ম যাহা বর্ত্তমান শৃন্মের ভিতরের শৃন্য অর্থাৎ যে মহাশৃন্য হইতে পঞ্চভূতের শেষ ভূত বর্ত্তমান শৃন্তের উৎপত্তি! আত্মসূর্য্যকে দেখিতে দেখিতে সেই মহাশৃন্তকে পাওয়া যায়। কিন্তু যোগীর তাহা নহে। কারণ স্থিরত্বের নাম যোগ এবং যিনি স্থির হুইয়াছেন তিনিই যোগী। যোগী যখন সমাধিস্ত হন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হন তখন তাঁহার দেখা শুনা নাই, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি নাই। তাই তিনি লিখিয়াছেন—"উহতে বেমন কেমন কেমন মন ন পাওয়ে। মন ছোডেতো মন নহি হাওয়ে।"—বেমন অর্ধাৎ মনের নিবত্ত অবস্থা তাহা কেমন মন জানে না. কিন্তু যথন জানিতে গেল তখন মন নিজেই হারাইয়া গেল. আর জান। হইল না। এই প্রকার যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তখন নিজে না থাকায় কোন কর্ম নাই. কারণ যে কর্ম করিবে সে নাই ৷ কিন্তু সাধকের ক্ষেত্রে কর্তা ( আমি ) করণ ( ক্রিয়া ) এবং অধিকরণ ( শরীর ) সমস্তই রহিয়াছে অথচ যাঁহাকে পাইলে হইবে অথবিং ব্রহ্ম তাহাই নাই। কিন্তু যোগীর ক্রিয়ার পর অবস্থায় কর্ম না থাকায় নিষ্ক্রিয়, কারণ ঐ অবস্থায় সমস্ত গুণ আকাশে যুক্ত হওয়ায় নিষ্ক্রিয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় নিজে না থাকায় সে অবস্থা যে কি তাহা জানা যায় না. কারণ যে জানিবে সে নাই। তবে ক্রিয়া করিতেছি কেন । গুরু বলিয়াছেন তাই করিতেছি, কিল্প ইহার শেষ ফল কি তাহা জানা যায় না।

তাই এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"সকলে কিছু পাবার আশায় কর্ম্ম করে। 'ক্রিয়া' ক'রে যখন কিছুই পাওয়া যায় না তখন সকলে 'ক্রিয়া' করে কেন '"

যোগিরাজ বলিলেন—"মুর্খ তাই করে।" অথাৎ এই অবস্থায় প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি নাই, লাভ অলাভ নাই। তখন তিন গুণ এক হওয়ায় গুণাতীত। উহা অব্যক্ত বলিয়া ধর্মের অভাব অথাৎ তখন ধর্ম অধর্ম নাই। ধর্ম এবং কর্ম না থাকায় উহার কোন দৃষ্টান্ত নাই। যেমন জলের গুণ ও ধর্ম যাহাতে আছে তাহাই জল কিন্তু যখন গুণাতীত ও ধর্মাতীত তখন জল নাই। সেই প্রকার ক্রিয়ার পরাবস্থা। এই অবস্থায় নিজে না থাকায় অন্থ দিকে মন যাওয়ারূপ অধর্ম থাকে না এবং ধর্মও থাকে না। ধর্ম অথাৎ যাহা সর্ব্বদাই থাকে; যেমন প্রাণিমাত্রের শ্বাসই ধর্ম হইতেছে। এই ধর্ম গেলে আত্মাত্তে স্থির থাকে। তাই যোগিরাজ লিখিয়াছেন—"মনকো ত্বসরে তরক নহি জানে দেশনা চাহিয়ে মনসে মনকো দেশনা চাহিয়ে। মন ও চক্ষু স্থির হোনেসে

ক্যা হোগা জবতক শরীর স্থির ন হোয়। আজ স্বাসা বিলকুল বাছর নহি নিকলতা হয়। অব বড়া মজা মতওয়ালকে মাফিক।" যাহার। কোন কিছু গ্রহণ করে বা দেখে তাহাদের তত্তভান হয় নাই, কারণ ছই না থাকিলে কিছুই গ্রহণ বা দেখা যায় ন।। ক্রিয়ার পর অবস্থায় তুই নাই, তাই সেখানে কোন কথা নাই। তাই মৌন। অক্তদিকে মন দেওয়ার নাম বন্ধন, এই বন্ধন হইতে সর্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকার নাম মুক্ত। এই মুক্তাবস্থায় থাকিতে থাকিতে বাহিরের সমস্ত বস্তুতে অনাসক্ত হইয়া সমস্ত বস্তুতেই বন্ধ দেখে। এই অবস্থায় ধর্মাধর্ম, ইন্দ্রিয় ও শরীর সকলের অভাব হয়: কারণ তথন মন ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মাতে এবং আত্মা প্রমাত্মাতে তদগত হইয়া যায়। এই অবস্থায় মেঘের গৰ্জন পর্যান্ত শুনিতে পাওয়া যায় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছই নাই. এই কিছুই নাই অবস্থাই ব্রহ্ম। অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকাই মিথা। এই অবস্থায় পৃথক নাই। পৃথক হইলেই দেখা শুনা। যাহা কিছু দেখা ঘাইতেছে তাহার বিপরীত ক্রিয়ার পর অবস্থা, যেখানে আশ্রয় ওআশ্রিত ভাব নাইকারণ এই অবস্থা কাহারও আশ্রয়ে নহে। ব্রহ্মাণু লক্ষগুণে স্থল হইয়া একটি মৃত্তিকার অণু। এই স্থল অণুর সংযোগে জব্য সকল হইতেছে। আর এই প্রকার সংযোগে অবয়বের সমস্ত অংশ হইয়া থাকে, যেমন মৃত্তিকার অণু হইতে কাঁকর ইত্যাদি। এই সকল স্থুল মৃত্তির অণু সকলের পরস্পর সংযোগে অবয়বের সম্ভাব হইতেছে। মূর্ত্তি সকল এই প্রকার সংযোগে হয়: কিন্তু অনবস্থা প্রযুক্ত আটকাইয়া থাকে না এই নিমিত্ত অনিতা, কিন্তু ক্রিয়ার পরাবস্থায় ব্রহ্মে থাকায় কোন বাধা নাই ও এক হইয়া থাকায় কোন কিছুরই উৎপত্তি হয় না, তন্নিমিত্ত ব্রহ্ম বাতীত অন্ত বস্তুতে মনের প্রকৃষ্টরূপে অনন্ত লয় হয় ন।। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় অর্থাৎ সবিকল্প সমাধি বা ক্রিয়ার পরাবস্থার পূর্ববাবস্থায় অনন্ত জব্য ও পরিমাণ ভেদ মনে হওয়ায় তাহা ক্রিয়ার পরাবস্থা নহে। শরীর, আত্মা, মন ও বিভূ মিলিয়া এই জীবন; এই জীবন কর্মের আশ্রয়ে থাকায় সমস্ত হইতেছে। আত্মার গুণ মন আর এই শরীর ভোগায়তন হওয়ায় স্থুখ ছঃখ সমস্তই শ্রীরের মনের দারা হইতেছে। তাই যোগিরাজ বলিয়াছেন—"জল জবতক ঘটমে তো উপ্পাকুছ তাকত নহি, জব গঙ্গামে মিলা তো সব করে।"—শ্বাসের গতি যতক্ষণ বহিশ্ম্থী ততক্ষণ উহার কোন ক্ষমতা নাই, কারণ বহিশ্বখী খাস দেহরূপ ঘটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যখন অভ্যন্তরমুখী হইয়া স্থির হইস তখন অনস্ত মহাশৃষ্টের সহিত মিলিত

হওয়ায় অনস্ত শক্তি-সম্পন্ন। এই অবস্থায় পৌছিয়া তিনি বারবার লিখিয়াছেন—"বড়া মজা সব অঙ্গ টুটনে লগা।" কিন্তু আত্মায় প্রথমে মনের সংযোগ তারপর লয় হইলে আর দেখা শুনা নাই, প্রাপ্ত অপ্রাপ্ত নাই। তাই তিনি ১৮৭১ খঃ ২৮শে জুলাই লিখিয়াছেন—"এক নিমা'ল সুশু দেখা ওহি ব্রহ্ম হয় উসিমে মনকো লয় করনা চাহিত। জব দো এক ু হোজায় তো এক হয় এহি হমজাদ হয়।" এক নিৰ্মল শৃতা দেখিলাম উহাই ব্রহ্ম, উহাতে মনকে লয় করিতে হইবে। যখন গ্রহ মিলিয়া যায় তখন এক হয়, আর ছই থাকে না; ঐ এক অবস্থাই হমজাদ অর্থাৎ পুরুষোত্তম। ৩০শে জুলাই লিখিয়াছেন- "নিমাল রূপমে মনকো লয় করনা চাহিয়ে"। তারপর ২৬শে আগষ্ট লিখিয়াছেন—"সূত্য নিম্মাল দেখা উসিমে মিল জানা সমাধি কহলাওএ—ওহি বাকি হয়—পুরুষোত্তমকে আগে ব্ৰহ্ম হয়—উসিমে লয় হোনা বাকি হয়। লয় বিলকুল নিকাম ন **হোনেসে নছি হোগা।**" অর্থাৎ নির্মাল শৃত্য যাহা দেখিতেছি তাহাতে মিলিয়া যাওয়াকেই নির্কিকল্প সমাধি বলে তাহা এখনও বাকি, পুরুষোত্তমের পরে ত্রন্ম তাহাতে লয় হওয়া বাকি আছে। সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম না হইলে লয় হইবে না। পুনরায় লিখিয়াছেন "সূত্য ভবনমে লয় হো জানা।" সেই শৃত্য ভবনই আসল, তাহাতে মিলিয়া আটকাইয়া থাকিতে হইবে, তাহাতেই লয় হইতে হইবে অর্থাৎ একাকার হইতে হইবে। ২রা সেপ্টেম্বর লিখিয়াছেন— "নিমাল জ্যোত মন দেখতা হয় লেকন উহ ন লয় হয়া —ওহা যাকে অভি নিৰ্বাণ নহি হয়। " অৰ্থাৎ মন এখনও সেই নিৰ্মাল জ্যোতি দেখিতেছে কিন্তু এখনও লয় প্রাপ্ত হয় নাই, সেইখানে লয়প্রাপ্ত হইলে যে নির্ব্বাণ তাহা এখনও হয় নাই। তাই তিনি আরও অগ্রসর হইয়া ক্রমোন্নতির কথা লিখিলেন—"অব হম নিম্মল জ্যোতমে সমায় গম্বে।" এখন আমি সেই নিৰ্মল জ্যোতিতে মিলিয়া গেলাম। "বহুত তরইকা ঘর দরওয়াজা দেখনেমে আয়া—ওঁ ধ্বনিমে লয় হোনা চাহিয়ে।" কুটস্থে অনেক রকমের ঘর দরওয়াজা দেখিতে পাইলাম অর্থাৎ ষট্চক্রের প্রকাশ হইল। এই অবস্থায় যে ওঁকার ধ্বনি তাহাতে লয় হইতে হইবে। আরও লিখিয়াছেন—"বড়া দরওয়াজা খুলা—জয়সা নলকা জল গঙ্গামে মিলনেসে গঙ্গা হো জাতা হয় ওয়সা স্বাসা যায়কে সূত্য ভকামে মিলনেসে একাকার হো জাতা হয়—এহি ব্রহ্ম হয়—আদি ব্রহ্ম সচ্চা—আপহি আপ ভগবান রূপ হয়—অব বড়া মজা হয়।" অর্থাং প্রধান দরজা খুলিয়া গেল,

যেমন নলের জল যখন গঙ্গায় পড়ে তখন সে গঙ্গা হইয়া যায় তেমনি শ্বাস যখন সেই নির্মাল শৃত্যে মিলিয়া যায় তখন একাকার অর্থাৎ লয় হয়, সেই অবস্থাই বন্ধা, সেই আদি বন্ধাই সং, তখন নিজেই ভগবান্হয়। সেই শ্বাস আসে কোথা হইতে ? "সূন্যকে ভিতরসে হওয়া আতা হয় ইহ মালুম হোনে লগা।" সেই মহাশৃন্তের ভিতর হইতেই শ্বাস আসিতেছে ইহা বুঝিলাম। কয়েক দিন পর লিখিয়াছেন—"<mark>আজ অভয় পদ দর্শন হয়।</mark> — য়ানে মহান্থির হুষা, মোক্ষ হুয়া—ফির উহ সূন্য ঘরমে রহ করকে সবকুছ দেখে সব কুছ করে। যেতনা ইন্দ্রিয় লয় হোতা হয় ওহি স্বাসামে।" - আজ অভয়পদ দর্শন হইল অর্থাৎ মহাস্থির হইল, মোক হইল। সেই শৃশ্য ঘরে থাকিয়া সব কিছু দেখি এবং সব কিছু করি। সকল ইন্দ্রিয় সেই মহাশৃন্মরূপী শ্বাসে মিলিয়। যায়। অভয়পদ অর্থাৎ যেখানে ভয় নাই। সেই মহাশৃত্যে কোন প্রকার অবলম্বন না থাকায় অভয়পদ। পুনরায় লিখিয়াছেন – "তাব ময় আনন্দকা ঘর পায়া য়ানে খাদা ন আওএ ন জাও।" যেখানে অবস্থান করিলে খাস-প্রখাসের আসা যাওয়া নাই সেই আনন্দর্রুণী ঘর পাইলাম। এরপর এক চরম কথা লিখিয়াছেন "অব ন আনা ন জানা।" অর্থাৎ এই ভবসংসারে আর আসিতেও হইবে না যাইতেও হইবে না। সেই স্থির ঘরে পৌছিয়া তাঁহার কি হইল গুলিথিয়াছেন—"স্থির ঘরমে ঠহরে—অব অটকনেকা জগছি মিলা।" সেই স্থির ঘরে অবস্থান করিলাম, এবার সর্ব্বদার জন্ম আটকাইয়া থাকিবার জায়গা পাইলাম। তারপর সেইস্থানে আটকাইয়া থাকিয়া তিনি সংসারকে কেমন দেখিতেছেন ! লিখিয়াছেন - "ইহ জীবন হয় সব ঝুট দেখলাই দেতা হয় বাস্তবিক কুছ নহি - জয়সা মুরদা চমড়া লগা রহা ধোকেসে মালুম হোতা হয় কি মেরা শরীরমে লগা হয় আউর মেরা হয়—ওএসেহি জগত সংসারকো মালুম হোতা হয়। ইহ মালুম হুয়া কি ইহ সংসার স্বপ্লবৎ হয়। সব তৃছ মালুম হুয়া। অব তুসরে পদার্থপর তাকনেকা এরাদা ন করে।"—এই জীবন সবই মিথ্যা বাস্তবিক কিছুই নাই ইহা দেখিলাম। যেমন মরামাস শরীরে লাগিয়া থাকে এবং মিথ্যা মনে হয় উহা আমারই চামড়া, তেমনি এই জগৎ-সংসারকেও वृक्षिलाम। ইহা আরও বৃক্ষিলাম যে এই জগৎসংসার স্বপ্পবৎ অলীক। এখন আর কোন বস্তুর প্রতি তাকাইতে ইচ্ছা করিতেছে না। "অব ইহ

এরাদা করতা হয় চুপচাপ পড়া রহে।"—এখন এই প্রকার ইচ্ছা হইতেছে যে চুপচাপ পড়িয়া থাকি। তাই তিনি গাহিলেন—

রগড়মে কভি কসর মত করে।,
রগড়মে মনো কামনা পূর্ণ তেরো।
মন ত্বসরে তরফ কঠিন ধরো,
স্থাকে ধ্যানসে সব কাজ নিকারো;
দেখোগে আশ্চর্যা সামর্থ তেরো,
পিছেমে সবকুছ বনেগা তিহারো।
উদাস মন তুম কঠিন ফিরো,
আগর তুম জানো হো হুসিয়ারো;
লগে রহো সাঁইয়াসে ভলিতরো,
তুঝে গাঁই পেয়ার জরুর করো।
নিরস্তর গাঁইজিকা ধ্যান ধরো,
হোয়গা জরুর কাম তেরা পুরো॥

তিনি যে কেবলমাত্র যোগী ছিলেন তাহাই নহে। পরস্তু নিজের পরিচয় নিজেই নিভূতে লোকচক্ষের অন্তরালে তাঁহার একান্ত গোপনীয় দিনলিপিতে রাথিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার এই পরিচয় সম্ভবতঃ কেহই জানিতেন না, কারণ তিনি প্রচারে পরাত্ম্য ছিলেন। প্রতিদিনের ক্যায় সাধনার উপলব্ধির বিষয় লিখিতে গিয়া ১৮৭৩ খঃ ১৩ই আগষ্ট লিখিয়াছেন -- "আজ হম মহাপুরুষ হুয়ে।" -- আজ আমি মহাপুরুষ হইলাম। ১৭ই আগষ্ট একটি মন্তুয় মুখাকুতি অঙ্কন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন — "মহাপুরুষ হম হয় — সূর্য্যমে এয়সা দেখা হমহি ব্রহ্ম হয়।" ১৮ই আগ্র লিখিয়াছেন—"হমারাই রূপসে জগত প্রকাশিত—অব বহু গাঢ়া প্রাণায়াম ছয়া। হমহি এক পুরুষ হয় আউর কোই নহি।"—আমারই রূপ হইতে জগতের প্রকাশ, এখন খুব গাঢ় প্রাণায়াম হইল, আমিই একমাত্র পুরুষ আর কেহ নাই। ২২শে আগষ্ট লিথিয়াছেন—"হমহি আদি পুরুষ ভাগবান—কুছ পেটমে না তাকতদে দরদ হয়—অব শ্বাস আউর ভিতর গয়া-অব চতুভূজি হোনেকা লক্ষণ হুয়া-ইহ মালুম হোতা হয় কি ইহ দোনো হাত ছোড়ায় আউরভি শক্তিময় নিরাকার স্বই হাত ভিতরসে নিকলা।"—আমিই আদি পুরুষ ভগবান্, পেটে কিছু শক্তি কম থাকায় ব্যথা হইতেছে, এখন শ্বাস আরও ভিতরে প্রবেশ করিল, এখন আমার

চতুভূজি নারায়ণ হওয়ার লক্ষণ হইল, ইহা বুঝিলাম যে আমার বর্তমান ত্বই হাত ছাড়াও আরও অনস্ত শক্তিময় নিরাকার চুইটি হাত বাহির হইল। ২৫শে আগষ্ট একটি সূর্য্য অঙ্কন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন "সূর্য্য নারায়ণ ভগবান জগদীশ্বর সর্বব্যাপী হম হয়। এক জ্যোত ভিতর মালুম হোতা হয় যো সূর্য্যসে আতা হয় সূর্য্যহি হম হয়। জো হম সোই উহ রূপ নিরাকারকা। যো বুদ্ধিকে পরে অনন্তরূপ ওহি ভগবান—
আউর নির্মাল। হম হি অক্ষর পুরুষ।"—আঅসুর্য্যরূপী নারায়ণ ভগবান্ জগদীশ্বর যিনি সর্বব্যাপী তিনি আমিই। ভিতরে এক জ্যোতি দেখিলাম যাহা আত্মসূর্য্য হইতে আসিতেছে তাহাও আমিই। যাহা আমি তাহাই সেই নিরাকারের রূপ। বুদ্ধির অতীতে যে বৃহৎ কূটস্থ স্বরূপ অনস্ত রূপ তাহাই ভগবান, উহা অতীব নির্মাল। আমিই সেই অক্ষর পুরুষ। অক্ষর অর্থাৎ জীবাত্মা যথন নিজেকে নিগুণি অর্থাৎ প্রণাতীত ও প্রমাত্ম। হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিয়া তাঁহাতে বিলীন হন, তখনই তিনি অক্ষর পদবাচা। আরও লিখিয়াছেন—"কূটস্থ অক্ষর অমর ওহি সূর্য্য নারায়ণ হয়—এহি হম হয় আউর এহি সূর্য্য হয়। কূটস্থ অক্ষর আদি আউর হম হয়। সূর্য্যহি মালিক আউর মজা আউর সাফ। অক্ষর সূর্য্য হয় ওহি হম হয়।"—সেই কূটস্থ অক্ষর অবিনাশী তাহাই আত্মসূর্যারূপী নারায়ণ তাহাই আমি। সনাতন কূটস্থ অক্ষর তাহা আমিই। সেই আত্মসূর্য্যই মালিক, তাহা আরও পরিষার আরও মজা। সেই বৃহৎ কুটস্থ অক্ষরই আত্মসূর্য্য তাহাই আমি। ২৩শে আগষ্ট লিখিয়াছেন—"**হম জব সূর্য্য হয়** তব জো হম কহে সোবেদ হয়—য়ানে নিশ্চয় জানে।"— আমিই যখন সেই বৃহৎ কূটস্থস্কপ আত্মসূর্য্য তথন আমি যাহা বলিতেছি তাহাই বেদ অর্থাৎ অপৌরুষেয় ইহা নিশ্চয় জানিবে। ২৪শে আগষ্ট লিখিয়াছেন— "হমহি কৃষ্ণ।" আমিই কৃষ্ণ।—২৭শে আগষ্ট লিখিয়াছেন—"জো পুরুষ আদিত্যমে সো ময়ত্র । ব্রহ্মরূপ সূর্য্যকা হমারা হয়।"—আত্মসূর্য্যের মধ্যে যে আদি পুরুষ তাহা আমি। সেই সুর্য্যের মধ্যে যে ব্রক্ষের রূপ তাহা আমা হইতেই আসিতেছে। ওরা অক্টোবর লিথিয়াছেন — "হম সূর্য্য হয়—মহাদেব।"— আমি আত্মসূর্য্যস্বরূপ মহাদেব। ১২ই নভেম্বর লিখিয়াছেন-"হমহি মহাপুরুষ পুরুষোত্তম।"-আমিই মহাপুরুষ পুরুষোত্তম। ১৮৭৪ খৃঃ ৮ই জানুয়ারী লিথিয়াছেন—"সূর্য্যই ব্রহ্ম এছি ছিব্র ঘর পাহুচাতা হয়—অব ছিব্র ঘরুমে গম্বে, উসিকা নাম অমর ঘর হয়।"—আত্মসূর্য্য ব্রহ্ম ইহাই স্থির ঘরে পৌছাইয়া দেয়, এখন স্থিরঘরে

পৌছিলাম উহারই নাম অমর ঘর। ২৯শে জানুয়ারী লিখিয়াছেন— "অব স্থতোকা দিল চাহতা হয়—আউর খালি ব্রহ্মকো দেখে য়ানে সূন্যকে ভিতর সূন্য—অব ভির ঘরমে ময় গয়া অব মালুম হোতা হয় জয়ুসা শরীর উপকে হওয়াসে নিচেসে উঠতা হয় জয়ুসা ছক্কা পিকে পানি কেক দেনেসে নিচেকে ছেদ যঁহাসে পিয়া জাতা হয় ওহাঁসে ধুয়া নিকস জাতা হয় ওয়সাহি হোয়গা। অব অগম ঘর গএ—অব অ<u>জ</u>র ঘরসে অমর ঘর গএ—অব কুছ নহি খালি মালিক।"—এখন কেবল শুইয়া থাকিতে মন চায়, শৃত্যের ভিতর যে শৃত্য সেই মহাশৃত্যরূপী ব্রহ্মকে কেবল দেখি. এখন আমি স্থির ঘরে পৌছিলাম, এখন মনে হইতেছে যে শরীর উপচাইয়া বায়ুর দ্বার। নীচে হইতে উপরে উঠিতেছে ঠিক যেমন হুঁকাতে ধমপান করিবার পর ছঁকা হইতে জল ফেলিয়া দিবার সময় নীচের ছিন্ত যেখান হইতে ধূমপান করা হয় সেখান হইতে ধোঁয়া বাহির হয় ঠিক সেই রকম হইতেছে। এখন আমি অগম্য ঘরে পৌছিলাম, সেথান হইতে অজর ঘরে এবং তারপর অমর ঘরে পৌছিলাম, এখন আর কিছুই নাই কেবল মহাশৃশুরূপী মালিক ব্রহ্মই আছেন। ২রা মেআরও লিথিয়াছেন— "ব্রহ্মরূপ হমারা য়ানে জো সূন্য ভিতর, মন, সোই সূন্য বাহর—ফির মন দেখনে লগা বাহরকা কূটস্থ অক্ষর ফির উইভি গয়া—অব রহ গয়া খালি শান্তিপদ ইহ সুন্য জব ত্রহন হয়। য়ানে ইহ মম আউর কূটস্থ আক্ষর ত্রহন হয় তব সূন্য মন ব্রহ্ম হয়। " আমারই ব্রহ্মরূপ সর্থাৎ মনরূপী যে শৃষ্ত ভিতরে সেই শৃত্যই বাহিরে, পুনরায় মন বাহিরের কুটস্থ অক্ষর দেখিতেছে আবার উহাও চলিয়া গেল আর কিছুই দেখি না, এখন কেবল মহাশৃত্যরূপী ব্রহ্ম অথ াৎ শান্তিপদই বর্তুমান রহিল, এই অবস্থায় আমার আমির সহ কুটস্থ অক্ষর সবই ব্রহ্ম হইল তথন মনও মহাশৃক্তরূপী ব্রহ্মে মিলাইয়া গেল। এ বিষয়ে এবার তিনি মনের আনন্দে গাহিলেন—

> অব চলো পেয়রে অমরপুর চলো ছোড় জগজঞ্জাল বিষয়রস ত্যাগো আউর ভটকত ফিরো কেঁও তুম ভুলো বিষয় রসসে কুছ মজা নহি হয় আপহি আপ তুম সমায় লো ফিরতে ডোলতে রহে একেলা হরদম সাঁই পাশ হাজিরি দেলো ।

<sup>(</sup>১) गाँहे= कर्छा।

সেই অভয়পদ কি প্রকারে লাভ করা যায় ? যোগিরাজ ১৮৭৪ খঃ ১৫ই আগষ্ট লিখিলেন—"অভয়পদ শুরু বিনা মিলতা নহি—সূন্য ভবনমে স্থির রহনা, বিনা স্থিরমে ঘুসনেসে নহি হোগা।"—গুরু ব্যতীত সেই অভয়পদ লাভ করা যায় না; শৃহ্যভবনে স্থির থাকিতে হইবে, বিনা স্থিরছে সেখানে প্রবেশ করা যায় না। মহাযোগী আরও লিখিলেন—

নাম স্থমির লেও অমৃত বানি তুম ভূলেহে৷ আপ ব্ৰহ্ম ন জানি কহোতে। হাত কাঁাকর হি হিলানি মনহি মন তুমাহিই হিলানি হিলো কিসমে ওকে করো বথানি স্থামে বিচার দেখেল হিলানি কোহিলাওএ উহ তো কহে৷ স্থান শ্বাস হিলাওএ এহি সত বানি। কেঁও হিলে ইহতে কহে। হম শুনি ইচ্ছা হেতৃ হিলে ইহ জ্ঞানি কি বাণি শ্বাস কেঁও হিলে সে বর্ণো হম শুনি হওয়। স্বভাবতঃ স্থির নহি জানি ইহ খাস নিকলা কহুঁসে ভূলানি সন্থাসে নিকলা মায়া আয় মিলানি নিকলেক। কা। কারণ কহল জ্ঞানি কর্মফল ভোগ জন্ম ভুলে ফিরানি ইসলিএ কর্ম্ম ফলাফল ছোডানি ধ্যান করে। সদা ত্রন্ধা মন মিলানি তব তদ্রপ হোগে সংনে বখানি হরদম দেখে স্বরূপকে নিসানি ইহ আনন্দ মূল জানে ব্ৰহ্মজ্ঞানি॥

যোগিরাজ নিজে কথনও নাম-জপ ব! কোন মন্ত্র-জপ করিতেন না এবং ভক্তদেরও তাহা দিতেন না। তিনি কথনও ফোঁটা তিলক কাটিতেন না সাধারণ বস্ত্রে থাকিতেন। তিনি এইসব স্থুল কর্মের বা কোন রকম বাহ্যাড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি নিজে আত্মসাধনা করিতেন এবং শিষ্যুদেরও তাহাই প্রদান করিতেন। তিনি বলিতেন ঐ সব করিয়া তেমন ফল লাভ হয় না। কারণ ঐগুলি ছার। আত্মসাক্ষাৎকার হয় না। যাহা আত্মসাক্ষাৎকার করাইতে সক্ষম নহে তাহা করিয়া রুথা কালক্ষেপ, করা কি প্রয়োজন : শ্রীমদভাগবতও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন-—

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেইচ্চাবিড়ম্বনম্॥
যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্ত মাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্যাচ্চাং ভজতে মৌচ্যান্তস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
অহমুচ্চাবচৈদ্র ব্যৈঃ ক্রিয়ায়াৎপল্লয়ান্যে।
নৈব ভূয়েইচ্চিতোইচ্চায়াং ভূতগ্রামাব্মানিনঃ॥

অর্থাৎ আমি সর্বভূতের আত্মস্বরূপ সর্বভূতে সদা বিরাজমান।
অজ্ঞানা মানুষ সেই আত্মাকেই অবজ্ঞা করিয়া প্রতিম। অর্চ্চনাদির বিভূষনা
করে। যে ব্যক্তি মূচ্তা বশতঃ আমাকে ( আত্মাকে ) ত্যাগ করিয়া প্রতিম।
অর্চনা করে তাহার ভস্মে রূথা আহুতি দেওয়ার স্থায় সেই কর্মা রূথা হয়।
আমি সর্বভূতে অবস্থিত, ইহা না দেখিয়া যে লোক নানা প্রকার দ্রব্য দার।
জড় মূর্তিতে ঈশ্বর বৃদ্ধিতে অর্চনা করে, তাহার সেই অর্চনাতে আমি প্রীত
হই না।

তিনি বলিতেন মানব জন্ম হুলভ ও ক্ষণস্থায়ী। তাই এমন সাধন। করা উচিত যাহা দারা ইহ জন্মেই জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে রেহাই পাওয়া যায়। সেজস্য তাঁহাকে কথনও উপবাস বা স্থুল পূজা করিতে দেখা যায় নাই। তিনি কেবলমাত্র লোকশিক্ষার জন্ম বংসরে একদিন শিবরাত্রের দিন উপবাস করিতেন। বলিতেন আমি যদি না করি লোকে করিবে না। তাই বলিয়া তিনি কাটখোটা নারস যোগীও ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাজযোগী, প্রেম ও দ্য়ার মূর্ত্ত প্রতীক।

তিনি বলিতেন কোন দূর দেশে ছইদশ দিনের জন্ম যাইতে হইলে অবশ্যই কিছু পাথেয় প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে কোথায় যাইবে, কোন্ জায়গায় থাকিবে, কতদিন থাকিবে এ সবই তোমার জানা। তবুও নির্দিষ্ট পাথেয় ছাড়া যাওয়া যায় না। কিন্তু যথন এই দেহ ত্যাগ করিয়া অনিন্দিষ্ঠকালের জন্ম অজানা

<sup>(</sup>১) শ্রীমন্তাগবৎ তৃতীয় হন্ধ ২০ অধ্যায় স্লোক ২১, ২২, ২৪

পথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবে তখন কত পাথেয় প্রয়োজন ? জাগতিক কোন বস্তুই তখন পাথেয় হইবে না। কোথায় যাইতে হইবে, কতদিন সেই অজানা প্রদেশে থাকিতে হইবে কিছুই জানা নাই। সেই পাথেয় ইছ জীবনেই যোগসাধন দারা অর্জন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে এবং সেই সাধনলক বিষয়ই সংস্কাররপে একমাত্র পাথেয় হইবে। সেই পাথেয় নাশহীন। উহা যে জীবের সহিত গমন করে এবং পুনরাগমনে পুনঃপ্রাপ্ত হয় সে বিষয়ে অভয় দিয়া ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন যোগভ্রন্ত ব্যক্তি শ্রীমানদিগের গৃহে অথবা যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। যিনি শ্রেকাপূর্বক যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনি কখনও হুর্গতি প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ কল্যাণকামী ব্যক্তি কখনও ব্রন্ধ হইতে দ্রে গতিরপ যে হুর্গতি তাহা প্রাপ্ত হন না, অধোগত হন না। এই আত্মক্রমেপ শুভকর্ম যিনি করেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ অভয় দিয়া বলিয়াছেন—"নহি কল্যাণকৃত কশ্চিদ্ধুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" এই আত্মসাধন দারা যিনি নিজের কল্যাণ করেন তিনিই প্রকৃত কল্যাণকৃত। পঞ্চদশীকারও তাহাই বলিয়াছেন—

ইহ বা মরণে বাস্থা ব্রহ্মলোকেহথ বা ভবেৎ। ব্রহ্মসাক্ষাৎক্বতিঃ সম্যত্তপাসীনস্থা নিগুণিম্॥

অর্থাৎ নিগু নি উপাসকের ইহলোকেই হউক, পরলোকেই হউক অথবা ব্রহ্মলোকেই হউক, পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার নিশ্চয় হয়, তাঁহার সে উপাসনার ফল কখন অন্যথা হইবার নহে।

তিনি ছিলেন এক মহান্ বীর সাধক। অলসতাকে বা পরে করিব এই মনোভাবকে তিনি কথনও প্রশ্রেয় দেন নাই। সারাদিন চাকরি করিয়া, সন্ধ্যায় ছাত্র পড়াইয়া, সংসারের নানাদিক্ সামলাইয়াও নানা জনহিতকর কাজেও লিপ্ত থাকিতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি নয়টা পর্যস্ত ভক্তদের সহিত তত্ত্বকথা আলোচনা করিতেন। তাহারই মাঝে প্রতিদিনের সাধন উপলব্ধি ছাড়াও জীবনের প্রায়্ম সমস্ত ঘটনাই তিনি প্রতিদিন ডায়েরিতে লিথিয়া রাখিতেন। প্রতিদিন বহু ভক্তের চিঠির উত্তর নিজের হাতে লিথিয়া দিতেন। এছাড়া কতলোকের কত সমস্থার সমাধান করিতে হইত। এতিকিছু করিয়াও লোকচক্ষের অন্তরালে এমন সাধনা তিনি করিলেন যাহ।

<sup>(</sup>১) গীতা ৬।৪০

<sup>(</sup>২) পঞ্চদশী ১।১৫০

ভাঁছাকে সাধনার সর্ক্রেচিন্ডানে পৌছাইয়া দিল। ইহাতে বোঝা যায় তিনি কত মনোবলের অধিকারী ছিলেন ৷ তাই তিনি ডায়েরিতে এক জায়গায় লিখিয়াছেন—"অব রাতভর জাগনেকা এরাদা হোতা হয়।" লিখিয়াছেন--- "রাত মে নিদ কম আতা হয়-বড়া স্থির বড়া নেসা।" ইচাতে বোঝা যায় ঐ সময় হইতে তিনি সারা রাত ধরিয়া যোগসাধন করিতেন এবং ক্রিয়ার নেশায় ভরপুর হইয়া সকল প্রকার গুণুসঙ্গরাহিত্য অবস্থায় থাকিতেন। ঐ সময়ের মাত্র কয়েক মাস পর তিনি সেই সময়কার সাধনার অবস্থা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিলে আশ্রহ্য হইতে হয়। তিনি লিথিয়াছেন—"অগম পন্তমে পগ ধরা। ওহা ন মালুম স্বাসা আতা হয় ন মালুম জাতা হয় সংগ সবকা ছোডে। আউর ধ্বনিমূনে রাধাজিকা দর্শন ভয়া। অব অনমোল ধন মিলা।"—যেখানে যাওয়া যায় ন। সেই অগম্য স্থানে অর্থাৎ স্থির ঘরে পাকাপাকি স্থিতি হইল। সে অবস্থায় শ্বাস আসিতেছে কি যাইতেছে কিছুই বোঝা যায় না অর্থাৎ 'কেবল কন্তক' প্রাপ্ত হওয়ায় ইন্দ্রিয় সঙ্গ সহ সকল প্রকার গুণসঙ্গ বিব্যক্তিত হইলাম। উপর হইতে অর্থাৎ সহস্রার হইতে নামিয়া আসা যে Sound Current অর্থাৎ নামধ্বনি তাহাতে রাধাজির দর্শন হইল। এবার অমুল্য ধন মিলিল। এইভাবে ডিনি অনেক দেব-দেবীর ছবি আঁকিয়া এবং তাহার বর্ণনা দিয়। লিথিয়া রাখিতেন যাহা যাহা তাঁহার দর্শন হইত।

কিছুদিন পর আর এক জায়গায় অপর এক অবস্থার কথ। বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"বিলকুল বাহর কা স্বাসা বন্ধ হোতা হয়। ধন্য ভাগ উন্ধা জিসকে ইহ হোয়।"— বাহিরের আগম নিগমরূপ শ্বাস-প্রশাস যাহা নাসাপথে অবিরাম চলিতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল। যাহার এমন অবস্থা হয় তাহার ধন্য ভাগ্য অর্থাৎ এই প্রকার স্থায়ী 'কেবল কুন্তক' যাহার হয় তাহার ধন্য ভাগ্য। ইহাতে বোঝা যায় তিনি সাধন জীবন শুকু করিবার পর হইতে কোন প্রকার কালক্ষেপ না করিয়া কঠোর সাধনা করিয়া কত সম্বর সাধনার শিখরদেশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঠিক তাহার কয়েক দিন পরই লিখিয়াছেন—"স শরীরমে সিধে জলকে উপর জানা কুছ কঠিন কাম নহি হয়, জব প্রাণায়াম করতে করতে প্রাণবায়ু রূক গন্ধা দোঘড়ি সে উপর তব যন্তে জল পর চাহে ওত্তে জলপর চলে জায় আউর যেতে দূর তক চাহে ওত্তে দূরতক—কেও কি জব জল স্বন্য ও সূর্য্য সব এক রূপ আউর হমভি ওহিরূপ তব বায়ুকে

রোকনেকে ঘোর সহজে মে ইহ শরীর হলক করকে উজয় লে জায়—ইছ বাত তব হোতা হয় জব 'কেবল কুন্তক' হোয়।" অর্থাৎ সশরীরে সোজা জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া যাওয়া কোন কঠিন কাজ নহে। যথন প্রাণকর্ম করিতে করিতে প্রাণবায়ু থামিয়া যায় অর্থাৎ শ্বাস-প্রশাসের গতি মন্ততঃ তুই দণ্ডের উপর থামিয়া যায় তথন যত গভীর জলের উপর দিয়া হউক অথবা যত দূরত্ব পর্যান্ত হউক হাঁটিয়া চলিয়া যায়। কারণ তথন জলতত্ব, শৃত্যতত্ব ও আত্মসূর্যাতত্ব সব একই রূপ এবং আমি নিজেও যথন সেই একই রূপ। অতি সহজে যথন প্রাণবায়ুকে বহির্গমন হইতে থামান যায় তথন এই শরীরকে হালকা করিয়া জলের স্রোতের গতির উন্টা দিকেও হাঁটিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। এই অবস্থা তথনই হয় যথন 'কেবল কুন্তক" হয়।

ইতিহাস বলে, মাত্র কয়েকজন বিশ্ববরেণ্য মহাযোগী ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নদী বা সমুদ্রের উপর দিয়া লীলাছলে হাঁটিয়া চলিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যেমন যীশুখুই, তেলঙ্গমামী প্রভৃতি। কিন্তু এই মহান্ গৃহিযোগী সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও নিজেকে কত গোপন ও সংযত রাখিতেন। যোগমার্গের এই উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও তাহা কথনও প্রদর্শন করেন নাই। আমাদের শাস্ত্রেও ঋষিগণ যোগমার্গের এই অবস্থার কথা বিলিয়াছেন—"উদানজয়াজ্জলপক্ষকশ্টকাদিমসঙ্গ উৎক্রোন্তিশ্চ।" অথাৎ কণ্ঠস্থ উদান বায়ুকে জয় করিতে পারিলে উদ্ধান্ত বায়ু রোধ হওয়ায় নিমুস্থ বায়ু সকলও রোধ হয় এবং দেহ লঘু হইলে জল, পঙ্ক, কণ্টক প্রভৃতি স্পর্শ হয় না: তথন ঐ সকল পদার্থের উপর দিয়াও অনায়াসে যাতায়াত হয়। "কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধ সংযম্যল্লমুতলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্।" শরীর ও আকাশের যে সম্বন্ধ অর্থাৎ যে তত্ত্বণ তাহাতে সংযম করিলে অর্থাৎ মূলাধার হইতে কণ্ঠ পর্যান্ত বায়ু রোধ হইলে শরীর তুলার স্থায় লঘু হয় এবং শৃত্যেগমন করিবার শক্তি হয়। এই প্রকার ব্যক্তিকেই তত্ত্তে বলা হয়।

কেবল সাধনার উপলব্ধির বিষয়ই নহে, দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল ঘটনাই তিনি অকপটে ডায়েরিতে লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার ঐ দিনপঞ্জী-

<sup>(</sup>১) পাভ**ন্ধন বোগস্ত্র বিভৃতিপাদ ৪**॰ স্ত্র।

<sup>(</sup>২) পাভন্তন যোগস্ত বিভৃতিপাদ se **স্ত্র।** 

গুলি ছিল একাস্ত গোপনীয়। তাঁহার জীবদ্দশায় ঐগুলি দেখিবার অধিকার কাহারও ছিল না। কিন্তু এই মহাপুরুষ কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতিদিনের সাধনলক অনুভূতি সমূহ দিনলিপিগুলিতে লিখিয়া গিয়াছেন, যাহা আর কোন মহাপুরুষ করিয়াছিলেন কিন। সঠিক জান। যায় না। বিশ্বের জ্ঞানভাগুরে এইগুলি এক অমূল্য সম্পদ।

তিনি যে কত সহজ সরল ও অকপট ছিলেন তাহা তাঁহার লেখা হইতেই বোঝা যায়। সাধন জীবনের প্রথম দিকে তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন—"আজ কাম মুঝে আক্রমণ কিয়া।" কখনও লিখিয়াছেন—"কাম প্রবল ছয়া অব সামালনা চাহিএ।" আবার লিখিয়াছেন—"আজ কামসে চিত্ত চঞ্চল ছয়া।" পুনরায় লিখিয়াছেন—"কাম বড়া জোর কিয়া।" আবার লিখিয়াছেন—"কামদেন ফির জগা—আউর নিদ বহুত ঘেরা। আউর ভূক বড়া লগা।" মানুষ কতথানি অকপটচিত্ত হইলে এই প্রকার কথা ডায়েরিতে লিখিতে পারেন! কারণ তখনই চিন্তা হইবে ঐ ডায়েরি তাঁহার ভবিদ্বাৎ বংশধরদিগের হাতে পড়িতে পারে। অতএব সকলেই এইসব কথা গোপন রাখেন। কিন্তু তাঁহার ডায়েরিগুলি দেখিলে বোঝা যায় তিনি জাবনের কোন কথাই গোপন না করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করিয়াছেন এবং যাহা যাহা সাধনায় উপলব্ধি হইয়াছে সবই তিনি অকপটে নিঃশঙ্কচিত্তে ডায়েরিতে লিখিতেন। তিনি জীবনের কোন কিছুই অস্বীকার করেন নাই। এইভাবে শেষে তিনি এক কামজয়ী সন্বাদিগুণাসঙ্গবিবর্জ্জিত মহাযোগীতে পরিণত ইইয়াছিলেন।

কাম একটি দেহধর্ম। শরীরে প্রাণ যতক্ষণ চঞ্চল থাকিবে ততক্ষণ ঐ দেহধর্ম থাকিবেই তা সে যত বড় মহামানবই হোক না কেন। প্রাণ স্থির হইলে অর্থাং শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি স্থির হইলে কাম সহ কোন প্রকার দেহধর্ম থাকে না। তখন তাঁহার দেহ থাকা সত্ত্বেও কামজয়ী হইয়া সকল প্রকার দেহধর্ম, মনোধর্ম ও ত্রিগুণের অতীত অবস্থায় পৌছাইতে সক্ষম হন। যোগিরাজেরও তাহাই হইয়াছিল।

তাঁহার ২৭ বছরের সাধন জীবনে অতি সম্বর সাধনার শীর্ষদেশের দিকে আগাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাই তিনি কথনও লিথিয়াছেন—"আজ সোনেকা কালীসে ভেট ছন্না"—আজ সোনার কালী দেখিলাম। কথনও লিথিয়াছেন—"ছিন্নমস্তা রূপ দেখা" ছিন্নমস্তা রূপ দেখিলাম। এই ছিন্নমস্তা ইলৈ উগ্র বিশ্বপালিকা শক্তির প্রতীক। এক জীব অপর জীবকে

আহার করিয়া পুষ্ট হয় অর্থাৎ নিজের মুগু কাটিয়া নিজেই রক্তপান। কারণ সবই সেই এক স্থির প্রাণ হইতে জাত। আধারের পার্থকা হেতু স্বতম্ব বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ এক জীব অপর জীবকে আহার করা মানে নিজেই নিজেকে ভক্ষণ করা. প্রাণ প্রাণকেই ভক্ষণ করা। কারণ যে ভক্ষণ করিতেছে ও যাহাকে ভক্ষণ করিতেছে উভয়ই এক। ভোকো, ভোগা ও ভোগ রক্তের এই তিনটি ধারার লয় প্রাপ্তি। সাধনা করিতে করিতে সমস্ত প্রকার ভোগের অবসান মুখে যোগীর এই ভয়ঙ্করী ভীষণা ভাবটি প্রকাশিত হয়। প্রাণকর্ম করিতে করিতে মুখা প্রাণবায় স্থির হইয়া, সুষুমাবাহী হইয়া কুটক্তে সম্পূর্ণরূপে স্থিতিপ্রাপ্তি ঘটিলে যোগীর সমস্ত প্রকার ভোগের অবসান হইয়া গিয়া যে অবস্থার উদয় হয় তাহাই ছিন্নমস্তা। এইভাবে কোন তব অবলম্বন করিয়া ও কিভাবে সাধনা করিলে এক এক চক্রের অভান্তরস্থ ভাবটিকে পাণ্য়া যায় তাহার পুঞারপুঞা চিত্র বা নক্সা সকল স্থকৌশলে নানা দেব-দেবীর মন্তির মাধামে ঋষিগণ প্রকাশ করিয়াছেন। উহা যোগীদের অনুভব গ্যা। যেমন কালীর ১০৮ মগুমালা হুইল সাধকের মনের ১০৮ পশুরুত্তি নিধনের প্রতীক। বহির্দাথী জিহ্বা হইল অন্তর্ম থে থেচরী মুদ্রার প্রতীক। হস্তে থজা হইল অজ্ঞান নিধনের প্রতীক অর্থাৎ জ্ঞানখজা। এইভাবে সমস্ত দেব-দেবী তত্ত নিজ দেহের অভাস্তরে নিহিত জানিতে হইবে।

কথনও তিনি লিখিয়াছেন "সূত্য ব্রহ্ম নজর পরা"—শৃত্য ব্রহ্ম দেখিলাম। কথনও লিখিয়াছেন "ব্রহ্ম সাফ দর্শন হোনে লগা"—ব্রহ্ম পরিষ্কার দর্শন হইতে লাগিল। কথনও লিখিয়াছেন—"জো ব্রহ্ম সোই সূর্য্য জ্যোতি"—যিনি ব্রহ্ম তিনিই শৃত্য তিনিই আত্মসূর্য্যের জ্যোতি। কথনও লিখিয়াছেন—"ওঁ– নির্ম্মল ভিতর সূন্য—একঠো আদমি আপনে মাফিক বইঠা দেখা"—ওঁকারের ভিতর নির্ম্মল অর্থাৎ পরিষ্কার স্বচ্চ শৃত্য—আপন স্বরূপের মত একজনকে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। আবার লিখিয়াছেন—"এহি ইলাহী ইল্লিলা"—ইনিই মহান আল্লা। কথনও লিখিয়াছেন—"এহি আপনা রূপ হয়, ফির এহি নিরাকার ব্রহ্ম ওঁকার হয়"—ইহাই নিজের স্বরূপ, যাহা নিজের স্বরূপ তাহাই ওঁকাররূপ নিরাকার ব্রহ্ম। এখানে তিনি নিজে এবং ব্রহ্ম সব মিলিয়া একাকার হইয়া গোলেন, তাঁহার জীবভাবের লয় প্রাপ্তি ঘটিল, অলৈতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহা যোগীর এক চরম অবস্থা। এই অবস্থায় আর তুই বলিবার কেহ থাকে না। তাই তিনি বলিতেন যতক্ষণ তুই দেখ তাহা নিকৃষ্ট। আর একটি চরম কথা লিখিয়াছেন—

"রাতদিন জব রোধ শালাকা হোগা তব রামনাম কো পাওএগা, আউর সব সিন্ধ হোগা " ইহাতে যোগিরাজ বলিতেছেন চিংকার করিয়া রামনাম করিলে কি হুইবে " যথন আত্মকর্ম করিতে করিতে সব সময়ের জন্ম খাস-প্রশ্বাদের বহির্গতি রোধ হইয়। যাইবে তথনই প্রকৃত রামনামকে পাইবে এবং তখন সব সিদ্ধ মক্ত হইয়া যাইবে। অর্থাৎ জীব বাহিরের শব্দকেই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শোনে, অস্তরের অস্তত্তের শব্দ শুনিতে পায় না. কারণ সেখানে ইন্দ্রিয়দের প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। উহা অনাহত বা ওঁকার ধ্বনি যাহা জীব ফ্রান্থে সর্ব্বদাই হইতেছে। কিন্তু সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। বায়-ক্রিয়ারপ আত্মকর্ম করিতে করিতে যখন প্রাণবায় স্থির হইয়। যাইবে তথন সেই আত্মারামের অনিবর্বাণ নাম-প্রবাহ বা sound current কে ধরিতে পারিবে বা শুনিতে পাইবে। তথনই প্রকৃত সংকীর্ত্তন হ'ইবে। মুখে চিৎকার করিবার প্রয়োজন নাই। সে অবস্থায় জিহ্বা, ওষ্ঠ, চক্ষু, মন ও প্রাণ স্থির হইয়। যাইবে, কম্পনহীন হইবে। সে অবস্থায় মূথে সংকীর্ত্তন করিবে কে : ইহাই মুখা সংকীর্তন। চিৎকার করিয়া যে সংকীর্ত্তন তাহ। গৌণ সংকীর্তন। গৌণ সংকীর্তনের সহিত যদি স্তর তাল বাছা না থাকিত তাহ। হইলে উহ। কেছই করিত ন।। চিৎকার করিয়া সংকীর্ত্তন করিলে বা বাহিরে খুঁজিলে যে আত্মারামকে পাওয়া যায় না সে বিষয়ে মহাত্মা কবীর দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন-

> কবির আথড়িয়া ঝাঁই পড়ি, পন্থ নিহারি নিহারি। জিভড়ি আঁছালা পড়ে, রাম পুকারি পুকারি॥

অর্থাৎ কবীরদাস বলিতেছেন রাস্তা দেখিতে দেখিতে চক্ষুতে দিশা লাগিয়া গিয়াছে অর্থাৎ কিছুই দেখিতে পাই না, আর রাম রাম বলিয়া উচ্চৈঃম্বরে চিংকার করিতে করিতে জিহ্বাতে ফেনা পড়িল।

এ বিষয়ে যোগিরাজ তাঁহার ডায়েরিতে একটি স্থন্দর কথা লিখিয়াছেন—
"বাজাসে জব জানয়র মস্ত হোয় তব আদমি ওঁমে ন মস্ত হোয় তো গধা
হয়।" অর্থাৎ সাধারণ বাজন। শুনিয়া জন্ত জানোয়ারেরাও মত্ত বা মোহিত
হয়, কিন্তু নিজ দেহস্থ ওঁকার ধ্বনি শুনিয়াও মানুষ যদি মোহিত না হয় তাহা
হইলে সে গাধা। অর্থাৎ ওঁকার ধ্বনি শুনিতে যদি কাহারও ইচ্ছা না জাগে
তবে তাহার মনুয় জীবন র্থা হয়়। গদিত যেমন নিজে পশু হইয়াও অন্য
পশুর জন্ম ঘাস বহিয়া মরে কিন্তু তাহার নিজের ভাগ্যে জোটে না, তক্রপ

যে ব্যক্তি ওঁকার ধ্বনি শুনিতে চাহে না সে লোকও ঐ গাধার মত কেবলই পণ্ডশ্রম করিয়া মরে। শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন—

## অনাত্মবৃদ্ধিশৈখিল্যং ফলং ধ্যানাদ্দিনে দিনে। পশ্যরূপি ন চেৎ ধ্যায়েৎ কোহপরোহস্মাৎ পশুর্বাদ॥

অর্থাৎ আত্মাতে যে অনাত্মজ্ঞান বোধ হয় তাহা ধানে দারা ক্রমশঃ দ্রীভূত হয়। এইরপ প্রতাক্ষ ফল দেখিয়াও যে ব্যক্তি ধান না করে, তাহা অপেক্ষা পশু আর কে আছে গ

নাম ধরিয়া ডাকিলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ? এক ভাক্তের এই প্রশ্নের উত্তরে যোগিরাজ বলিলেন—নাম ও রূপ দেহের বা কোন বস্তুর হয়. ঈশ্বরকে কি নাম ধরিয়া ডাকিবে । তিনি ত নাম ও রূপের অতীত। দেহের নাশ আছে. অতএব নাম ও রূপেরও নাশ আছে। কিন্তু যিনি ঈশ্বর, তিনি উৎপত্তিহীন এবং অবিনাশী। ঈশ্বর কি দুরের বস্তু ? তিনি কি ভূমি ছাড়া যে তাঁহাকে চিৎকার করিয়া নাম ধরিয়া ডাকিতে হইবে ? লোকে দুরের বস্তুকেই নাম ধরিয়া চিৎকার করিয়া ডাকে। তাঁহা অপেক্ষা নিকটে আর কে আছেন ? তিনি ত তোমার ফ্রন্যুদেশে অবস্থান করিতেছেন। স্বতরাং নাম ধরিয়া চিৎকার করিয়া তাঁহাকে কি প্রকারে ডাকিবে ৷ যেমন 'ঈশ্বর' শব্দে ডাকিতে হইলেও দেহে প্রাণ চঞ্চলরূপে शाका हारे। श्राम हक्ष्मकाल एक्ट्रमन्मित्र ना शाकिएन एष्ट्रं ७ जिस्तात সাধা নাই ঈশ্বরকে 'ঈশ্বর' বলিয়া ডাকিতে। স্বতরাং ঈশ্বরকে ডাকিতে হইলেও দেহে প্রাণ চঞ্চলরূপে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু স্থির প্রাণে কোন কর্মা নাই। ঈশ্বর শব্দ ঈশ্বর নহে, হরি শব্দও হরি নহে, যেমন জল শব্দ জল নহে। জল শব্দ যদি জল হইত তাহা হইলে জল জল করিয়া চিৎকার করিলে পিপাসা দুরীভূত হইত। কিন্তু তাহা হয় না। অতএব হরি হরি করিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিলেও তাঁহাব সাডা পাওয়া যাইবে না। হরি অর্থাৎ যিনি সবকিছু হরণ করেন, যেখানে কোন প্রকার ইন্দ্রিয় সঙ্গ নাই। প্রাণ স্থির হইলে অর্থাৎ চঞ্চল অবস্থার অবসানে সবকিছু হরণ হইয়া যায়, জীবের জীবভাব ঘূচিয়া যায়, সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাই সেই স্থির অবস্থাই হরি পদবাচ্য। তাই যোগিরাজ লিখিয়াছেন—"দর্পণকে ভিতর জো নদী উসসে পিয়াস নহি জাতা।"

## (১) शक्सनी ३।३६७

কোন ব্যক্তি কি নিজেই নিজের নাম ধরিয়া কখনও তাকে? তাহার ডাকিবার প্রয়োজন নাই। প্রাণ স্বয়ংই যখন ঈশ্বর, তখন প্রাণকে প্রাণ কেমন করিয়া ডাকিবে? ডাকিবার প্রয়োজনই বা কি? কারণ ডাকিবার কর্তাও তিনি, আবার যাহাকে ডাকিবেন তাহাও তিনি। তুই কোথায়? এই প্রাণরূপী ঈশ্বর সকল জীবদেহে স্থিররূপে বর্ত্তমান। কিন্তু জীব চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়ায় সংজ্ঞাচ্যুত হইয়া আপন স্বরূপকে ভূলিয়া গিয়াছে। তাই সকলের উচিত প্রাণকর্শের দ্বারা চঞ্চলতার অবসান ঘটাইয়া স্থির প্রাণরূপ স্বসংজ্ঞাকে পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থা হইতে স্থির অবস্থায় রূপান্তর ঘটানো।

(সকলে যখন ঈশ্বরোদ্দেশে প্রণাম করে তখন তাহারা ছই হাত জোড় করিয়া ছই জ্রর মাঝে কপালে ঠেকায়। অজ্ঞতা বশতঃ না জানিয়া সকলেই এই প্রকারে কৃটস্থকেই প্রণাম করে। প্রকৃত-প্রস্তাবে বাহিরের কোন দেব-দেবীকে কেহই প্রণাম করে না, কারণ সকল দেব-দেবীর অবস্থানস্থলই ঐ কৃটস্থ। কৃটস্থকে প্রণাম না করিয়া উপায় নাই, তাঁহাকে প্রণাম করিলেই সকল দেব-দেবীকে প্রণাম করা হয়। তাই দেখা যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলেই ধ্যানমগ্ন, তাঁহারাও কৃটস্থকে প্রণাম করিতেছেন)

আরও দেখা যায়, চলতি কথায় সকলেই বলিয়া থাকে 'আমার বাড়ি'। অর্থাৎ বাড়িটা আমি নহি, সেখানে আমি বাস করি মাত্র। তেমনি বলিয়া থাকে 'আমার দেহ'। এই সাধারণ চলতি কথাতেই বোঝা যায় যে দেহটা আমি নহি, সেখানে আমি বাস করি মাত্র। এই দেহের ভিতরে এক আমিরূপ পৃথক সত্তা বর্ত্তমান; যাহা প্রকৃত আমি-পদবাচা। সেই আমিই প্রকৃত আমি। সেই প্রকৃত আমি না থাকিলে বর্ত্তমান আমি নাই। সেই আমিই আআঃ, সেই আমিই ঈশ্বর, সেই আমি জন্ম মৃত্যু রহিত, অবিনাশী। সেই 'আমি' আবার 'বর্ত্তমান আমিকে' কেমন করিয়া ডাকিবে? ডাকিবার প্রয়োজনই বা কি? কেবল নিজেকে নিজে জানিবার চেষ্টা কর, তাহাই সাধনা। যখন নিজেকে নিজে জানিবে, তথন সব পাশ মৃক্ত ইইয়া নিজেই শিব হইয়া যাইবে। এইভাবে নিজেকে নিজে জানাই মন্ত্রয় জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা।

তাঁহার কি প্রকারেই বা স্তুতি করিবে? স্তুতি ত প্রশংসা বা তোষামোদের সামিল। তিনি কি তোমাদের মত তোষামোদপ্রিয়? তিনি কখনও তোষামোদ চান না, ভক্তকে নিজের মত করিয়া লন,

স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই তাঁহাকে পাইতে হইলে নিশ্চল সমাহিত হইতে হইবে। কারণ নিশ্চল অবস্থা বা চঞ্চলতা রহিত অবস্থা বা স্থিরস্থই ব্রহ্ম। অতএব প্রাণকর্মের দারা নিশ্চল হইবার চেষ্টা কর, তাহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। তথন তমি নিজেই ব্রহ্ম হইয়া যাইবে। যে কর্ম তোমাকে সেই নিশ্চল অবস্থায় পৌছাইয়া দেয় তাহাই সাধন, তাহাই কর্মযোগ। সেই কর্মযোগ অবলম্বন কর, অফুষ্ঠান কর অর্থাৎ সেই আত্মকর্ম্মরূপ নিষ্কাম সাধন কর তাহা হইলে সব পাইবে। তাই ক্রিয়া সত্য আর সব মিথা। "পুরা সাসমে পিয়া আপনা খোঁজ করে ভাই। জন্ম জন্মকা সংসার তুমহার। সবে ছুট জাই।"—এক গেলাস জল পান করিলে তাহা ভিতরে চলিয়া যায়, বাহিরে আর যেমন দেখা যায় না, তেমনি প্রাণকর্ম করিতে করিতে বহিশ্বথী শ্বাস সম্পূর্ণ অভ্যন্তরমুখী হইয়া স্থির হইয়। যায়, কেবল-কুম্ভক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে শ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে পান করিয়া (কেবল-কুন্তুক অবস্থায়) তারপর নিজেকে খোঁজ কর অর্থাৎ শ্বাসের ঐ স্থির অবস্থার মধ্যেই নিজের প্রিয়তম আছেন, তাঁহাকে পাইলেই অর্থাৎ ঐ স্থির অবস্থাকে পাইলেই জন্ম জন্মান্তরের সংসার বাসন। ঘূচিয়া যাইবে, জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ চলিয়া যাইবে।

জিহ্বা স্বয়ং ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃত যে সংকীর্তন তাহ। গৌণ সংকীর্তন। তাই তিনি বলিতেন অবশ্য যাঁহারা মুখ্য সংকীর্তনের সন্ধান পান নাই তাঁহাদের গৌণ সংকীর্তন করা ভাল। এইভাবে গৌণ সংকীর্তন করিতে করিতে জীব ক্রমে শুদ্ধ হইবে, তাহার মনে ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসিবে। তারপর আপনা আপনি সময় আসিবে যখন গুরুকৃপায় মুখ্য সংকীর্তনের হদিস পাইবে অর্থাৎ সদগুরুপদিষ্ট প্রাণকর্ম্মরূপ সাধন পাইবে, তখন তাহার আর গৌণ সংকীর্তনের প্রয়োজন থাকিবে না। তাই তিনি বলিতেন সৌভাগ্যবশে যাঁহারা আত্মকর্ম্মরূপ সাধন অর্থাৎ সংকীর্তনের পথ পাইয়াছেন তাঁহাদের গৌণ সংকীর্তন বা বাহ্যপূজার প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা দেহের ভিতরেই তখন সবকিছু জানিতে ব্রিতে ও দেখিতে পান। শাস্ত্রও সেই কথা বলিয়াছেন—

(দেহস্থাঃ সর্ব্ববিত্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ। দেহস্থাঃ সর্ব্বতীর্থানি শুরুবাক্যেন লভ্যতে॥১

সকল বিছা, সকল দেবতা এবং সকল তীথ এই দেহমধ্যে বর্ত্তমান,

<sup>(</sup>১) জ্ঞানসঙ্গলিনী ওয়।

যাহা গুরুবাক্যে ষট্চক্রপথে জানা যায়। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষ্মা ইহাই ত্রিপাদ। এই দেহেই স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালরূপ ত্রিলোক অবস্থিত। নাভি হইতে নীচে পাতাল, নাভি হইতে কণ্ঠ পর্যাস্ত মর্ত্ত এবং তত্তব্বে স্বর্গ)

ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণং সর্বাং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতম্। সাকারাশ্চ বিনশ্যন্তি নিরাকারো ন নশ্যতি॥ নিরাকারং মনো যশ্য নিরাকারসমো ভবেৎ। তম্মাৎ সর্বপ্রয়ত্তন সাকারম্ব পরিতাজেৎ॥<sup>১</sup>

অর্থাৎ বিশ্বক্ষাণ্ডের সব কিছুই এই দেহমধ্যে আছে। সাকারের বিনাশ আছে, নিরাকারের বিনাশ নাই। নিরাকার মনে শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মায়। অতএব সাকারকে অস্থায়ী জানিয়া সর্ব্বরূপ অর্থাৎ সাকারকে সর্ব্বপ্রয়ন্ত্রে পরিত্যাগ করিবে।

> মন্ত্ৰ পূজাতপোধ্যানং হোমং জপ্যং বলিক্ৰিয়াম্। সন্ন্যাসং সৰ্ব্বকৰ্মাণি লৌকিকানি ত্যজেদ্বধঃ॥<sup>২</sup>

মন্ত্র জপ বাহাপূজ। তপস্থা হোম বলিদান সন্নাস গ্রহণ ইত্যাদি যত প্রকার লৌকিক ধর্মকর্ম জগতে প্রচারিত আছে জ্ঞানিগণ অকপটে সব পরিহার করেন।

এ বিষয়ে একটি স্থন্দর গল্প আছে। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সাগরের রাজা এক বৃহৎ জলাশয় স্থাপন করিবার জন্ম থনন কার্য্য সম্পন্ধ করিলেন। কিন্তু কোন প্রকারেই জলাশয়ে প্রচুর জল উঠিতেছে না দেখিয়া পণ্ডিতদের নিকট বিধান চাহিলেন। পণ্ডিতগণ বিধান দিলেন যে নরবলি প্রদান করিলে প্রচুর জল উঠিবে। রাজা সেইমত রাজ্যে ঘোষণা করিলেন প্রচুর ধনরত্বের বিনিময়ে স্বেচ্ছায় কেহ যদি কোন শিশুপুত্রকে প্রদান করে।

ঐ ঘোষণা শুনিয়া এক গরীব ব্রাহ্মণ ভাবিলেন তাঁহার অনেকগুলি পুত্রসম্ভান আছে। অনাহারে সকলেরই ক্রমে ক্রমে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা এক পুত্রকে দান করিলে যে প্রচুর ধনরত্ব পাওয়া যাইবে তাহাতে পরিবারের অপর সকলের জীবন রক্ষা হইতে পারে। তাই তিনি এক শিশুপুত্রকে রাজার নিকট অর্পণ করিলেন।

<sup>(</sup>১) জ্ঞানগঞ্জলিনী ভন্ত।

<sup>(</sup>१) खानगङ्गानी एक।

রাজা ঐ শিশুপুত্রকে লইয়া জলাশয়ের নিকট বলি দিবার জন্ম প্রস্তুত ইইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বংস. তোমার শেষ ইচ্ছা কি '"

শিশুপুত্র বলিল—"আমার কোন ইচ্ছা নাই, থাকিলেও আপনার নিকট বলিয়া লাভ নাই।"

রাজা বলিলেন-—"আমি রাজা, তোমার শেষ ইচ্ছা থাকিলে বলিতে পার, আমি তাহা পুরণ করিব।"

শিশুপুত্র বলিল—

"মাতা-পিত। ধনকি লোভি রাজ। লোভি সাগর। দেবী-দেবত। বলিকে লোভি মুমু শুবুণাগতি মাধুবা।"

উদ্ধত খড়া নামিয়া আসিল। জলাশয়ে এত জল উঠিতে লাগিল যে নগর ভাসিয়া যায়। এই অবস্থা দেখিয়া রাজা পুনরায় পণ্ডিতদের জিজ্ঞাস। করিলেন—"এই প্রচুর জল হইতে নগরকে বাঁচাইবার উপায় কি !"

পণ্ডিতগণ বলিলেন—"ঐ বালককেই জিজ্ঞাসা করুন, ঐ রক্ষা করিতে পারিবে।"

ভক্ত বালক শ্রীমাধবের নিকট প্রার্থন। করিয়। বলিল— প্রভু, এরা চাইতে জানে না; এদের তুমি রক্ষা কর।"

তারপর প্লাবন কমিল।

সাকার পূজার গুহুতম রহস্থ সম্বন্ধে ভক্তদের শিক্ষা দিতে গিয়া তিনি বলিতেন (ভগবান্ শ্রীক্ষের মূর্ত্তির দিকে দেখ, ঋষিগণ এই যোগসাধন তত্ত্ব সাধারণ মানুষকে ব্যাইবার জন্ম কত স্থলর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভগবানের হস্তে একটি বংশী, উহাতে ছয়টি ছিদ্র। উহা ষট্ চক্রের প্রতীক। উপরদিকে আর একটি ছিদ্র, উহা সহস্রারের প্রতীক। ঐ বংশীকে ফুঁ দারা বাজাইতেছেন, অর্থাৎ ষট্ চক্রপথে অন্তর্মুখী বায়ুক্রিয়ারূপ প্রাণকর্মের প্রতীক। এই প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে কৃটস্থ দর্শন হয়, তাই তাঁহার মস্তোকপরি ময়ূরপুচ্ছ। উহাতে যে চক্ষ্ লক্ষিত হয় তাহাই কৃটস্থের প্রতীক। ভগবান্ ত্রিভঙ্গমূরারিরূপে দণ্ডায়মান, উহা জিহ্বাগ্রন্থি, হৃদয়গ্রন্থি ও মূলাধারগ্রন্থি যথাক্রমে বন্ধগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও ক্রন্থান্থি ভেদের প্রতীক। বাম পদের উপর ভর করিয়া দক্ষিণ পদ হেলাইয়া দণ্ডায়মান, উহা ওঁকারক্রিয়ার প্রতীক। এইরূপে ভগবানের

মূর্ত্তির মধ্যে সম্পূর্ণ যোগতত্ত্ব বর্ত্তমান জানিবে। এইপ্রকারে যিনি কৃষ্ণকে ভজনা করেন তিনিই প্রকৃত কৃষ্ণ-ভজনাকারী \ (আবার মাত্নগার দশটি হাত। উহা দারা দেখাইতেছেন যে সাধক তাঁহার দশ ইন্দ্রিয় বা দশ প্রাণকে কি ভাবে সংযত রাখিতেছেন। দশ প্রাণ অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কুর্ম্ম, কুকর, দেবদক্ত ও ধনঞ্জয়। এই দশ প্রাণ বা দশ ইন্দ্রিয়ের দারায় সমস্ত কর্ম সাধিত হয়। তাঁহার পদতলে পশুরাজ সিংহ, তাহাকে তিনি দলন অর্থাৎ দমন করিয়া রাখিয়াছেন। কামের প্রতীক। উহাকে একেবারে হত্যা করেন নাই, কারণ তাহ। হইলে সৃষ্টি বজায় থাকিবে না. কিন্তু উহাকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অস্তরকে বধ করিয়াছেন। অস্তর হইল ক্রোধের প্রতীক। সাধকের উচিত ক্রোধকে হতা। করা। পার্শে লক্ষ্মীদেবী, তাঁহার বাহন পেচক। সাধকের সাধনা করিতে করিতে যথন লক্ষ্মীলাভ অবস্থ। হয় তথন তাঁহাকে সাবধান করা হইতেছে যে যেন তাঁহার তথন পেচকের অবস্থানা আসে r পেচক দিবান্ধ এবং নিশাচর। অর্থাৎ হে সাধক সাবধান থাকিবে, ধনলাভ হইলে তোমার পেচকের অবস্থা আসিতে পারে। এই অবস্থাকে লক্ষা করিয়াই কবিরদাস বলিয়াছেন-

> কনক কনক তে শগুগুণী মাদকতা অধিকায়। ইয়ে খায় বউরাত হ্যায় উহ পায় বউরায়॥

কনক অর্থে ধুভূরা বা সোনা। ধুভূরা খাইলে মানুষ পাগল হয়, কিন্তু সোনা অর্থাৎ অর্থ পাইলেই মানুষ পাগল হয়; খাইবার আবশ্যক থাকে না। উহার মাদকতা এতই অধিক।

অপর পার্শ্বে সরস্বতী দেবী, তাঁহার বাহন হংস। হংসের কাজ নীর ও ক্ষীর একত্রে থাকিলে তাহা হইতে ক্ষীরকে বাহির করিয়া লওয়া। সাধক যখন সাধনায় উন্নত অবস্থা লাভ করেন তখন তাঁহার সঠিক জ্ঞান লাভ হওয়ায় ঐ অবস্থ! প্রাপ্ত হন। তিনি তখন মলিন জগৎ-সংসার হইতে সারবস্তু বাছিয়া লইতে সক্ষম হন। এই অবস্থাকেই পরমহংস অবস্থা বলা হয়। কিন্তু সাধককে আরও অগ্রসর হইতে হইবে, কারণ তখনও তাঁহার অবৈতে প্রতিষ্ঠালাভ হয় নাই। পার্শ্বে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়। উহা বীরত্বের প্রতীক। সাধককে বীরত্বের সহিত সাধনা করিতে বলা হইতেছে। তাঁহার বাহন ময়ুর। ময়ুরপুচ্ছে যে চক্ষু লক্ষিত হয় উহা কৃটস্থের প্রতীক। সাধক বীরবিক্রমে সাধনা করিতে থাকিলে অবশ্রুই কুটস্থ দর্শন হইবে।

তাঁহার হস্তে তীর-ধন্মক। শর অর্থে বাণ বা শাসকে বুঝায় এবং ধন্মক অর্থে দেহকে বুঝায়। এই দেহের ভিতরে শররূপ খাসকে যিনি চালনা করেন অর্থাৎ বীরত্বের সহিত বায়ক্রিয়ারপ প্রাণকন্ম করেন তিনিই কার্তিকেয়। এত কষ্ট করিয়া সাধক সাধনা করিলেন, তাই তাঁহার সিদ্ধি ব। মুক্তি চাই। সেজন্য সিদ্ধিদাতা গণেশ। কিন্তু তাঁহার বাহন মৃষিক। মৃষিকের ধর্ম অকারণে অনিষ্ট করা। তাই সেই অবস্থায় যেহেতু সাধক তথনও অহৈতে পূর্ণরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারেন নাই সেহেত তাঁহাকে তখনও অনিষ্টকারী হইতে দূরে থাকিতে হইবে, তাহ। ন। হইলে সিদ্ধি বা মুক্তিতাঁহার করতলগত হইবে না। সবার উপরে আছেন শিব, তিনি বোমতত্ত্ব। তিনি বিশ্বনাথ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার থাকিবার স্থান নাই। অর্থাৎ সাধক যখন পর্ণরূপে ব্যোমতত্ত্বে অর্থাৎ অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন তখন তাঁহার এই অবস্থ। প্রাপ্ত হওয়ায় আর নিজের বলিতে কিছু থাকে না। তাঁহার বস্তু নাই, ভম্ম মাথিয়া বসিয়া আছেন অর্থাৎ সাধকের সর্ব্ববিষয়ে ঐ প্রকার ত্যাগ আসিয়া থাকে। তাঁহার হস্তে ডমক: উহার হুই দিক হুইতে সমান বাছ ধ্বনি ওঠে। উহা ওঁকার ধ্বনির প্রতীক। সাধক ওঁকার ধ্বনি শুনিতে শুনিতে তন্ময় প্রাপ্ত হইয়া উহার সহিত একীভূত হইয়। যান। তাঁহার অপর হস্তে ত্রিশুল, উহা সন্ত রজ ও তম এই তিন গুণের প্রতীক। অর্থাৎ সাধকের ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভের প্রতীক। তাঁহার কোমরে গলায় সর্প। সর্প হিংসার প্রতীক। সাধক তথন হিংসা সহ সকল প্রকার ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া পূর্ণরূপে অহিংস অবস্থা লাভ করিয়াছেন। সেই শিবের বাহন বুষ। বুষ শব্দের অর্থ ধর্ম। বুষের চারিটি পা। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ; ধর্মের এই চতুষ্পদের প্রতীক। দীব অর্থাৎ শৃগুতত্ত্ব।

অর্থাৎ ধর্ম চারি পাদে বিভক্ত— সম পাদ জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ, ২র পাদ হাদয়গ্রন্থিভেদ, তর পাদ নাভিগ্রন্থি ভেদ এবং চর্থ পাদ মূলাধারগ্রন্থি ভেদ, ধর্ম্মের এই চারি পাদ; সকল, স—সর, দন্তাসকারের মন্ত শব্দ করা, ক—মন্তক, স—ব্রন্ধে জোর অর্থাৎ সশব্দে মন্তক হইতে জোর দিয়া ক্রিয়া করা; সত্য অর্থাৎ কৃটন্থ, পরে একাকার, তারপরে বিজ্ঞান এবং সকলের শেষে সমাধি। তথন মনেতে মন মিশিয়া যায়। এই চারিপ্রকার সত্য যোগে ব্রন্ধাররূপ বোধ হয়। না ধর্ম্মে— অধ্যেম্মতে, আগম— ন্থিতি, কন্তিৎ—কথনই হয় না, পুক্র—শ্রেষ্ঠ কৃটন্থদলীরা বাহা দেখিতেছেন। অর্থাৎ অধ্যেতি অর্থাৎ ক্রিয়া ব্যতিরেকে কৃটন্থে স্থিতি কথনই হয় না বাহা শ্রেষ্ঠ কির্মাবানেরা দেখিতেছেন।

<sup>(</sup>১) চতুম্পাৎ সকলো ধর্মঃ সভ্যবৈশ্ব ক্বতে যুগে।
নাধ্যে শাগমঃ কশ্চিন্মস্বয়ান প্রতিবর্ত্ততে॥ (ইতি মন্ত্রহস্থা ১৮১)।

প্রকারে সাধক শৃক্ততত্ত্বে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া জীবমূক্ত অবস্থা লাভ করেন ৷ শৃত্য অর্থাৎ কিছুই নহে, এই কিছুই নহে অবস্থাই ব্রহ্ম ) এই প্রকারে সমস্ত দেব-দেবী তত্ত্বকে জানিয়া সাধন। করিলে তবেই সিদ্ধি বা মৃক্তি আসিবে। যোগিরাজ বলিয়াছেন—"হাদয়মে জব অপান বায়ু আওএ দশ প্রকারকে অনহদ স্থনাওএ—টিঁ, চিঁ চিঁ, ক্ষুদ্ৰ ঘণ্টা, সংখ, বিন্, তাল, মুরলী, পথাওজ, নঘৰত, দীর্ঘ-ঘণ্টা।" বাহিরের স্থুল পূজায় যত প্রকার বাছ বাজান হয় উহা সবই এই অন্তর্বান্তের প্রতীক। যোগিগণ ইহা শ্রবণ কবেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন—"কাঁশরকা আওয়াজ হয়া—গলেমে চিনিকে মাফিক মিঠা মালুম ছুয়া—আঁখকে সামনে বিজলি চমকেনে লগা—ওঁকারকা ধ্বনি বহুত দেরতক স্থনা।"—কাঁসরের আওয়াজ হইল, গলার মধ্যে চিনির মত মিষ্টি স্থাদ পাইলাম, চোথের পামনে বিতাৎ চমকাইতে লাগিল, ওঁকার ধ্বনি দীর্ঘ সময় শুনিলাম। আবার লিথিয়াছেন —"রগকে দোনো নেস্তরকে এক আবজ নিক্সতা উছিকা নাম অনহদ ৰাজা উচছে ছোটা ৰায়া যোকী উপরকে কোটিছে গাৰাপর চড়কে মালুম হোতা হেয় থামেসা যেসা সানাইকা স্থর দেতে হেয় উচছে কুছ কম আউর আওয়াজ হেয় ইহ মালুম হোতা হেয় কি বছতছে আদমি ইস্ত্রোএকা কাঁমর ঘণ্টা বাজায় রহে। বডা ঘণ্টাকা আওয়াজ সিরকে ভিতর পিছে মালুম ছয়। ।" এথাং রগের ছই দিক হইতে এক ধ্বনি নির্গত হইতেছে যাহার নাম অনাহত ধ্বনি। উহা অপেক্ষা সামান্ত শব্দ যাহা উপরের ঘরের গবাক্ষ মধ্য হইতে আসিতেছে, বুঝিলাম যাহা সানাইয়ের স্তর অপেক। কিছ কম শব্দ হইতেছে এবং মনে হইল একসাথে অনেকগুলি মানুষ কাঁসর ঘণ্টা বাজাইতেছে। বৃহৎ ঘণ্টার ধ্বনি মস্তকের ভিতর পিছন দিকে শুনিলাম! যোগিরাজ বলিয়াছেন—"রুষাকারকে উপর মহাদেব চঢ়নে গএ আউর ক্যা বাহন প্রথিবি নহিথা—রুষাকার স্নানে ইহ শরীররূপি বৃষ ইসকা ছুই সিং প্রাণায়ামকে হওয়াসে নিকসতা হয় —আউর কাম বর্জিত হোতা হয় ইসলিএ ইহ শরীরকো বএল কহতে হয় ইসিকে উপর মহাদের হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম।"—বৃষের উপর মহাদেব চড়িতে গেলেন, কিন্তু কেন? পৃথিবীরূপী বাহন কি ছিল না? বৃষ অর্থে এই শরীর যাহার হুইটি সিং আছে, প্রাণায়ামের সময় বাহির হয় অর্থাৎ ইড়া-পিঙ্গলারূপী ছুইটি সিং। এই ইড়া-পিঙ্গলার কর্ম্ম করিলে কামবিবজ্জিত অবস্থা লাভ হয়। ইহা এই শরীরেই আছে, তাই এই

শরীরকে বৃষ বলা হয়। এই শরীরেই মহাদেব আছেন অর্থাৎ স্থির প্রাণরূপী ব্রহ্ম। দিব্ শব্দে আকাশ। মহাদেব অর্থে মহান্ আকাশ অর্থাৎ স্থির মহাশূন্ম যাহা সর্বত্র ব্যাপ্ত।

যোগিরাজ তাঁহার ডায়েরিতে সাধনার আর এক চরম উপলব্ধির কথা লিখিয়াছেন, যে উপলব্ধি পুরাকালে ঋষিদেরও হইয়াছিল। যোগিরাজ লিখিয়াছেন—"আদি পুরাণ কিমুণ জি সে ভেট ছয়া।" আদি পুরাণ কৃষ্ণের দেখা পাইলাম। আবার লিখিয়াছেন—"আদি পুরুষদে ভেট, জিভ আউর আগে জায় কে ঠহরা, শুণ্য ভবন মে মন গয়া।" অর্থাৎ আদি পুরুষের সহিত মিলিত হইলাম। জিহ্ব। আরও উপরে উঠিয়া থামিল। এই প্রকার খেচরী সিদ্ধ অবস্থা যথন হইল তথন শৃন্তের ঘরে মন প্রবেশ করিল। শৃন্য অর্থাৎ কিছুই নহে। সেই কিছুই নহে অবস্থায় অর্থাৎ বিন। অবলম্বনে নিরাকার নিগুণি অবস্থায় মনের স্থিতি অবস্থা লাভ হইল। "কেবল কুস্তক" হইলে এই অবস্থা হয়, ইহাকে খেচরী সিদ্ধিও বলে। এই শৃত্য অবস্থাকেই তিনি আবার বলিয়াছেন--"সূত্য আসল চিজ হয়, স্বাসা ভিতর ভিতর চলতা হয়।" সেই শৃত্যট আসল অর্থাৎ ব্রহ্ম, কারণ সেখান হইতেই সবকিছুর উৎপত্তি ও সেখানে লয় হয়। তিনি আবার লিখিয়াছেন—"সূর্য্য সূন্য হয় সূন্যমে মিলজানা হয়।" সেই আত্ম পূর্য্যই শূন্ত, সেই শূন্তত মিলিয়। যাইতে হইবে, লয় হইতে হইবে। **"হমহি** আসমানকা সূর্য্যরূপ—হম ছোড়ায় ত্মরা ন কোই নহি উহ কহতা হয় সব ছোড়ায়কে বইঠো—এক মজা মৈথুনকা পএরসে সিরতক হোত হয়। যো সূন্য ভিতর সোই বাহর। অব শিরফ সূন্য হোজানা হয় "— আমিই সেই মহাশৃত্যের আত্মসূর্যা রূপ। সেইখানে আমি ছাড়া আর কেহ নাই, সোহহং। ভিতর হইতে আদেশ হইতেছে যে এখন ইন্দ্রিয় সঙ্গ সহ সবকিছু ছাড়িয়া দিয়া চুপচাপ ধ্যানমন্ত্র বসিয়া থাকি। এই অবস্থায় মৈথুনের মত এক আনন্দ পা হঁইতে মস্তক পর্যান্ত হইতেছে। যে মহাশৃ**গ্য ভিতরে দেখিতেছি** তা**হা** বাহিরেও দেখিতেছি অর্থাৎ ভিতর বাহির এক হইয়৷ গিয়াছে, সর্বব্রই সেই মহাশৃক্তরূপী ব্রহ্ম দেখিতেছি। এখন নিজ অস্তিজের অবলুপ্তি ঘটাইয়া সম্পূর্নপে শৃত্য হইয়া যাইতে হইবে, মহাশৃত্যে বিলীন হইতে হইবে।

বিষয়ে উপনিষদ্ বলিতেছেন—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো।"? যিনি শাশ্বত,

<sup>(</sup>১) ক্ললাৰ্যা উপনিবদের উত্তর বল্লি এবং স্থীতা ২৷ ২০

বাঁহার অগ্রে আর কেহ নাই; চিরকাল আছেন ও থাকিবেন, বাঁহার কোন পরিবর্ত্তন নাই, যিনি অবিনাশী জন্ম-মৃত্যু রহিত তিনিই পুরাণপুরুষ। যোগী কুটস্থ গহররে প্রবেশ করিলে সব ব্রহ্মময় হইয়া যায়, তখন সমৃদয় এক হইয়া যাওয়ায় আর ছই থাকে না। ছই না থাকিলে জন্ম কোথায় ? এবং জন্ম না থাকিলে মৃত্যু কোথায় ? তিনিই পুরুষোত্তম, তিনিই নিত্যু পুরাণ। তাঁহাতেই লয় হইয়া থাকা উচিত। তিনিই আদিদেব অর্থাৎ দেবাদিদেব। তাই তিনি বলিতেন প্রাণকর্ম না করিলে সেখানে থাকা যায় না, উহাই ধর্ম। প্রাণকর্ম করিয়া সকল কর্মের অতীতাবস্থায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকাই শাশ্বত পদ, অমর ধাম। সেই শাশ্বত পদে সর্ব্বদা থাকায় অর্থাৎ কর্মের অতীতাবস্থায় সর্ব্বদা থাকায় ব্যহাই পুরাণপুরুষ হইয়া যায় সিমহাত্মা কবীরদাসও এই রক্ম কথাই বলিয়াছেন—

কবীর যো ওহ এক ন জানিয়া, তও সব জানে ক্যা হোয়। এক হিঁতে সব হোঁত হায়, সবতে এক ন হোয়।

কবীর বলিতেছেন এককে না জানিয়া সবকিছু জানিতে যাওয়া রুখা। সেই এক হইতেই সবকিছু হইয়াছে, সবকিছুতেই সেই এক বর্ত্তমান। তিনি আরও বলিয়াছেন—

> একহি সাধে সব সাধে, সব সাধে সব জায়। যো তু সিঁচে মূলকো, ফুলে কলে অঘায়॥

অর্থাৎ একের সাধনা করিলে সকলের সাধনা করা হয়, কিন্তু সকলের সাধনা করিলে সব বিফল হয়। যেমন একমাত্র বৃক্ষমূলে সেচন করিলে অপর্য্যাপ্ত ফুল ফল পাওয়া যায়।

> একং ভূতং পরং ব্রহ্ম জগৎ সর্বং চরাচরম্। নানাভাবং মনো যস্ত তস্ত মুক্তির্ন জায়তে॥

(১) জানস্কলিনী ডছ ৮৪ লোক

সর্বভ্তে এবং চরাচরে একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। মনে নানাভাব হইলে মুক্তি নাই, বরং এককে জানিলে মুক্তি স্থনিশ্চয়। অতএব একের সাধনা করাই উচিত। নানান দেব-দেবীর সাধনা করিলে ইহা বড় দেবতা উহা ছোট দেবতা ভাব আসিয়া থাকে। "শুহাং প্রবিষ্ঠো পরমে পরার্দ্ধে।" প্রাণবায়ুকে কুটস্থরূপী গুহায় প্রবেশ করাইতে পারিলে পরমব্রন্ধেতে লীন হইয়া যায়, তথন পরার্দ্ধে জগং হয় অর্থাৎ সর্বক্ত হয়। যোগিরাজ সেই অবস্থায় উনীত হইয়াছিলেন।

"অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি।" (কুটস্থ মধ্যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ আত্মা বাস করেন ৷ তাই যোগিরাজ ভক্তদের বলিতেন কুটস্থের মধ্যে যে অন্তর্গুপ্রমাণ পুরুষ দেখ, যাহা উত্তম প্রাণকণ্ম করিলেই দেখা যায়, তিনিই আত্মা, তিনিই অভয়পদ ও পরমপদ, তিনিই ব্রহ্ম। সেই উত্তমপুরুষ আমি. ক্রিয়াযোগ করিতে করিতে এইরপ জ্ঞান হয়। তিনিই স্বরূপ পরুষোত্তম তিনিই আবার সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ। তাঁহা হইতেই সকল জ্যোতিঃ আসে. তিনিই আত্মসূর্যা, স্বতরাং তিনি না থাকিলে কোন জ্যোতিঃ নাই। অতএব যাহাকিছ দেখিতেছ সমুদয়ই তাঁহার রূপ, কারণ সকল রূপই তাঁহা হইতে হইতেছে। তাই জীব শিবস্বরূপ, আত্মা না থাকিলে কিছুই থাকিত না। আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ আছেন বলিয়া সমুদয় আছে। স্বতরাং আত্মাই ব্রহ্ম ব্রহাই আত্মা, এইরূপ জ্ঞান হইলে 'স্ব্বংব্রহ্মময়ংজগণ' হইয়া যায়। তাই উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন--"অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ আত্মাগুহায়াং নিহিতস্য জন্তোস্তমঃ কৃতং পশ্যতি বীতশোকা।"<sup>2</sup> তিনি অণুর অণু আবার মহৎ হইতেও মহীয়ান। সেই কুটস্থর্নপী গুহার ভিতর যে আত্ম নিহিত আছেন সেখানে মন গেলেই সকল শোক রহিত হয়। তিনি সূল্মরূপে সকল জীবকে ভরণ-পোষণ করেন। তাই যোগিরাজ বলিতেন উত্তম প্রাণক<del>র্মা</del> করিলেই এই ওঁকাররূপ শরীরের জ্রর মধ্যে দীপ শিখার স্থায় বাতর্হিত দেখা যায়: সেই স্থানে মূণাল তম্ভর স্থায় আভা দেখা যায়, তিনিই শক্তিরূপা শিবা, তিনিই সূর্য্য স্বরূপ কুটস্থের রূপ, তিনিই হৃদয়াকাশ। এই শ্বাসই বাক. ইনিই গায়ত্রী। প্রাণকর্মকালে যে স্কমধুর ধ্বনি শুনা যায় তাহাই প্রণবধ্বনি

- (১) কঠোপনিষদ ৩)১
- (২) কম্বলাখ্যা উপনিষদের উত্তর বল্পি।
- (७) दृश्न्नाद्राय् छेशनियम् अक एख ।

বা **ঞ্রীকৃষ্ণে**র বংশীধ্বনি। সেই প্রণবধ্বনিতে তন্ময় হইলে প্রাণবায়ু উপরে উঠিয়া যায় এবং কটন্তে স্থিতি প্রাপ্তি ঘটে। উহাই অমরপদ।

> ন্ধদিছিতং পদ্ধজমন্তপত্তং, সক্ণিকং কেশর মধ্য নীলম্। অঙ্গুষ্টমাত্তং মুনয়ো বদন্তি, ধ্যায়ন্তি বিফুং পুরুষং পুরাণম্॥

স্থান সংঘা কিতি হইলে উহার আট কণিক। কেশর মধ্যে নীলবর্ণ অঙ্গুষ্টপ্রমাণ পুরুষ, এইরূপ মুনির। বলেন ও পুরাণপুরুষ সেই বিষ্ণুকে ধ্যান করেন। তাঁহাকেই পুরাণপুরুষ বলে।

> ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনসা পশুন্তি যং যোগিনো। যস্তান্তং ন বিহুঃ স্কুরাস্কুরগণা দেবায় তক্ষৈ নমঃ॥

অর্থাৎ ধানেতে অবস্থিত এবং তদগত মন এই অবস্থাতে যোগিগণ তাঁহাকে দেখিতে সক্ষম হন। যাহার আদি অন্ত স্থ্য-অস্থ্যগণ্ড জানিতে পারেন না এমন যে ঈশ্বর তাঁহাকে নমস্কার)।

১৮৭৩ খুষ্টাব্দের ১৫ই জ্লাই তিনি লিখিয়াছেন—"পাঁচ ইন্দ্রিয়াঁকো পরে মন স্থানে শ্বাসা—মনকে পরে বৃদ্ধি স্থানে বিদ্দি—বৃদ্ধি সে পরে ব্রহ্ম নিরাকার সূত্য নির্মাল।" অর্থাৎ পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পরে মনের অবস্থান। যতক্ষণ শ্বাস-প্রশাস আছে ততক্ষণ বর্ত্তমান চঞ্চল মনও আছে। শ্বাস স্থির হইলে আর বর্ত্তমান মনের অস্তিত্ব থাকে না। শ্বাসের অস্তিত্বে মনের অস্তিত্ব। অতএব শ্বাস স্থির হইলে থাকে বৃদ্ধি, উহা কৃটস্থরণী বিন্দৃতে অবস্থিত। সেই বৃদ্ধি অর্থাৎ বিন্দৃর পরে (অতাতে) নিরাকার ব্রহ্ম যিনি নির্মাল শৃত্য স্বরূপ। শান্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন—

স্পর্শনং রসনং চৈব ঘাণং চক্ষুশ্চ গ্রোতরম্। পঞ্চেন্দ্রিয়মিদং তত্ত্বং মন সাধন্যমিন্দ্রিয়ম॥°

স্পূর্ণ, রসন। আণ, চক্ষু এবং কর্ণ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে পঞ্চ তত্ত্ব তাহার পরে মনরূপী ইন্দ্রিয়।

তাই তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে লিখিয়াছিলেন—"বিলুমে আটক

- (১) ওঁকার গীভা।
- (২) গীভাধ্যান।
- (৩) জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্ৰ ২৮ শ্লোক

রহনা কাম হয়।" ঐ মনের অতীতে যে বিন্দু তাহাতে সর্বাদা আটকিয়া থাকাই উচিত, তাহা হইলে শুন্মে স্থিতি হয়। তাহার পর কি হইবে গ যোগিরাজ ঐ বংসরই ৩রা মার্চ লিখিয়াছেন—"আজ হম উজিয়ালা ঘর চলে —জয়নে কোই দিপক বার দিয়া। স্থাসা ভিতর ভিতর চলা।" ত্র্থাৎ প্রকাশের ঘরে প্রবেশ করিলাম, সেখানে ঠিক যেন কেছ প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছে। খাস ভিতর ভিতর চলিতেছে অর্থাৎ সুষ্মায় চলিতেছে। ঐ অবস্থায় ঠিক যেন ভোরের আকাশ অথব। সন্ধার পুর্বের আকাশের মত আলোহীন অথচ স্বয়ং প্রকাশ সবকিছু দেখা যায়। নিকট দুর দৃশ্য হয়। ভারপরই আদে সমাধি। তাই তিনি তারপরই ১৩ই জানুয়ারী তাঁহার সাধনলর অন্তভৃতির কথ। বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"সুন্য ভবন আউর সফা জিভ আউর উপর উঠা অব বডা মজা এক উজিয়ালা উসিসে সব দেখলাতা হয় আউর কুছভি নহি দেখলাতা হয় উসিসে মন ঠহর জানেকো নাম সমাধি।" অর্গাৎ সহস্রার চক্রস্ত শৃত্য ঘর আরও পরিষ্কার দেখিলাম. জিহ্বা আরও উপরে উঠিয়া তালুকুহরে আটকাইয়া গেল এবং তখন বড়ুই আনন্দ অনুভব হইল, ভোরের আকাশের মত শ্লিগ্ধ উজ্জ্বলতায় স্বকিছ দেখিতে পাইলাম, আবার কিছুই দেখা গেল না, কারণ সে অবস্থায় দেখাদেখি থাকে না, যে দেখিবে সে মন থাকে না। তাই তিনি বলিতেছেন সেই অবস্থায় মনকে স্থাপিত করার নাম সমাধি। তথন যে আত্মসূর্য্য প্রকাশিত হয় তাহাকেই তিনি বলিয়াছেন—"সূ<mark>ৰ্য্য হি কৃষ্ণ।" সেই আলুস্</mark>য্যই কৃষ্ণ। ঐ বিচিত্র অবস্থার যে অনুভূতি তাঁহার হইয়াছিল তাহার বর্ণন। করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"যোন দেশমে রাত নহি হয় ওঁহা এক আদমি কে মাফিক দেখা ওহ আদমি ন কুছ বোলে ন কুছ চালে—খালি খড়া হয়—ভুমি ন্তত্র আছো সে দাঁড়িয়ে আছে—কেবল সে প্রেমের ভূষো—প্রেম করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়।" তিনি বলিতেছেন যে দেশে রাত নাই। কোন দেশে রাত নাই : এমন দেশ ত কোথাও দেখা যায় না। রাত নাই তাহা হুইলে কি কেবল দিন বর্ত্তমান । তাহাও হুইতে পারে ন।। কারণ দিন থাকিলে রাত্র থাকিতে বাধা। আবার রাত্র থাকিলে দিনও থাকিতে বাধা। একট। থাকিলে অপরটা থাকিবেই। যেমন কেবল সুখ চাই, ছঃখ চাই না, তাহা হইতে পারে না। সুথ চুঃখ পাশাপাশি থাকিবে। একটা থাকিলে তাহার পিছনে অপরটাও থাকিবে। তাই তিনি বলিয়াছেন—"যোন দেশমে রাত নহি—" অর্থাৎ (যেখানে দিনও নাই রাত্রও নাই, ভোরের

আকাশের মত স্বয়ংপ্রকাশ এক দ্ব্বাতীত অবস্থা, সেখানে এক মানুষকে দেখিলাম. তিনি কিছু বলিলেন না, নড়িলেন না কেবল দাঁড়িয়ে আছেন। তথন ব্ঝিলাম তিনিই সবকিছুর মূল উৎস, তাই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন অর্থাৎ পুরুষোত্তম। সেই পুরুষোত্তম কেবল প্রেমের কাঙাল, ঠিকমত প্রেম করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়। এই প্রেম হয় কখন ? যতই প্রাণকর্ম করিবে ততই ঐ অরূপের রূপ ঘণীভূত হইবে এবং যতই উহা ঘণীভূত হইবে তত্তই স্থির নেত্রে ( কুটস্থে ) দর্শন করিতে করিতে উহার প্রতি আকর্ষণ বাড়িবে, শেষে ঐ আকর্ষণই ঘণীভূত হইয়া প্রেমে পরিণত হইবে। উহাই বিশুদ্ধ প্রেম) তাহার পূর্বে বিশুদ্ধ প্রেম সম্ভব নহে। মহান্মা রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"উদ্ধ জিহ্বা করি আনন্দ সাগরে ভাসিতে····৷" জিহ্বা উর্দ্ধে উঠিলে অর্থাৎ তালুকুহরে প্রবেশ করিলে আনন্দ সাগরে ভাসা যায়। এবং তাহার পরবর্ত্তী অবস্থার কথা বলিতে গিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অবস্থার কথা বলিতে গিয়। মহাত্মা রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"যে দেশেতে রজনী নেই মা সেই দেশের এক লোক পেয়েছি, এবার ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।" মহাত্মা রামপ্রসাদের জন্মগত সংস্কারের জন্ম তিনি আত্মবন্ধকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে ভালবাসিতেন, তাই তাঁহার সকল কথাতেই 'মা' সম্বোধন করিয়াছেন দেখা যায়। আসলে মাতা-পিত। সবই তিনি। ১লা মার্চ ১৮৭৪ খঃ তারিথের সাধনায় যোগিরাজের যে মহতোমহিয়সী অবস্থার উপলব্ধি হইয়াছিল তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন— "ন স্বাসা লেনা ন ফেকনা—বড়া সুখ —এহি ব্ৰহ্ম। সূৰ্য্য কো জ্যোতি নহি রহা।" আত্মক্রিয়া করিতে করিতে **তাঁ**হার এমন অবস্থা হইল যখন আর শ্বাস-প্রশ্বাসের গ্রহণ ও ত্যাগ কিছুই রহিল না অর্থাৎ আগম-নিগমরূপ কর্ম্ম রহিত হইয়া সম্পূর্ণক্রপে 'কেবল কুস্তক' প্রাপ্ত হইয়া স্থির হইয়া গেলেন। তখন বড়ই সুখ হইল এবং সেই নির্বিকল্প সুখময়া ভাবের নাম ব্রহ্ম। নদী সমুক্তে মিশিলে আর যেমন নদীর প্রোত বা প্রবাহাববাহ থাকে না, তেমনি যোগিরাজও বান্ধী স্থিতি লাভ করিলেন। তিনি ঐ অবস্থাকে আনন্দ না বলিয়া বলিয়াছেন স্থ। স্থুথ আর আনন্দের মধ্যে পার্থক্য অ ছে। আনন্দের মধ্যে স্থখের কিঞ্চিৎ আভাস থাকে, কিন্তু স্থথের মধ্যে পরি পুর্ব আনন্দ বর্তমান থাকে। ত্রন্দররূপে আকাশে অর্থ বিং ব্রহ্মাকাশে লীন থাকাই মুথ এবং সেই ব্রহ্মাকাশ হইতে দূরে থাকাই ছঃখ। খং = আকাশং

এই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়া ভগবান বলিয়াছেন-

ন তন্ত্ৰাসয়তে সূৰ্য্যো ন শশাক্ষো ন পাবকঃ। যদু গত্বা ন নিবৰ্ত্তব্যে তন্ধাম প্রমং মম॥<sup>২</sup>

অর্থাৎ দেখানে সূর্যা চন্দ্র ও অপ্লির দীপ্তি নাই। কারণ উহাদের দীপ্তি দেই অবস্থাকে প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে। উহা পরম জ্যোতির্দায় স্থান, স্বয়ং প্রকাশ ও অব্যক্ত। সেই যে অবস্থা যাহা প্রাপ্ত হইলে যোগিগণ আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন করেন না, সেই আমার পরমধাম।

কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন—"নতত্র সূর্ব্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকে নেমে বিস্থাতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমমুভাতি সর্বং তক্ম ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।" অথ'াৎ যেখানে সূর্যোর কিরণ পৌছায় না, চন্দ্র-তারকার কিরণণ পৌছায় না, বিত্যুতের ত্নাতিও তাহার অপেক্ষা উজ্জ্বল নহে, এই অগ্নির ত কথাই নাই। তিনি নিত্যকাল দেদীপামান আছেন বলিয়া এই দৃশ্রমান সূর্য্য চন্দ্র তারক। তাহার জ্যোতিতেই জ্যোতিগ্নান্ হইয়াছে।

তিনি কথনও তথাকথিত ধানে করিতে বলিতেন না, বলিতেন ক্রিয়াযোগ সাধন করিতে। ক্রিয়াযোগই গীতোক্ত কর্ম্মথোগ। ধ্যান বলিতে সাধারণতং বোঝায় আজ্ঞাচক্রে কোন দেব-দেবীর কল্পিত মূর্ত্তি অথবা ইষ্টমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহাতে তন্ময়তা প্রাপ্তি এবং এইপ্রকারে শনৈঃ শনৈঃ সমাধির দিকে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু যোগিরাজ প্রদর্শিত পথ তাহা নহে। তিনি শিখাইয়াছেন

<sup>(</sup>১) ত্ন স্থার, ধং নত্রদ্ধাকাশ। স্থানররপ ত্রদ্ধাকাশে থাকিলেই ত্ব। ছং নদ্রে, ধং নত্রদ্ধাকাশ। অর্থাৎ সেই স্থানররপ ত্রদ্ধাকাশ হইতে দ্রে থাকিলেই ত্বৰ অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকিলেই ত্বৰ, পরাবস্থায় না পাঁকিলেই ত্বৰ।

<sup>(</sup>২) গীভা ১৫:৬

রেচক ও পূরকের মাধ্যমে ষট্-চক্রপথে অন্তর্ম্ থীভাবে প্রাণবায়ুকে লইয়া যাতায়াতের মাধ্যমে আপনা হইতেই 'কেবল কুস্তক' হইয়া যাইবে এবং সকল প্রকার চঞ্চলতার অবসান হইয়া ধ্যানের প্রকৃত ভিত স্থাপিত হইবে। তাহার পর যোনিমূজার দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারে তন্ময়তা আসিবে এবং আরও অগ্রসর হইলে আসিবে সমাধি অবস্থা। ইহাতে কোন প্রকার কষ্ট হয় না বলিয়া গীতার ভাষায় ইহাকে বলা হয়—

## রাজবিতা রাজগুহুং পবিত্রমিদমুত্তমম্। প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্মাং স্বস্তুখং কর্ত্ত্রমব্যয়ম্

ইহা বিজ্ঞান সহিত হওয়ায় সকল বিভার মধ্যে রাজবিত। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, অতি গুহা এবং পবিত্র হইতেও পবিত্রতম। প্রাণকর্মারপ এই ধর্ম প্রতাক্ষ ও স্পষ্ট, স্থে আরামে করা হায় এবং অব্যয়় অর্থাৎ অক্ষয়, ইহার নাশ নাই। তাই যোগিরাজ বলিতেন—"ক্ষ্ট হলেই বুঝবে ক্রিয়া ঠিক হচ্ছে না।" এই কর্মা করিলে কর্মোর পরিসমান্তি ঘটে। প্রাণবায়ু চঞ্চল হইয়াই য়তাকছু কর্মা উৎপন্ন করে। আবার উহা স্থির হইলে আর কোন কর্মা থাকে না বলিয়া উহাকে কর্মোর অতাতাবস্থা বলা হয়। যাহাকে যোগিরাজ বলিতেন ক্রিয়ার পরাবস্থা। এই পরাবস্থাই সকলের লক্ষ্য, সকলের কামা, উহাই পরমধাম। তাই তিনি সকলকে বলিতেন অধিক সময় পরাবস্থায় থাক, ইহার অধিক কিছু নাই। কারণ এ স্থির অবস্থাই ব্রহ্ম। "নিশ্চলং ব্রহ্মা উচাতে"—নিশ্চল অর্থাৎ স্থির অবস্থাই ব্রহ্ম।

১৮৭৩ খৃঃ ১৬ই আগপ্ত লিখিয়াছেন—"আজ জেয়াদা দেরতক দম বন্দ রহা—হমহি সূর্য্য ভগবান্। হমারা রূপ কালাচাঁদ।"—আজ দীর্ঘ সময় ব্যাপী দম বন্ধ হইয়া রহিল। আমিই আত্মসূর্যারূপী ভগবান্, আমারই রূপ কালাচাঁদ। ১৯শে আগপ্ত একটি কৃষ্ণচন্দ্র অন্ধন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—"কালাচাঁদক৷ রূপ। কৃষ্ণ স্থানে কালাচাঁদ।"—কৃটস্থে যে কৃষ্ণচন্দ্র দেখা থায়, যাহা যোগিমাত্রেই দেখিয়া থাকেন তাহাই কালাচাঁদের রূপ; কৃষ্ণ অর্থাৎ এই কালাচাঁদ। ইহার কয়েকদিন পর একটি কৃষ্ণ মুখাকৃতি অন্ধন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—"ই চেহারা ভিতরকা মিট যাতা হয় পিছে হাজার কৃষ্ণ নজর পড়াতা হেয় ভয়ানক বড়ে ভয়ানক স্করত সব নজর পড়াতা হয় বড়া ভারি কৃষ্ণ ইসমে দহযত মালুম

হোতি হের।" — কুটস্থে এই যে কুঞ্জের মূর্ত্তি দেখিতেছি তাহাও মিলিয়া গেল, ইহার পর হাজার কৃষ্ণ দেখিলাম। ইহার পর যে বৃহৎ কৃষ্ণ দেখিলাম তাহা অত্যন্ত ভয়ানক ও জ্বলম্ভ। "এক জ্যোত ভিতর**সে দেখা উসকা** বর্ণন নহি হো সক্তা উহ জ্যোত সেওয়ায় আউর কুছ নাহি—অব কঠিন কাবারা হয়—বড়া আনন্দ এহি আউর ব্রহ্ম বিরাট মূর্ত্তিকা রূপ হয়।" —ভিতরে এক জ্যোতি দেখিলাম যাহার বর্ণনা করা যায় না; ঐ জ্যোতি ছাড়া আর কিছুই নাই। এখন কঠিন অবস্থা হইল। এই অবস্থায় বড়ই আনন্দ, ইহাই ব্রহ্মের বিরাট মূর্ত্তির রূপ। তাহার পর আরও অগ্রসর হইয়া ১৮৭৩ খৃঃ ৩১শে আগষ্ট লিখিলেন—"উহ কৃষ্ণ সূত্যমে মিলযাতা।" সেই কৃষ্ণও মহাশৃত্যে অর্থাৎ শৃত্যের ভিতর যে শৃত্য তাহাতে মিলিয়া গেল। শেষে কোন রূপই থাকে না সবই মহাশৃত্যে মিলিয়া যায়। তাই তিনি লিখিলেন—"যত রূপ দেখা যায় সব অপরূপ। সব রূপ সূন্যমে মিলযাতা হয়।" ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া অজ্বন বলিয়াছেন—'ঐ দেবত। সমূহ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন' । সেই শৃন্থ কেমন ? তিনি লিখিয়াছেন—"বিন্দু ঘোমটার ভেতর হইতে দেখা যায় অর্থাৎ সাধারণ শূন্যের আবরণ আছে কিন্তু মহাশূন্যের আবরণ নাই তন্নিমিত্তে প্রথমে দেখা যায় না—মহাশূন্যের বিন্দুতে সমুদায় দেখা যায়।" কিন্তু দেখাদেখি কতক্ষণ 

তিনি লিখিয়াছেন—"হম বিনা কুছ নহি ফির হমভি নহি খালি সূন্য নির্মাল ওহি আপনে পদ । অব স্বাসা ভিতর ভিতর চলে লগা—ওহি স্বাসা নারায়ণ হয় আউর ওহি কারণ বারি। এহি কা নাম পার উতরনা কহতে হয়—ইসিনেসেমে জোগিলোগ পড়ে রহতে হয়।"—আমি ব্যতীত আর কিছুই নাই, আবার আমিও নাই কেবল নির্মাল মহাশৃত্য বর্ত্তমান, উহাই আপন পদ অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ। এখন শ্বাস ভিতর ভিতর অর্থাৎ স্ব্যুমায় চলিতেছে, এই অভ্যম্ভর শ্বাসই নারায়ণ এবং ইহাই সব্কিছুর উৎপত্তিস্থল। ইহাকেই ভবসংসার অতিক্রম করা বলে, এই অবস্থাতেই সমস্ত মহাযোগিগণ অবস্থান করেন। "হমহি সূর্য্য হমারেই প্রকাশিত সব জগত"—আমিই সেই আত্মসূর্য্য, আমি হইতেই প্রকাশিত সমস্ত জগং। এই অবস্থায় অবস্থান করিয়া লিখিলেন—"ইছ মালুম ছয়া কি সুর্য্য হমাহি হয় ৷ যয়সা হম সূর্য্যরূপী আউর হমারে সব তেজ সর্বব্যাপি ব্রহ্ম। হুমারা ন হাড হয় ন পএর হয় কেবল মণ্ডলাকার হুমারা তেজ

<sup>(</sup>১) गौजा ১)। २२

দিয়া শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগরূপ কর্ম নাই। অর্থাৎ বাহিরের বায়ু হইতে ইডা ও পিঙ্গলার মাধ্যমে বা তুই নাসিকার মাধ্যমে শ্বাসের গ্রহণ ও ত্যাগরূপ কর্ম নাই, ইহা সম্পূর্ণ অভ্যন্তরমুখী; ভিতরের প্রাণ ও অপান বায়ুকে লইয়াই কাজ। ইড়া ও পিঙ্গলাই জীবকে জগতের দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে: তাই ইডা ও পিঙ্গলাকে প্রথমেই পরিত্যাগ করিয়া সুষুমান্তর্গত গতি সম্পন্ন এই প্রাণায়াম। ইহা অতান্ত আরামদায়ক ও সম্পূর্ণ গুরুমুখী বিছা। ইহাতে কোন প্রকার হানি বা অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। তাই যোগিরাজ বলিতেছেন অন্তর্মু খাভাবে উত্তম প্রাণায়ামকালে রেচক করিবার সময় যেমন স্থন্দর বাশির মত শব্দ নির্গত হয় পুরকের সময় তেমন নির্গত হয় না। যাহা শুন্সের রূপ তাহাই আসল ব্রহ্মের রূপ। এখন আরও মজা বা আনন্দ হইতেছে, জিহ্বা আরও অধিক উপরে উঠিয়া যাইতেছে। এই অন্তর্ম প্রাণায়ামের রেচককালে শিঁ শিঁ শব্দর্শী প্রণবর্ধনি যাহা নির্গত হইতেছে তাহাতে মনকে লয় করিতে পারিলেই সমস্ত প্রকার কর্ম ভ্রম চলিয়া যায়। এই উত্তম প্রাণায়াম সম্বন্ধে তাঁহার অনুভূতি ও উপলবির কথা ১৮৭১ খুঃ হইতে ১৮৭৩ খুঃ পর্যান্ত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন ভাবে লিখিয়াছেন---"ক্রিয়া করতে করতে আপ উঠ খড়া ছএ-কির হোস করকে বইঠে ছোড়া স্বাসাকো।"—ক্রিয়া করিতে করিতে হঠাৎ আপন। হইতেই উঠিয়া দাড়াইলাম। যথন হুঁস হইল অর্থাৎ খেয়াল হইল তথন পুনরায় আসনে বসিলাম এবং শাসকে ছাড়িলাম। "সিদ্ধাসনমে বৈঠকে করতে করতে উঠ আসনসে খড়া হয়।"— সিদ্ধাসনে বসিয়া ক্রিয়ে করিতে করিতে হঠাৎ আসন হইতে উঠিয়া দাড়াইলাম। "একটা বড় ভারি পাথর দশজন বল করিয়া শুন্মেতে ওঠায় তদ্ধপ শরীর वाञ्चत कारत ७८० किन्न शृथियी वर्थाए म्लाधात छाड़ा हम ना, उर्वर यात्रीत म्लाधात किकिए शाष्ट्रा वा शा लातिमा थारक, यथन मव वाग्नू শৃততে মিলিয়া যায় তখন শৃত্যের দারায় সর্বতেতে যাইতে পারে, মনের দারায় মন সর্বত্তেতে বসে বসে যাইতে পারিলে সর্বব্যাপী হইল তৎপরে সব জানিতে পারিল, সবশেষে সর্বজ্জ্ব হইল সর্বং ভ্রহ্ময়য়ং জগৎ হওয়ায়। পরে এই প্রকার আত্মচিন্তা করিতে করিতে মন লয় অল্প পরিমানে হওয়ায় ধ্যান হইল, এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে সমাধি জ্ঞান হইল, এইরূপ বহু জ্ঞান হওয়াতে পবিত্র ও ভাব প্রাপ্ত হইল।" আবার লিখিয়াছেন—"বড়া মজ:—বদন জরা হলকা।" এই প্রকার উত্তম প্রাণায়াম করিতে করিতে বড়ই আনন্দ হইল, শরীর কিছুটা হালকা

হইল। "আজ হওয়াসে শরীরকো চকেল দিয়া।"—প্রাণায়াম করিতে করিতে বায়ু স্থির হওয়ায় ভিতর হইতে শরীরে ধারু। দিল। ১৮৭৩ খঃ ২রা সেপ্টেম্বর লিথিয়াছেন—"শরীর বহুত **ঢিলা হো গয়া।"**—উত্তম প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে শরীর শিথিল বা আলগা হইয়া গেল। এই অবস্থায় বায় স্থির হওয়ায় শরীরের সমস্ত গাঁট, মাংসপেশী কর্মহীন হইয়া পড়ে, তারপর ক্রমে ক্রমে দেহবোধ চলিয়া যায়। তাই তিনি প্নরায় লিথিয়াছেন— "পিসাব না হোকে উঠকে টপাটপ আপসে আপ গিরনে লগা।"—দীর্ঘ সময় ক্রিয়ায় রত থাকায় মূত্র ত্যাগ কর! হয় নাই। কিন্তু শরীর এমন চিলা হইয়া গিয়াছে যে উঠিয়া দাঁড়াইবা মাত্র আপনা হইতে মূত্র পড়িয়া ষাইতেছে। "মনুকে মাফিক সূর্য্যকে তরফ ওঁকার রূপ দেখনেসে নিচেকা পএর তিন চার দকে উঠ খড়া হোতা হয় ঠিক মঝুকে মাফিক সরির সমেত ৩।৪ দফে আগে কুদতা হয় আপ সে আপ—বায়ুকে গতিলে ইহ সব প্রেমকি লক্ষণ।"—ব্যাঙের মত অবস্থা হইল, এই অবস্থায় আত্মসূর্য্যের দিকে ওঁকাররূপ দেখিতে দেখিতে নীচের দিকে পাছটি সহ তিন চার বার উঠিয়া দাভাইতে হইল এবং ঐ অবস্থায় ব্যাড়ের মত শরীর সহ অর্থাৎ এই দেহটি সমেত তিন চার বার আপন। হইতেই লাফাইয়া উঠিল। প্রাণায়াম করিতে করিতে বায় স্থির হইলেই এই প্রকার হয়, ইহাই প্রেমের লক্ষণ। "আজ জমিনসে চলতে ওক্ত পএর উঠে লগা"—আজ হাঁটিয়া চলিবার সময় জমি হইতে পা উঠিতে লাগিল। "আজ স্থায় দেখতে ওক্ত পএর জমিনসে উঠনে লগা।"— আজ বখন আত্মসূর্য্য দেখিতেছিলাম তখন পা জমি হইতে উঠিতে লাগিল। "কোই হাত পকড়কে উঠাতা হয়।" —কেহ হাত ধরিয়া উঠাইতেছে। "**আখনে এহি ব্রহ্মস্বরূপ নজর পড়াত**। ্রেয় - উচেপর উঠনেকা তবিয়ত করতা হয় উচেকা হাওয়ালে ভর মালুম হোতা হয়—বড়া আনন্দ।"—খালি চোথে শৃত্য সচ্ছ ব্রহ্মের রূপ দেখা যাইতেছে, প্রাণায়াম করিতে করিতে শরীর হালকা হওয়ায়, ওজন বিহীন হওয়ায় এমন অবস্থা হইল যে শরীর শৃত্যে উঠিয়া যাইতেছে, শরীরাভ্যস্তরে উর্দ্ধের বায়ু স্থির হওয়ায় সামাত্ত ভয় হইতেছে, আবার প্রচুর আনন্দও হইতেছে। "ইহ মালুম হোতা হেয় কি কুন্তকদে বদন হালকা হোতা হেয়।" —প্রাণকশ্ম করিতে করিতে যথন আপনা হইতেই কুম্ভক হইল তথন বুঝিলাম যে শরীর হালকা হইয়া গেল, ওজন শৃত্য হইল। "আব উপর খৈচকে লেজাতা হয়।"—এই প্রকার কেবল কুম্তক অবস্থ। প্রাপ্ত হওয়ায় শরীরকে

টানিয়া উপর দিকে লইয়া যাইতেছে। "আজ কেবল ভিতর ভিতর সে চলা—আউর বড়া মজা মালুম হুয়া—আউর এয়সা মালুম হুয়া কি আসন লেকে উঠে জো ধ্বনি আধি রাতকো স্থনাতাথা সোধ্বনি অকসর স্থনাতা হয় ওহি ধ্বনি ওহি সৃদ্য ওহি ব্রহ্ম।"—আজ বাহা প্রকৃতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করিয়া কেবল ভিতরে ভিতরে চলিতেছি এবং তাহাতে বডই আনন্দ হুইতেছে। আরও বুঝিলাম যে এখন আসন সহ উপরে উঠিয়া যাইতেছি। যে ওঁকার ধ্বনি মধা রাত্রে শুনিতেছিলাম তাহা এখন সকল সময়েই শুনা যাইতেছে, ঐ ধ্বনিই মহাশৃতা আবার উহাই ব্রহ্ম। **"পদাসন সামনেকা** উঠা।"-প্রদাসনে বসিঘা ক্রিয়া করিতে করিতে সামনের অংশ উঠিয়া গেল। "আসন আপসে উঠা।"—আসনে বসিয়া যখন ক্রিয়া করিতেছি তখন আপন। হইতেই উপরে উঠিয়া গেলাম। "তিলুয়ার গুড় টেনে টেনে হালক। হয় যেমন তেমনি শরীরে খাস টেনে টেনে শরীর হালকা হয়—সে যেমন তুধের উপর ভালে তেমনি শূন্যের উপর শরীর থাকে। কিছুদিনের পর অনুতে মিলিয়ে যায়।" সাধন করিতে করিতে আরও অগ্রসর হইয়া ১৮৭৩ খঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর লিখিলেন—"এক তরহকা ভারি নেসা জিসমে বেখবর হো জানে পড়তা হয়।"—এমন এক প্রকার গাঢ় নেশা হইল যাহাতে নিজ অস্তিত হারাইয়া ফেলিতে হইল অর্থাৎ সকল প্রকার ইন্দ্রিয় সহ দেহবোধ চলিয়া গেল, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার সকলই হারাইয়া গেল। কারণ মন বন্ধি চিত্ত ইহারাই দেখে: ইহারা যথন থাকিল না তথন কে কাহাকে দেখিবে. কে কাহার খবর লইবে ? এই মন যতক্ষণ চঞ্চল ততক্ষণই বিভিন্ন দেখা, কিন্তু যখন স্থির তথন কিছুই নাই। এই প্রকার নেশা যোগীকে মাতাল করে। এই নেশা সম্বন্ধে তিনি আরও লিখিয়াছেন—

খাওয়া ভূলে যেতে দেখিনে,
এমন প্রেমতো কৈ দেখিনে।
নেশার উপর নেশা ধরে,
ছঃখ সুথ যেখানে হরে।
এমন নেশার বলিহারি,
থেকো তুমি এই নেশা ধরি।

এই গাঢ় নেশাকেই যোগিগণ প্রকৃত প্রেম বলেন। বাহ্ প্রেম বা লোক দেখান প্রেম, প্রেম নহে। তাই জিনি লিখিয়াছেন—"যার যেমন মন সে তেমনি দেখে।" এই মন বা ইচ্ছা সহজে তিনি ১৮৭৩ খৃঃ ৬ই মার্চ লিখিয়াছেন— "বপু হৃদয়কে কহতে হঁয়—য়ানে ছাতিকে আগে যো, মাংশ হয়—ইহঁসে ইচ্ছা উৎপত্তি হোতা হয় তব লডকা পয়দা হোতা হয়—জব ইচ্ছারহিত হো জায় তব আপহি ত্রন্ধ হোজায়; সুর্য্য ত্রন্ধ ওহি মালিক।" —বপু অর্থাৎ শরীর, এদয়কেই বলে অর্থাৎ বুকের ছাতির আগে যে মাংস। এই জায়গা হইতেই ইচ্ছা উৎপত্তি হয় এবং ইচ্ছা হইতেই সম্ভানের জন্ম হয়. কারণ ইচ্ছা ব্যতিরেকে স্ত্রী গমন হয় না। কিন্তু ক্রিয়া করিতে করিতে বায়স্থির অবস্থায় যখন ইচ্ছারহিত বা ইচ্ছাতীত অবস্থা লাভ হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা লাভ হয় তথন স্বয়ংই ব্রহ্ম হইয়া যায়। আত্মসূর্যাই ব্রহ্ম তিনিই মালিক। শ্বাস রহিত হইলেই ইচ্ছার্হিত হয়। "**হংস ওঁকার সো** মন হোই-ফির স্বাসা রহিত হো জায় তব মন স্থির হোয় অর্থাৎ ক্ষর অক্ষর ও নিঅক্ষরকা তুবধা জায়—মূল অর্থাৎ স্বাসা শিরপর চঢ়াকর ডালপাতি সব দেখে।"—যাহা হংসর্কণী ওঁকার তাহাই মন অর্থাৎ যাহা মন তাহাই ব্রহ্ম। এই মনই স্থির হইলে ব্রহ্ম, আবার চঞ্চল হইলে মন। প্রাণক্রিয়া এবং ওঁকার ক্রিয়া করিতে করিতে যথন শ্বাস রহিত হইয়া যায়, যখন শ্বাসের বহির্গতি রোধ হইয়া 'কেবল-কুন্তুক' অবস্থা হয় তথন মনও স্থির হইয়া যায়। তথন ক্ষর, অক্ষর ও নিরক্ষর সকল প্রকার সংশয় চলিয়া যায়; তখন দৈতও নাই অদৈতও নাই, কারণ মন যেখানে নাই সেখানে দৈত অদৈত বলিবার কেহ নাই, তখন সব মহাশৃত্যরূপী ব্রহ্মে লয় হইয়া যায়। এই অবস্থা যাহার হয় সেই বোঝে, কিন্তু জানে না; জানিলেই তুই হইল। শ্বাসই মূল অর্থাৎ আসল। কারণ শ্বাস না থাকিলে এই দেহ থাকে ন।। সেই মূল খাসকে প্রাণকর্ম এবং ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা মস্তোকপরি সহস্রারে উঠাইয়া নীচের দিকে ডালপাতা দেখ অর্থাৎ মূল যে স্থিরপ্রাণ সেইখানে পৌছিয়া পূর্বের যথন চঞ্চল প্রাণে ছিল এবং ঐ চঞ্চল প্রাণে থাকার দরুণ যে সমস্ত ইন্দ্রিয় রিপু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলেই চালু ছিল, কর্মক্ষম ছিল এবং যাহাদের মাধ্যমে এই জগৎ সংসারকে দেখিতে. তাহারা এখন কর্মহীন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের ঐ অবস্থাকে দেখ, উহারাই ডালপাতা। যেমন একজন অতি গরীব হঠাৎ কোন ভাবে ধনশালী হইয়া স্থুউচ্চ অট্টালিকায় বাস করিয়া দূরে গরীবদের দেখিতেছে যাহ। তাহার পুর্বের অবস্থা ছিল। যোগীর এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান বলিয়াছেন-

উৰ্দ্ধমৃদমধঃশাখমখখং প্ৰাহুরব্যয়ম্। ছন্দাংসি যস্ত পৰ্ণানি যস্তং বেদ স বেদ্বিৎ॥

<sup>(</sup>১) গ্মীডা ১৫৷১

বুক্ষাদিতে দেখা যায় উদ্ধে শাখা এবং অধ্যতে মূল। কিন্তু এখানে ভগবান বলিয়াছেন উদ্ধে মূল এবং অধঃতে শাখ। এমন উল্টা নিয়মের বুক্ষ কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু যখন ভগবান বলিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই আছে যাহা যোগিদের বোধগম্য। আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে যাহার মূলবস্কু পরমাত্মতত্ত এবং নিমে হস্তপদাদি এবং ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট যে কলেবররূপ অশ্বর্থ বৃক্ষ তাহার কথাই বলিয়াছেন। অশ্বর্থ অর্থাৎ অস্থায়ী, আজ আছে কাল নাই এমত দেহই অশ্বথ বৃক্ষ। এই বুক্ষের মূল হইতে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রার, যেখানে স্থিরপ্রাণরূপ ব্রন্মের অবস্থান স্থল, সেখান হইতে প্রাণাদি বায়ু সকলের কার্যা-ব্যক্ত দারা অধঃস্থিত শাখারূপে হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়ের কার্যা বিস্তৃত হইয়াছে, আবার অধঃ হইতে বিভিন্ন নাডী উপরে (মস্তকে) গিয়াছে। বেদ সকল এই বক্ষের পত্র অর্থাৎ তিনগুণই হইতেছে এই কলেবররূপ বুক্ষের পত্র স্বরূপ। এই প্রকারে এই দেহরূপ অশ্বর্থ বৃক্ষের তত্ত্ব জ্ঞানরূপ দেহতত্ত্ব যিনি জানেন তিনিই বেদবিং। তাই যোগিরাজ বলিয়াছেন শ্বাসকে মূলে অর্থাৎ মস্তকে উঠাইয়া আটকাইয়া রাখ এবং ঐ অবস্থায় থাকিয়া নীচেব দিকে অঙ্গপ্রতাঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদিরপ ডালপাতা দেখ, তাহা হইলেই জগৎ ভ্রম চলিয়। গিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হুইবে। "খাস রহিত য়ানে কেবল কুম্বক রাতদিন মন লেআওএ আউর আপনেহিকো আপ দেখে—ইসিকা নাম ব্রহ্মজান "— শ্বাস রহিত অবস্থাই কেবল কুম্বক যাহা প্রাণায়াম করিতে করিতে আপনা আপনি হয়। এই প্রকারে মনকে সর্বদ। উর্দ্ধে রাখিবে এবং তখন নিজেই নিজেকে দেখিবে, ইহারই নাম ব্রক্ষজান। যোগিরাজ পুনরায় লিখিয়াছেন—

হলোন। হলোন। হলোন।,
পেছন ফিরে হবে কেমন করে
তা বলনা বলনা।
ত্রিকোণের মধ্যে মন পোর
উপরে চড়ে ডাইনে হইতে বাঁদিক ফেরনা,
জড়িয়ে ধরে মন লিঙ্গের ভিতর যোনি
টেনে ধরে ঠেলা মধ্যে মধ্যে দেনা।
এক হলে যে মজা দে মুখে বলা যায় না;
যোনি লিঙ্গ এক হলে একি মজা মন বই
অন্ত কেহ জানে না। কোথায় লিঙ্গ
কোথায় যোনি কেমনে মিলন হয় বলনা।

যোগিগণ ওঁকার ক্রিয়ার মাধামে কুটস্থের মধ্যে এক ক্রিকোণ দর্শন করেন। সেই ক্রিকোণই ব্রহ্মযোনি, সেখান হইতেই সবকিছুর উৎপত্তি। তাহার মধ্যে মনকে প্রবেশ করাইতে হইব—মনই লিঙ্গ। লিঙ্গরূপ মনকে প্রবেশ করাইলে এক বিন্দু অর্থাৎ ব্রহ্মাণু দর্শন হয়—উহাই বীজস্বরূপ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিস্থল। তিনিই ভগবান্। ভগ অর্থে যোনি অর্থাৎ কুটস্থ, বাণ অর্থে শর বা শ্বাস। শ্বাস-প্রশ্বাস চালনা করিতে করিতে অর্থাৎ প্রাণকর্ম করিতে করিতে মন স্থির হইয়া কুটস্থরূপী যোনির মধ্যে লিঙ্গরূপী মন প্রবেশ করিলে যে স্থিরাবস্থার উদয় হয় তাহাই ভগবান্। কুটস্থই যোনি এবং মনই লিঙ্গ, ইহারই প্রতীক শিবলিঙ্গ। তাই তিনি পুনরায় বলিলেন—"ভগবৎ য়ানে ভগকে মাফিক অর্থাৎ জব জিভ লাককে ভিতর তালুমূলমে জায়।" অর্থাৎ জিভ যখন উর্দ্ধে উঠিয়া নাকের ভিতর তালুমূলমে করে তখন সঙ্গমবৎ আনন্দ হয়, তাহাই ভগবৎ। এ বিষয়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

মম যোনির্মহদ্বক্ষ তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ সর্বিযোনিমু কৌন্তেয় মৃর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ। তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

মথণি হে ভারত, আমার যে মহান্ সর্কাং ব্রহ্মময়াং জগৎ ব্যাপক প্রকৃতিরূপ অবস্থা রহিয়াছে, ঐ মহদ্বহ্মই আমার যোনিস্বরূপ, কারণ ঐ মবস্থা হইতেই সবকিছুর উৎপত্তি হইতেছে। জগদ্বিস্তারের হেতু স্বরূপ চিদাভাস উহাতেই আমি ক্ষেপণ করি অর্থাং ঐ স্থান হইতে চঞ্চলা গতি হইয়াই নানা মৃত্তির বাক্তভাব হইতেছে। প্রাণরূপী আত্মার ঐ মহান্ ব্রহ্মময় ভাব যাহা রহিয়াছে, প্রাণকর্মরূপ সাধন দ্বারা আজ্ঞাচক্রস্থিত কৃটস্থ গহরের মনের স্থিতি করিতে পারিলে উপলব্ধি হইয়া থাকে। ঐ মহান্ বৃহৎ কৃটস্থ মধো যে ত্রিকোণ রহিয়াছে উহাই মহদ্বন্দের যোনিস্থান অর্থাং ব্রহ্মযোনি। কূটস্থের ঐ স্থান হইতে অজপার গতি বিস্তার হইয়া থাকে। প্রাণরেশী আত্মা ঐ গর্ভাধান স্থানে ঐ ত্রিকোণ মধ্যে অণুস্বরূপে বা বিন্দুরূপে অবস্থিত হইয়া পরে বিন্দুর বিস্তাররূপে অবম্বর বিশিষ্ট হন। এই প্রকারে নান। যোনি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ধ হইতেছে সকল উৎপত্তির

<sup>(</sup>১) গীতা ১৪াত-৪

মূল ঐ মহদব্ৰন্ধ অৰ্থাৎ ঐ অবস্থা হইতে গতি প্ৰাপ্ত হইয়া নানা যোনিতে নানা মূর্ত্তি উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহাতে তিনিই কর্তারূপে বিভ্যমান। कुछ कुछ नान। यानि इटेए यादा किছ इटेएएइ. धे नकन यानि विভक्त. কিন্তু অবিভক্তরপ ব্রহ্মই মহদ্যোনি, একারণ তিনিই মাতৃস্থানীয়া; আর পিতা আমিই, কারণ উক্ত ত্রিকোন মধ্যে স্ক্রারূপে অনুস্বরূপে বিন্দুরূপ যাহা রহিয়াছে তাহা আমিই, এই প্রকারে আমিই আপনাতে আপনি থাকি। আবার ঐ বিন্দুর বিস্তাররূপে কূটস্থের রূপাস্তর স্বরূপ নানা মূর্ত্তি প্রকাশ করি, এই প্রকারে পিতারূপী আমিই পুত্ররূপে উৎপন্ন হই; পিতারই রূপান্তর পুত্র, তাই আমিই গর্ভাধান কর্ত্তা পিতা। তাই যোগিরাজ পুনরায় লিখিয়াছেন—"ত্রিকোন তেজ রূপকি বলিহারি জাই।" —ঐ যে মহদ্রক্ষরূপী ত্রিকোন যোনি তাহার তেজের বলিহারি যাই অথািৎ চমংকার তেজ। যোগিরাজ পুনরায় লিখিয়াছেন—"জ্যোতির্শ্বয় যোনি দেখা।"—জ্যোতির্দ্ময় যোনি দেখিলাম। আবার লিখিয়াছেন— "জ্যোতির্ময় যোনি– রক্তবর্ণ কামবীজ দেখা।"—জ্যোতির্ময় যোনি, রক্তবর্ণ কামবীজ দেখিলাম। কখনও লিখিয়াছেন—"ভগবতিকা যোনি মহাদেবকা লিঞ্চ দেখা।"—দেবী ভগবতীর যোনি ও মহাদেবের লিঞ্চ দেখিলাম। কখনও লিখিয়াছেন—"এক বড়া ছোটা সরসোকে মাফিক বিন্দি ওহি বড়া দিপককে মাফিক হুয়া ফির এক ছোটা নক্ষত্রকে মাফিক ন্তুয়া। ইহ বিন্দিহি অসল হয়—এহি সব খেল দেখলাতা হয়।"—এ ত্রিকোণ মধ্যে একটা অতি ছোট সরিষা দানার মত বিন্দু উহাই আবার বড় দীপকের মত হইল অর্থাৎ প্রকাশমান হইল, পুনরায় ছোট নক্ষত্রের মত হইল দেখিলাম। ঐ বিন্দুই আসল, উহাই জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি সবকিছু খেলা দেখাইতেছে। আবার আর একদিন লিখিয়াছেন— "জ্যোতিন্ম'য় লিঙ্গ দেখা—এহি মহাদেবকা লিঙ্গ আউর কিস্থনজিকা উর্দ্ধপুচ্ছ।"—জ্যোতির্দায় লিঙ্গ দেখিলাম, উহাই মহাদেবের লিঙ্গ আবার উহাই কৃষ্ণের উদ্ধপুত্র। বাহাভাবে ইহারই প্রতীক উদ্ধপুত্র, চলনাদি দারা যাহা ললাটে লেপন করা হয়। পুনরায় লিখিয়াছেন—''উদ্ধপুত্র বিশ্বনাথকা লিঙ্গ দেখা।"—উদ্ধপুত্র রূপী বিশ্বনাথের লিঙ্গ দেখিলাম। একটি ত্রিকোণ ও একটি জ্যোতির্শ্বয় লিঙ্গ অঙ্কন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—"ওঁ ত্রিকোণ—জ্যোতিরূপ লাল ডোরা স্থ্যুয়াকা কিনারে মেহিন দেখা—পহলে জ্যোতির্ময় লিঙ্গ দেখা ফির সূন্যমে সমায় গয়া—

বড়া মজা রোকনেসে ছচক্র জ্যোতকে ভিতর দেখলাতা হয়। অপূর্ব জ্যোতিরূপ প্রণাম করিতে দেখায়। সর্পাকার জ্যোতিরূপ লিজের উপর দেখায়।"—ওঁকাররূপী ঐ যে ত্রিকোণ, সেখানে সুষ্মার ধারে জ্যোতিরূপ মিহি লাল ডোরাকাটা দেখিলাম। প্রথমে জ্যোতির্দায় লিঙ্গ দেখিলাম। পুনরায় উহা মহাশৃত্যে মিলিয়া গেল। উহা থামিলে অর্থাৎ উহার গতি থামিলে বড়ই আনন্দ হয়, ঐ জ্যোতির অভ্যস্তরে স্বয়্মার ছয় চক্রতে দেখা যায়। সেই অপূর্বে জ্যোতিরূপ প্রণাম করিবার সময় দেখা যায়, আবার সর্পাকৃতি জ্যোতিরপ লিঙ্গের উপর দেখা যায়। "এক স্থন্দরী কামবীজ দেখা।"—এক সুন্দরী কামবীজ দেখিলাম। "যো**নিরূপা আত্মাশক্তি** দেখা।"—মহদ্রক্ষারূপী মাতৃযোনিরূপা আদি শক্তিকে দেখিলাম, যেখান হইতে সবকিছুর উৎপত্তি। "চার বেদ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ বিরাজমান যোনিকে ভিতর দেখা।"—ঐ যে মহদ্বক্ষারূপী মাতৃযোনিরূপা আদি শক্তি ত্রিকোণ উহার মধ্যে চারি বেদ ও ব্রহ্ম। বিষ্ণু মহেশ বিরাজমান দেখিলাম। সত্ত্তেরে আধিক্য হেতু দেবতাদি সকল দেখা যায়। এইথানেই শেষ নহে, আরও অগ্রসর হইতে হইবে, গুণাতীত হইতে হইবে; সম্বগুণও গুণ। যোনি লিঙ্গ এক করিতে হইবে, কিন্তু কেমন করিয়া ? "অর্জ্জন মৎসভেদ वान मात्रना हाहिरय-श्राणायामरम खन्न प्लान रहाजा हय-जिम्दर वान ওঁকার—ওঁকার সো রাম হয় সাধো করে৷ বিচার—পছলে শি এয়সা আওজ ভিতরসে হোয়, পিছে ওঁ ইসিসে সোহং কহাতা হয়-পর্মহংস कट्ट-উन्रदेशक अंकात देह अभाष मठ-श्रादम नमाधि द्य-भवनदेश স্থরতমে মন লগাকে বুরা ভলা সব মালুম হো জায়—ইসিকে অনুভব কহতে হয়।"—অৰ্জুনের মংসভেদ বাণ মারার মত নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উত্তম প্রাণায়াম করিতে হইবে, উত্তম প্রাণায়াম করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ইহার পর ওঁকার ক্রিয়া, সেই ওঁকারই রাম, সাধু ইহা বিচার করিয়া দেখ। উত্তম প্রাণায়াম করিলে ভিতর হইতে শিঁ শিঁ এই প্রকার ধ্বনি ( চাবিতে ফুঁ দিলে যে প্রকার শব্দ ) নির্গত হয় উহাই প্রণবঞ্ধনি; এই প্রকার করিতে করিতে ঐ প্রণবধ্বনির সহিত একীভূত হইলেই সোহহং অবস্থা লাভ হয়, তাহাকেই পরমহংস বলে। ইহার পর যে ওঁকার অর্থাৎ নির্ফিকল্প সামাধি অর্থাৎ যথন আর কল্পনা নাই বা যাহার বিকল্প নাই, এমন যে সমাধি সেইখানে পৌছাইলে সকলের এক মত, কারণ তথন আর ছুই নাই। এই প্রকারে বায়ুক্রিয়া করিতে থাকিলে অর্থাৎ উত্তম প্রাণকর্ম করিতে থাকিলে জগৎ

সংসারের সার এবং অসার বস্তু অর্থাৎ ভাল মন্দ সবই জানা যায়, ইহাকেই অফুভব বলে। তাই তিনি গাহিলেন—

"মন আয়না মনেতে,দেখ।

চাঁদ বদনি চখেতে॥

লাগা মন ওঁকারেতে।

পাবে মজা কত সে ধ্বনিতে॥"

"মন জাসনে মন জাসনে জাসনেরে কোথা।

মন দিয়ে মনকে দেখলে হবে সকল র্থা॥"

"ইন্দির কর্ম্ম ইন্দ্রি করে,

মন কেন কেঁদে মরে;

আছাড় খেয়ে পড়ে মরে,

মধ্যে মধ্যে নকল করে।"

(চঞ্চল মনের ধর্মই হইতেছে সে যাহা দেখিবে অর্থাৎ যাহাই তাহার সামনে উপস্থিত হইবে তাহাকেই নকল করিবে, এই প্রকারে সে এদিক হইতে ওদিক আছাড় থাইয়া মরে। কিন্তু ঐ মন স্থির হইলেই আর কিছু নাই। এই মনের উৎপত্তিস্থল কোথায় ; 'ধ্বনিকে অন্তরগত জ্যোত যোজ্যোতিকি সূর্যাসে আতা হয়—উসকে ভিতর মন হয়—ওহি মনমে লয় হোনা বিষ্ণুকা যো পদ হয়—ইসিমে স্বাসা সমায় জাতা হয়।" —ধ্বনির মধ্যে যে জ্যোতি তাহা আত্মসূর্য্য হইতে আসিতেছে, তাহার ভিতর মনের অবস্থান। উহা স্থির মন। সেই মনেতে লয় হইলে তাহাই বিষ্ণুপদ, সেই বিষ্ণুপদে শ্বাস মিলিয়া যায় অর্থাৎ যাহা স্থির মন তাহাই বিষ্ণুপদ। সেইখান হইতেই শ্বাসের উৎপত্তি, সেইখানেই লয়। পুনরায় লিখিয়াছেন—''জ্যোতকে বাদ মন নিরাকার রূপ। নির্মাল রূপমে মনকো লয় করনা চাহিএ।"—নির্মাল আত্মজ্যোতির অতীতে মনের (স্থির মনের) অবস্থান, যাহার রূপ নিরাকার। সেই নির্মাল রূপে মনকে (চঞ্চল মনকে) লয় করিতে হইবে। "মনেতে যেটা হয় শরীরেও সেইটে হয়, মনের আবরণ গোলে শরীরের আবরণ যাইবে ক্রমশঃ)"—তাই তিনি গাহিলেন—

ওঁ কার ধ্বনির শোনরে স্থর যেখানে জ্যোতি প্রচুর। দেখ দেখ স্থরের ভিতর কত স্থর মন সদা তাইতে পুর। অভ্যাসেতে হবে সবুর দর্শন হবে মহাপ্রভূর। ধর ধর টেনে স্থর কাট সব দিয়ে ঐ ক্ষর।

মন বারে বারে জপ সদা তারে জেজন অন্তরেরি অন্তর সদা থাকে অন্তরে। ভাব বিনে ভাব কেমনে হবে চিন্তর সেই ধ্বনিরে। জখন ডাকবি তারে বিরলেতে ধাান ধরে। মন নিএ মন দেতো স্করে অন্তত রূপ দেখো অন্তরে॥

কসে ধরে টান টানো
কেন সোনো ভেন ভেনানো
অমূল্য ধন কালী জেনে।
হৃদপন্নে বসে আছেন
চেষ্টা করে ধরনা কোনো
করে একান্ত মননো
হুধ ঘি খাওনা কেনো
নির্জনেতে টান টানো।

প্রাণকর্মের যে শিঁ শিঁ স্থর তাহাই ক্লুর, ঐ ক্লুর দিয়াই সবকিছু কাটিতে হইবে, তাহা হইলেই স্থির হইবে এবং স্থির হইলেই ত্রিগুণাতীত (সন্থ রজঃ ডমঃ) অবস্থা লাভ করিয়া জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহের অতীতে চলিয়া যাইবে। তাই তিনি অধিক জোর দিয়া বলিলেন—"মনমে কুছ নিহ, ধ্যান ধরো সবকুছ হয়।" আরও বলিলেন—"ধোকা দেনা—স্নানে মন যো খালি হয় উষ্ণা দেকে মনমে যো পরমেশ্বকা রূপ হো জানা—ইসিকো বাঙ্গলামে ফাকি দিয়ে নেয়া কহাতা হয়।"—ধোঁকা দেওয়া অর্থাৎ চঞ্চল মনের দ্বারাতেই মনকে ফাঁকি দিয়া মনকেই জয় করিতে হইবে অর্থাৎ স্থির করিতে হইবে. ঠিক

যেমন কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হয়। কিন্তু মন যতক্ষণ স্থির না হইবে, চঞ্চল থাকিবে তভক্ষণ কোন কিছুই ঠিক থাকিবে না। "জিসকো বাতকা ঠিকানা নহি উদ্ধা বাপ য়ানে ভগবানকাভি ঠিকানা নহি।" অথাৎ মন চঞ্চল থাকিলে কথারও ঠিক থাকে না, আজ এক রকম কাল এক রকম হইয়। থাকে। অতএব মন যতক্ষণ চঞ্চল থাকিবে ততক্ষণ স্থির স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে বক্ত দরে। এই মন দেওয়া সম্বন্ধে শ্রীমন্ত্রাগবতের ১০ম স্কন্ধে একটি স্থান্দর গল আছে। গোপিনীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট ঘাইবার সময় তাঁহার জন্ম কিছ উপহার লইয়া যাইতে চান। কিন্তু কি উপহার লইয়া যাইবেন > স্বই তাঁহার আছে। তাঁহার। চিন্তা করিলেন এমন জিনিষ দিতে হইবে যাহা ভগবানের নাই। অবশেষে গোপিনীগণ দেখিতেন ভগবানের সবই আছে কিন্তু মন নাই খাহা তাঁহাদের প্রচুর আছে। তাই তাঁহার। নিজেদের মন সম্পূর্ণরূপে ভগবানকে দিয়া দিলেন। অর্থাৎ ভগবানের চঞ্চল মন না থাকায় মন নাই, যাহ। গোপিনীদের আছে। তাঁহারা চঞ্চল মনকে প্রাণকর্ম্মের দ্বার। থামাইয়া মনেতে মন রাখিলেন, চঞ্চল মনকে স্থির করাইলেন অর্থাৎ মন্মন। ত্রইলেন। ইহারই নাম ভগবানকে মন দেওয়া। "ভিস্ম য়ানে ডর– যবতক সিরমে তিন বান অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা ও স্বুমুমা নহি মিলা তবতাই উহ স্থির নহি হোত হয় জোকি অগ্নি য়ানে তেজ করকে ন মারে পিছে ওঁকার ধ্বনি বর্ণমে স্থনাতা হয়।"—ভীম অর্থাৎ ভয় ( সাধন করিতে ভয় ), যতক্ষণ তিন বান অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা ও সুষ্মা মস্তকে গিয়া না মিলিবে ততক্ষণ স্থির হইল না এবং বায়ু স্থির না হওয়া পর্যাস্ত ভয় বর্ত্তমান। অতএব শক্তি পূর্বক উত্তম প্রাণকর্ম করিতে থাকিলে শেষে স্থির হওয়ায় ওঁকার ধ্বনি শুনিবে এবং তাহাতেই মগ্ন হইলে স্থিরস্থপদ আসিবে। যোগিরাজ গাহিলেন—

শিরীরের ধর্ম শরীর করে
তুমি কেন মর আমি আমি করে,
যদি কেহ হইতে তুমি এসংসারে
অথগু ব্রহ্মাণ্ড জগংময় তুমি,
তোমা বিনা আছে কে জগতের স্বামি।
অমূল্য ধন মন ভাহাকে বুঝ তুমি,
সেই করায় ভোমায় জগতের স্বামি।
আমি বলে বেড়াণ্ড জগতে তুমি,
ভোমা ছাড়া আছে কে জগতে প্রভু,

তন্নিমিত্তে আপনাকে আপনি দেখ সেই প্রভু।
তবে পাইবে আনন্দময়ী আনন্দ,
তথনি তোমার হবে পরমানন্দ।
চিন্তা কর কেন দিবানিশি মন,
তোমা বিনা বন্ধু নাহি অহাজন 🌓

১৮৭০ খৃ: ৪ঠা জামুয়ারী লিখিয়াছেন—"সূর্য্যনারার্য়ণ ওঁকারকা রূপ দেখা –শরীর বহুত হলকা হুয়া সফেদ পরদা আঁখেকে সংমনে মালুম হুয়া ফির সূর্য্যকে ভিতর কিস্থনকা রূপ - ওহি জগৎময়—সম্ব রজ তম রূপ পাঁচ তন্ত্রমে মিলা পদার্থ আউর সব তত্ত উসসে নিকসা—য়ানে নির্মাণ একা।" — মাত্মসূর্যানারায়ণরূপী ওঁকারের রূপ দেখিলাম, প্রাণকর্ম করিতে করিতে শরীর থুব হালক। হওয়ায় চোখের সামনে যে সাদা পরদ। তাহা ব্ঝিলাম মর্থাৎ মায়াকে বুঝিলাম। পুনরায় ঐ মায়া চলিয়া যাওয়ায় আত্মসূর্য্যের ভিতর ক্ষের রূপ দেখিলাম, উহা জগৎময় ব্যাপ্ত, উহাই সত্ত রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের রূপ। সমস্ত পদার্থ পাঁচ তত্তে মিলিয়া গেল এবং ইহাও দেখিলাম যে ঐ পাঁচ তত্ত্ত ঐ আত্মসূর্যা হইতে আসিতেছে. যাহা নির্মাল স্বচ্ছ ব্রন। ১৯শে এপ্রিল ১৮৭৩ খৃঃ লিখিলেন—''আপনাহি স্বরূপ নারা-সুণকা দেখা। এহি আপনা রূপ হয় ফির এহি নিরাকার ওঁকার হয়। ওহি ওঁকার আদি বেদ হয়।"—নিজ স্বরূপ নারায়ণকে দেখিলান। ইহাই নিজ রূপ আবার ইহাই নিরাকার ওঁকার। ঐ নিরাকার ওঁকারই আদি বেদ। ৩রাজন ১৮৭৩ খঃ লিখিলেন—''অব স্বরূপ দর্শন ভয়া—উহ রূপ একুটিকে ভিতর হয় – হংস উস্কো কহে জব সংসয় জায় আউর সফেদ দেখে আউর স্কন্ধ ভিতর ভিতর আওএ আউর যায় যো আজ হুয়া—বড়া মজা।"-এখন স্বরূপ দর্শন হইল, এই স্বরূপ দর্শন ত্রিকৃটির ভিতর হয়, উহাকেই হংস বলে: তথন সকল প্রকার সংশয় চলিয়া যায় এবং সবকিছুই সাদ। দেখা যায়, কারণ সাদা কোন রঙের মধ্যে নহে। ইহাই শুদ্ধাবস্থা যাহা ভিতর হইতে আসে ও যায়, তাহা আজ হইল। ইহাতে বছই আনন্দ লাভ করিলাম। ১৯শে জুন ১৮৭৩ খ্যা লিথিয়াছেন—"কূ**টস্থ অক্ষর** নারায়ণকে রূপ হোজাতা হয়।"—কুটস্থ অক্ষর নারায়ণের রূপ হইয়া গেল। পরের দিন ২০শে জুন লিখিয়াছেন—''আপনা রূপনে ভিন্ন রূপ দেখ পড়া। নারায়ণকা রূপ অন্তর দৃষ্টিমে মালুম হোতা হয়।"—নিজের রূপ অর্থাৎ স্বরূপ হইতে ভিন্ন রূপ দেখিলাম। নারায়ণের রূপ অন্তর দৃষ্টিতে দেখা যায়। ১৮৭৩ খঃ ৮ই জুলাই লিখিয়াছেন—"এক স্বেত পুরুষ আপনে মাফিক দেখা।"

—নিজের মত এক শ্বেত পুরুষকে দেখিলাম। ১৮৭৩ খ্বঃ ২৮শে জুলাই লিখিয়াছেন-"আপনা রূপ দেখা-নারায়ণকা রূপ হয়-বড়া মজা-অব কাম করণেমে আসকত ছয়া।"—নিজ রূপ দেখিলাম, উহাই নারায়ণের রূপ, এখন বডই আনন্দ হইল এবং এখন কাজ করিতে আলস্থাবোধ হইতেছে. মনে হইতেছে চুপচাপ পডিয়া থাকি। এই সময়ে তিনি সারারাত ধরিয়া সাধন করিতেন, কলে নিজা যাহাতে জয় করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিতেছেন। তাই তিনি ১৮৭৩ খঃ ১১ই আগ্নন্থ লিখিলেন—"আজ বাঁস্থলিকা আওয়াজ আচ্ছা হয়া मृश खरन मिल तहना छाहिএ—त्रांजका সোনা करेरम न ह्या-रेमका ্কোসিস করেঙ্গে। নেসা আউর গাঢ়া ও সূত্য আউর সাফ।''—উত্তম প্রাণায়ামে যে বাঁশির মত শব্দ নির্গত হয়, যাহাকে প্রণব ধ্বনি বলে তাহা আজ খুব ভাল হইল এবং এই প্রণব ধ্বনিকে ধরিয়া শব্দের অতীতে যে মহাশৃক্ত (ব্ৰন্ধে) সেই মহাশৃত্যে পাছিলাম, সেইখানে মিলিয়া থাকিতে হইবে. লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে; কিন্তু সেই লয় প্রাপ্ত হইতে হইলে যে দীর্ঘ সাধন প্রয়োজন সে সময় সংসারে থাকিয়া পাওয়া যায় না, অতএব সারারাত্র সাধন ক্রিতে হইবে এবং সারারাত্র সাধন ক্রিতে হইলে অবশ্যই নিজাকে জয করিতে হইবে, এখন তাহারই চেষ্টা করিতেছি। এখন ক্রিয়ার নেশা আরও গাঢ হইল এবং শৃন্তাব্রহ্ম আরও পরিষ্কার হইল। ১৪ই আগষ্ট ১৮৭৩ খৃঃ— "অব রাতমে নিদ কম আতা হয়—বড়া স্থির বড়া নেসা।"—এখন রাত্রে নিদ্রা কম আসিতেছে ক্রিয়া করিতে করিতে অতান্ত স্থির ও নেশা হইতেছে। ৭ই অক্টোবর ১৮৭৩খঃ লিখিলেন—''রা**ডকো নিদ ন** আ**ওএ।"**—আর রাত্রে নিদ্র। আসিতেছেনা, নিদ্র। সম্পূর্ণরূপে জয় হইয়া গিয়াছে, অতএব এখন আর সারারাত্র ক্রিয়া করিতে কোন অস্থবিধা নাই। প্রাণ চঞ্চল থাকিলেই দেহবোধ বর্ত্তমান থাকে, অতএব নিদ্রারও প্রয়োজন থাকে। কিন্তু প্রাণকর্ত্ম করিতে করিতে যথন প্রাণ স্থির হইয়া যায় তথন আর নিদ্রার প্রয়োজন হয় না. যোগী এই প্রকারে দীর্ঘ সময় সমাধিস্থ হইয়া থাকিতে অভাস্থ হন। তাঁহার অক্সিজেনেরও (Oxygen) প্রয়োজন হয় ন।। প্রাণী মাত্রেই অক্সিজেন (Oxygen) লইয়া থাকে এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইড (carbon dioxide) ত্যাগ করিয়া থাকে। এই প্রকারে অক্সিজেন গ্রহণ করায় প্রতিটি কোষ কার্যাকরী থাকে এবং তাহাদের কার্য্য বর্ত্তমান থাকায় কার্বন-ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু যোগী যোগ ক্রিয়ার দ্বারায় যখন নিজ দেহস্থ প্রতিটি কোষকে কার্যা রহিত করিতে সমর্থ হন তখন তিনি অক্সিজেন

ছাড়াই অবস্থান করেন এবং অক্সিজেন না লওয়ায় কার্বন-ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করিতে হয় না। এই অবস্থায় কোষগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য কার্য্য রহিত হইলেও সেগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। যোগী যথন পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় ফিরিয়া আসেন তথন পুনরায় সমস্ত কোষগুলি সহ হুংপিগু, ফুস্ফুস্ ও মস্তিকে অক্সিজেন গ্রহণ কার্য্য চালু হওয়ায় সকলেই কার্য্যক্ষম হয়, বাহ্য শ্বাসের গতি চালু হয়—ইহাকেই প্রাণের চঞ্চল অবস্থা বলে। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি"—অর্থাৎ দেহের চঞ্চল অবস্থারে যে ঘুম প্রায়াজন, স্থির অবস্থায় ঘুমের প্রয়োজন নাই। তাই চঞ্চল অবস্থার যে ঘুম তাহা চঞ্চল অবস্থারে ফেরং দিয়া তিনি স্থির হইলেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় পৌছাইয়া গেলেন।

তিনি বলিতেন—"সকল ধর্মের গুপু মর্মা যে মহাত্মতি কৃটস্থ তাহাকে জানা চাই। ধর্ম অর্থাৎ ক্রিয়া। সত্য ত্রেতা দ্বাপর বলিতে ক্রমশঃ ক্রিয়ার হ্রাস হয় অর্থাৎ সমাধি হইতে বিজ্ঞানপদ, বিজ্ঞানপদ হইতে জ্ঞান, আর জ্ঞান হইতে ক্রিয়া কম। সত্যযুগে কূটন্থে থাকা, ত্রেতাতে কুটস্থ দেখা, দ্বাপরে ক্রিয়ার দ্বারায় আনন্দ লাভ করা, কলিযুগে ক্রিয়া দেওয়া।" আরও বলিতেন—"সত্য অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, ত্রেতা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার পর, দাপর অর্থাৎ ক্রিয়া করার সময় এবং কলি অর্থাৎ ক্রিয়া না করা অবস্থা।" এই প্রকারে চার যুগকে এই দেহেই জানিতে হইবে, শাস্ত্রের গুঢ় রহস্থ বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—"বেদ সমুদায় ধর্মের মূল অর্থাৎ ক্রিয়ার দারায় সব জানা যায়। শ্রুতি অর্থাৎ বিনা কথায় যাহা শোনা যায়, স্মৃতি অর্থাৎ শুনে যে স্মরণ করা ইহাই মর্মা কথিত, মনুয়েতে স্থির করিয়াছে ক্রিয়া করিয়া কির্ত্তিকে পায় ইহলোকে মরে ব্রন্ধেতে লীন হইয়া পরম স্থুখ প্রাপ্তি হয়।" আরও বলিয়াছেন— "কথা বিনা যাহা শোনা যায় তাহার নাম শ্রুতি তাহা জানার নাম বেদ. তাহা স্মরণ করিয়া যাহা এক পদার্থ অর্থাৎ ক্রিয়া তাহার নাম শাস্ত্র ; ঐ বেদের অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি মিমাংসা হইবার যো নাই কারণ হঠাৎ আসিয়া পড়ে তাহারি দারায় ক্রিয়া করিতে করিতে প্রকাশ হয়। বেদ স্মৃতি সদাচার অর্থাৎ ক্রিয়া আর আত্মার প্রিয় অর্থাৎ স্থির হওয়া এই চার সাক্ষাৎ ধর্ম অর্থাৎ ক্রিয়ার লক্ষণ জানা যায়।" গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পারের খেয়া স্বরূপ এই সহজ ক্রিয়া করিতে থাকিলে যে ভবসংসাররূপ বৈতরণী পার হওয়া যায় সে সম্বন্ধে যোগিরাজ ১১ই ডিসেম্বর ১৮৭৩ খুঃ

দিনলিপিতে লিখিয়াছেন—"ওঁকার স্বেতরূপ—ওহি জলকা রূপ ওহি আদি রূপ—সহজ স্বভাব সূত্যকা সহজ গুরু বাক্যমে বিশ্বাস করনেসে সহজ সহজ ক্রিয়া করে তো পার উতরে হয়—জয়স। কোই ডুবতা হয় আউর কোই তএরনেওয়ালেকা কমর ইসারেসে পক্তকে দোনো তএর করকে পারলগে আউর লগাওএ আউর আগর উহ জোর করকে পকড়েতো আপ ডুবে আউর বচানে ওয়ালেকোভি ডুবাওএ ওএসেহি গুরু চেলা—কেঁওকি যো **শুরু সোই চেলা।**"—ওঁকার রূপ যাহ। সাদা তাহাই জলের রূপ তাহাই আদি রূপ, সেই মহাশৃত্যে স্থিতি হইলে উহাই তথন সহজ স্বভাব অর্থাৎ আত্ম-ভাব বা স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া যায় এবং বর্ত্তমানে প্রাণের যে চঞ্চল অবস্থা তাহা তথন অস্বাভাবিক হইয়া যায়। গুরুবাকো সম্পর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এই সহজ ক্রিয়া করিতে থাকিলে জন্ম-মৃত্যুশীল ভবসংসার অতিক্রম করা যায়। যেমন কেহ ডবিয়া যাইতেছে তখন অপর কেহ তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিলে সে যদি তাহার কোমর আস্তে করিয়া ধরে তাহা হইলে উভয়েই উঠিতে পারে, কিন্তু সে যদি জোর করিয়া ধরে তাহা হইলে নিজেও ডবিয়া যায় এবং যে ব্যক্তি উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল সেও ডবিয়া যায়: এই উভয় ব্যক্তির যেমন সম্পর্ক তেমনি গুরু-শিয়ের কারণ যিনি গুরু তিনিই শিষা। "এককে আঁখ উঠা বিমারি দেখনেসে বছত দের তক জয়সা উস্কা ছুয়া ছুতসে উসকোভি আঁখ আতা হয় ওয়সা কৃটস্থ অক্ষরকো দেখনেসেভি ওহি রূপ হো জাতা হয়—ইসমে সন্দেহ নহি।"—থেমন এক ব্যক্তির চোখ উঠিলে অপর কেহ যদি তাহার সেই চোখের দিকে দীর্ঘ সময় তাকাইয়া থাকে এবং ছোঁয়াছু য়ির দরুণ যেমন তাহারও চোখ উঠিয়া যায় তেমনি প্রতিদিন ক্রিয়া করিয়া কূটস্থঅক্ষর দেখিতে দেখিতে নিজেও এক্সপ হইয়া যায়—ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। তাই তিনি গাহিলেন-

> "হরি ভজন বিনা নাইকো গতি, জিনি অগতির পরমগতি; সেথানে গেলে নাই পুনরাগমন, ইন্দ্রিয় সব হবে আপনি দমন। সুথ সেথানকার কে বলবে কেমন। যার হয়না কথন নিধন, যে পেএছে অমূল্য ধন;

অতুল স্থখের কে করিবে বর্ণন , ভব্তি হলে পাবে চরণ ॥"

২৪শে আগষ্ট ১৮৭৩ খৃঃ লিখিয়াছেন—"বাসনা ছোড় দে তো খুদ বাস্থদেব হোয়। বাস্থ—বাসনা, দেব = মালিক । যব বাসনাকো ছোড়ে তো খুদ মালিক হোয়—হমহি সূর্য্যকা রূপ।"—সমস্ত প্রকার বাসনা ছাড়িয়া দিলে নিজেই বাস্থদেব হয় অর্থাৎ মালিক হয়। প্রাণকর্ম করিতে করিতে যথন নিজ সত্তা বিলীন হইয়া সবকিছু আকাশবৎ হয় তথন নিজেই মালিক হয়, কারণ সেই স্বচ্ছ ব্রহ্মাকাশই সর্বত্র বিরাজমান, উহাই মালিক। তাই তিনি গাহিলেন—

"তুম কভি নং ছোড়ো উহ সাঁইকো— জবতক ন মিলাওএ আপকো!"

১৮৭৩ খুঃ ৩রা মে লিথিয়াছেন—"হমহি সুর্য্যকা রূপ নির্মাল 'জ্যোতি—জব নিৰ্মাল জ্যোতি দেখতে হঁয় তব হম ছোডায় গুসরা কোই ন দেখতে হয়— লেকন অব নির্ম্মল জ্যোতমে সমানা চাহিয়ে।"—আমিই আত্মসূর্য্যরূপী নির্ম্মল জ্যোতি, যথন সেই নির্মাল জ্যোতি দেখি তথন আমি ছাডা আর কেহই দেখে না. কিন্ধ এবার সেই নির্মাল আত্মজ্যাতিতে মিলিয়া যাইতে হইবে. জ্যোতি এবং আমি এক হইতে হইবে, লয় প্রাপ্ত হইতে হইবে। পরদিন লিখিয়া-ছেন—"যো বিন্দি সোই সূর্য্য—অব ঘর উজিয়ালা হোতা হয়।"—কুটস্থে এই যে ধ্রুবতারারপ বিন্দু দেখা যাইতেছে ইহাই আত্মসূর্য্য, এই আত্মসূর্য্য দর্শনে সবকিছ পরিষ্কার হইতেছে। পরদিন ৫ই মে লিথিয়াছেন—"নির্মাল জ্যোতি ভগবানকা **হয়—জ্যোতি আকাশকে মাফিক।"—ভগবানে**র সেই নির্মাল জ্যোতি, সেই জ্যোতি আকাশের মত। ১৮৭৩ খৃঃ ১২ই আগষ্ট লিখিয়াছেন-- "আসমানকে ত্রিকুটিমে অক্ষর ফির উসিসে জ্যোতরূপ-উন্ধা বড়া নি**র্ম্মল রূপ।"—কুটস্থের** মধ্যে যে আকাশবৎ ত্রিকুটি তাহাই পরম অক্ষর, পুনরায় উহা হুইতেই জ্যোতিরূপ, উহা বড় নির্মাল। ২৮শে আগষ্ট ১৮৭৩ খুঃ—"জিভ জব তালুমূলমে লগতা হয় তব খটামিঠা সওয়াদ মালুম হোতা হয়—আউর গাঢ়া—অব বহুত স্থির হয়—আজ প্রাণায়াম

<sup>(</sup>১) দেব=দিব্ অর্থাৎ আকাশ।

থোড়া হুয়া—ওঁকারকা ধ্বনি পিছে তরফ স্থনাতা হয়।"—জিহ্বা উঠিয়া যথন তালুমূলে প্রবেশ করে তথন টক-মিষ্টি স্বাদ বোঝা যায়। আজ আরও গাচ প্রাণাঘাম হওয়ায় অধিক স্থির হইল এবং ও কারধ্বনি মস্তকের পিছনে শুনা গেল। ১২ই নভেম্বর ১৮৭৩ খৃঃ কটম্বের মধ্যে একটি বিন্দু আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন "এহি অগম স্থান হয় ইসিমে ঠহরনা চাহিও।"- কূটস্থের অন্তর্গত এই যে স্থির বিন্দু ইহা অগম্য স্থান, এই স্থির বিন্দুতে থামিতে হইবে. বিন্দুমাত্র মন চঞ্চল থাকিলে ঐ বিন্দু স্থির হয় না। প্রাণকর্ম করিতে করিতে যখন সবকিছ থামিয়া যায়, যখন মনাতীত, ইচ্ছাতীত অবস্থা লাভ হয় তখন ঐ বিন্দও স্থির হয়। জীবের যে বর্তমান মন, বুদ্ধি ইহাদের সেই স্থির বিন্দৃতে পৌছিবার সাধ্য নাই, তাই বলিতেছেন উহা অগম্য স্থান। সেই অগম্য স্থির বিন্দৃতে আটকাইয়া থাকিতে হইবে। ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭৩ খঃ লিখিয়াছেন—"ইহ শরীরকে ভিতর তুসরা এক শরীর হয় এয়সেহী লেকন কালা।"—এই শরীরের ভিতরে এই রকমই আর একটি শরীর আছে, উহা কালো। ইহাকেই বল। হয় স্বরূপ দর্শন। দর্পনের সামনে দাঁডাইলে যেমন নিজ শরীর দেখা যায়, তেমনি প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে যথন মন স্থির হইয়া কুটস্থরূপী দর্পনের সামনে স্থির হয় তথন অঙ্গুপ্তপ্রমাণ নিজব্ধপ দর্শন হয়। ইহাই কারণশরীর। শরীর তিন প্রকার—স্থল, সূক্ষ্ম ও কারণ। স্থল শরীরের অন্তর্গত সূল্ম শরীর এবং সূল্ম শরীরের অন্তর্গত কারণ শরীর, নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়াদি বিষয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্থল ও সূক্ষ্ম নিদ্রিত হয়, কিন্তু কারণ শরীর নিশ্রিত হয় না। উহাই পরবর্তী তুই শরীরের আধারস্থল বা আশ্রয়স্থল। যোগিরাজ গাহিলেন—

> "মায়া রখো ময় ছোড়ো সতপর আগে বঢ়ো সিঢ়ি সিঢ়ি আগে চঢ়ো তব হোগা স্থুখ বড়ো ঝুটে মনস্থুবা ক্যা গড়ো শ্রীমান সামনে খড়ো ওহি আঁখপর পড়ো ফির একহি হো পড়ো॥"

"গলেমে মিঠা মালুম ছয়া আউর ভিতর ভিতর চলা আউর বড়া নেশা মালুম ছয়া এয়সা হমেসা চাহিএ।" - জিহ্বা উর্দ্ধে উঠিয়া তালুকুহরে প্রবেশ করিল তথন মিষ্ট স্থাদ পাইলাম এবং শ্বাস ভিতরে ভিতরে চলিতে লাগিল। এই অবস্থায় যে গাঢ় নেশা হইল, এই প্রকার নেশা সব সময় প্রয়োজন। "নির্মাল ব্রহ্ম মালিক, ব্রহ্ম জলকা রূপ হয়, ব্রহ্মই সর্ব্বময়।"—স্বচ্ছ, আবরণহীন, নির্মাল যে ব্রন্ম তিনিই স্বকিছর মালিক: কারণ সেই ব্রহ্ম হইতেই সবকিছর উৎপত্তি। সেই ব্রহ্ম জলের রূপ; কারণ জলের কোন রূপ নাই. যে পাত্রে রাখা যায় সেই রূপই ধারণ করে। এই প্রকার যে অরূপ শৃত্যরূপী ব্রহ্ম তাহ। আবক্ষস্তম্ব সর্বত বর্ত্তমান। "সূর্ব্য হুমারা রূপ যো ওঁকার হয় ওহি স্থির ঘর যানেকা রস্তা হয়।"—আত্মসূর্য্যই আমার রূপ, উহাই ওঁকার, উহাই স্থির ঘরে পৌছাইবার রাস্তা. কারণ বারবার ঐ আত্মসূর্য্য দর্শন করিতে করিতে তবেই যোগী স্থিরত্ব অবস্থ। लाङ करत्न. श्वित अवशास आत एथाएपि नारे. **जानाजानि नारे**। "নাককে উপর তাককে ভৌকে উপর কপালকে বিচমে তাককে ঠহর রহনা কঠিন হয়—ইসিসে স্থিতিপদ য়ানে সমাধি হোত। হয়।"- নাকের উপর চুই ভ্রুর মাঝে ললাটে চকুদ্বয় উর্দ্ধস্থিত অবস্থায় স্থির করিয়া তাকাইয়। থাক। বড়ই কঠিন, কিন্তু এই প্রকারে থাকিতে পারিলে স্থিতিপদ অর্থাৎ সমাধি হয়। "জিভ ডহিনে নাককে ছেদমে ঘূষা ফির বাএ ছেদকে ভিতর এক অঙ্গল—আব খিচনেসেভি সি এয়সা শব্দ আতা হয় আউর ফেকনেসেভি।"—জিহব। উপরে উঠিয়া ডান দিকের নাকের ছিত্তে প্রবেশ করিল, পুনরায় বাম দিকের নাকের ছিদ্রে এক আঙ্গুল প্রবেশ করিল। এই অবস্থায় প্রাণায়াম টানিবার সময় ও ফেলিবার সময় উভয় সময়েই শি এইরূপ শব্দ হইতে লাগিল। উত্তম প্রাণায়ামে শিঁ শিঁ শব্দ বাহির হয়। "জিভ দোনো নাককে ছেদকে উপর চলা আউর যো সৃত্য বাহর সোই **ভিতর দেখলাই দেতা হয়।"**—জিহ্বা আরও উপরে উঠিয়া উভয় নাসাপুট অতিক্রম করিয়া আরও উপরে উঠিয়া গেল। এই অবস্থায় প্রাণকন্ম করিতে করিতে স্বচ্ছ মহাশৃষ্য বাহিরে এবং ভিতরে সর্ববত্র দেখিতেছি; বাহির এবং ভিতর এক হইয়া গেল। "আকাশ নারায়ণ হয়—ব্রহ্ম ধ্যান আ**সল হ**য় হৃদেরমে স্থিত হয় সত্য রূপ হয়—মায়া ধোকা।"—এই স্বচ্ছ মহাশৃত্যরূপী

<sup>(</sup>১) বই পড়িয়া বা উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ না করিয়া কাহারও এই কর্ম করা উচিত নহে। দীর্ঘ প্রাণায়ামের পর এইভাবে বসিয়া থাকা উচিত।

আকাশ তিনিই নারায়ণ। ব্রহ্ম ধ্যানই আসল, ইহ। সকলের করা কর্ত্তব্য । ঠোকর ক্রিয়ার কৌশল দ্বারা (গুরুবক্ত গম্য ) যথন হৃদয় গ্রন্থ ভেদ হয় তথন হৃদয়ে স্থিতি অবস্থ। লাভ হওয়ায় প্রকৃত প্রকাশিত হয়, তাহার পূর্বে যে চঞ্চলরূপ মায়া তাহা ধোঁকা, অলীক। "আউর মজা স্থির ঘরকা ওহা মালুম হোতা হয় বহুত দেরতক ঠহরে **হয়—নির্দ্মল** আকাশবৎ ব্রহ্ম মালুম হোতা হয়।"—স্থির ঘরে পৌছিয়া অধিক আনন্দ হইল এবং ইহাও বুঝিলাম যে ঐ স্থির ঘরে অধিক সময় অবস্থান করিলাম। স্বচ্ছ, নির্মাল মহাশৃত্যরূপী ব্রহ্মকে বুঝিলাম। পুনরায় লিখিয়াছেন—"স্থির বায়ুতে থাকিলে হৃদয় এমত নির্দাল হয় যে কথা কহিলে হৃদয়ে ধারু। ইহা অনুভব হয়। খেচরি হইলে আকাশেতেই চলিয়া জায় অর্থাৎ চলায় কোন ক্লেশবোধ হয় না। ইচ্ছা হইতে অহঙ্কার সেই ইচ্ছা স্থির হইলেই বুদ্ধি তিনি ঈশ্বর। অলব্ধ ধন পাইলে যেরূপ তৃপ্ত মন হয় তৎ সহস্রগুণ সমাধিতে মন তৃপ্ত হয়—ব্রহ্ম স্থন্ধ অর্থাৎ কোন দ্রব্য হইতে নির্গত হয় নাই অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট নয়।" নারায়ণ বা শিব পূজ। করিবার সময় প্রথমে নারায়ণ ব। শিবকে স্নান করাইয়া, তারপর পুজা করিয়া, তারপর সেই দেবতার ধাান করিবার বিধি প্রচলিত আছে, ইহাই বাহা পূজার নিয়ম। কিন্তু যোগিরাজ বলিতেছেন—"মহাদেবের প্রথমে স্নান তারপর ধ্যান ইহা অসম্ভব, কারণ প্রথমে ধ্যান উচিত ছিল-মতলব—আত্মাকে জানা উচিত ব্রহ্ম তরিমিত্ত প্রথমে স্নান আপনার আবশ্যক পরে ধ্যান।" এই প্রকারে তিনি অন্তর্মুখী সাধনার উপরই জোর দিতেন বেশি: তাই দেখা যায় তিনি বাহ্য তীর্থ ভ্রমণ ন। করিলেও অন্তমু থী-ভাবে সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। অন্তর্মুখী তীর্থেরই প্রতীক বাহা তীর্থ। যোগিরাজ লিথিয়াছেন—"কূটস্থ অক্ষর আসল রূপ ওঁকারকা য়ানে স্বাসা হমেসা ধারণ করনেসে বলদেবকা নাম হলধর হুয়া. উহ চন্দ্রমারূপি প্রভাস তীর্থমে ( চন্দ্রকা উদয় হোনা প্রভাস তীর্থ হয় ) পহলে স্নান কিয়া পিছে ফির স্থম্মা উদয় হোনেসে কূটস্থ অক্ষর দেখা তব সরস্বতী নদী স্নান কিয়া – ফির যব স্থাসা স্থির ছয়া তব অগ্নিতীর্থনামামে স্নান কিয়া – ফির জব পঞ্চশ্রোতা জব নিকসে তব পঞ্চবদরিকা নামা তীর্থস্নান কিয়া।" —কূটস্থ অক্ষরই ও<sup>®</sup>কারের আসল রূপ অর্থাৎ শ্বাস সর্ব্বদার জন্ম ধারণ করিলে অর্থাৎ দীর্ঘ সময় আপন। হইতেই কেবল-কুম্ভক প্রাপ্ত হইলে

<sup>(</sup>১) পণ্ডিতগণ এই জ্ডিমত ব্যক্ত করেন থে নিরাকার নির্ন্তণ বন্ধের ধ্যান করা যায় না, ইহা ঠিক নহে।

বলদেবের নাম হলধর হইল। কারণ বায়ুই বল, অতএব বায়ুই বলদেব এবং বায়ুই হলধর। কুটস্থে যে কৃষ্ণচন্দ্র দেখা যায় তাহাই প্রভাস তীর্থ, সেই প্রভাস তীর্থে প্রথমে স্নান করিলাম; তারপর যথন শুষুমার উদয় হইল তথন কুটস্থ অক্ষর দেখিলাম, তাহাই সরস্বতী নদীতে স্নান। পুনরায় যথন শ্বাস সম্পূর্ণরূপে স্থির হইয়া গেল তথন অগ্নিতীর্থে স্নান করিলাম। পুনরায় যথন পঞ্জোত বাহির হইল অর্থাৎ সহস্রার নির্গত অমৃতধারা বাহির হইল তথন পঞ্চবদরি তীর্থ স্নান করিলাম। এইরূপে যোগিরাজ নিজ দেহমধ্যেই সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। বাহ্য তীর্থ ভ্রমণে আত্মলাভ হয় না। শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন—

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমস্তি তামসা জনাঃ। আত্মতীর্থং ন জানস্থি

কথং মোক্ষং বরাননে ॥<sup>১</sup>

অর্থাৎ তামসিক ব্যক্তিরাই এই তীর্থ সেই তীর্থ ঘুরিয়া বেড়ায়। হে বরাননে, আত্মতীর্থ না জানিলে মোক্ষলাভ হয় না।

পুনরায় লিথিয়াছেন—"গঙ্গাজিকি লহর আঁখ মুদকে খোড়া খোড়া দেখা।"—চোথ বৃজিয়া সুষ্মারূপী গঙ্গার টেউ বা তরঙ্গ অল্ল অল্ল দেখিলাম। ইহাকেই বলা হয় লহরীলীলা। কৈলাস শিখরে হর-পার্বতী বিরাজমান অন্ধন করিয়া তাহার পাশে লিথিয়াছেন—"শিরকে আধে উপর কৈলাশ পাহাড় য়ানে সহজদল পদ্ম জিসমে হর পার্বতী বিরাজমান ত্বরসে দেখা যায়।"—মন্তকের অর্ধেক উপরে কৈলাস পর্বত অর্থাৎ সহস্রদল পদ্ম যেখানে হর-পার্বতী বিরাজমান দূর হইতে দেখা যায়। "কাশী মহাদেবকে ত্রিশুলকে উপর হেয়, কাশী ইয়ানে প্রকাশ মহাদেব ইয়ানে স্বয়া ইড়া পিঙ্গলা ইয়ানে ত্রিগুল শাল মহাদেবের ত্রিশুলের উপর অবস্থিত, ইড়া পিঙ্গলা ও স্বয়ুয়া এই তিন গুণই ত্রিশূল। কাশী অর্থাৎ প্রকাশ এবং মহাদেব অর্থাৎ স্বয়ুয়া অর্থাৎ সবহুল। গোম্থীর চিত্র আঁকিয়া তাহার পাশে লিথিয়াছেন—"গোমুখি দেখা।"—গোমুখ তীর্থ দেখিলাম। "নাড়ি নক্ষত্র ঠিক হোত স্বফল হোয় সব কর্মা, নহিতে বিফল হোত ইয় সব ধর্মা।"—জন্মকালে জাতকের জন্মনক্ষত্র যদি ঠিক থাকে অর্থাৎ অনুকূল থাকে তাহা হইলে তাহার সমস্ত কর্মা স্বফল হয়, আর যদি অনুকূল না

<sup>(</sup>১) জ্ঞান সঙ্কলিনী তম্ব

থাকে তাহা হইলে সমস্ত ধর্ম-কর্ম বিফল হয়। "জিভ উঠকে জয়সা বিলকুল স্বাসা বন্দ হো গয়া ও মিঠা মালুম হোনে লগা।"—জিহ্বা উঠিয়া যাওয়ায়, তালুকুহরে প্রবেশ করায় বাহিরের শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল, আর বাহিরের দিকে শ্বাসের টানাও নাই ফেলাও নাই। এই অবস্থায় জিহ্বাগ্রে এক মিষ্ট স্থাদ অমুভব হইতে লাগিল। "স্থসমায় বায়ু গেলে কুপের মতন গলায় ছিদ্র অনুভব হয়।"—প্রাণকর্ম করিতে করিতে যখন প্রাণবায়ু সুষুমায় প্রবেশ করে তখন কণ্ঠমধ্যে কুপের মত এক ছিজ অমুভব হয় ৷ "স্বপ্রকাশ অর্থাৎ আপনা আপনি প্রকাশ অর্থাৎ ইচ্ছারহিত, ইচ্ছা থাকিলে কখন কিছু হয় না।" "অব বড়া মজা হয়। হয় শ্বাসা একদম সোউতক ঘুস গয়া অবিনাসি স্নানে ত্রিকুটিকে টিকিয়া আনে জ্ঞানচক্ষু হর হমেশ আঁখকে সামনে খড়া।"—এখন বড়ই আনন্দ হইল, শ্বাস সম্পূর্ণরূপে সুষুমার শেষ প্রান্ত পর্যান্ত প্রবেশ করিল, তথন বুঝিলাম অক্ষয় অবিনাশী কূটস্থরূপী জ্ঞানচক্ষু সর্ব্বদা চোখের সামনে বর্ত্তমান। "হমহি নিলকা কোঠি হমহি কিন্তুনজি।"—আমি নীল বর্ণ কুটি অর্থাৎ নীলমাধব, আমিই কৃষ্ণ। "জো কিমুণ সোই সূর্য্য সোই পানি।"—যিনি কৃষ্ণ তিনিই আত্মপূর্য্য তিনিই কারণবারি। "বারে বারে সূর্য্যকে দেখতে ইচ্ছা করে।" "জো হম সোই সূর্য্যকা জ্যোতি।"—যাহা আমি তাহাই আত্মসূর্যোর জ্যোতি। "আপন রূপ আসল।"—নিজ রূপই আসল। "জগৎকে সার সূর্য্য হয় ওহি রূপ তুমারা হয়।" জগতের সার আত্মসূর্যা, কারণ সবকিছুই আত্মসূর্যা হইতে উৎপন্ন, উহাই ভোমার আমার সকলের রূপ। "তুমহি তুম হো তুম ছোড়ায় তুসরা নহি তব লয় স্পর্শ।"—তুমিই সেই তুমি কিন্ত তুমি নিজেকে ভূলিয়া গিয়াছ, তুমি ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নাই, প্রাণকর্ম করিতে করিতে যখন এই অবস্থা হয় তথনই লয় স্পর্শ হইল। কপালের উপর একটি সূর্য্য অঙ্কন করিয়া তাহার নীচে লিখিয়াছেন—"সূর্য্যকা ত্বসরা রূপ জম ওহি হম—সূর্য্যই হম। জো স্বাসা সোই সূর্য্যকা জ্যোত সোই হম – সূর্য্যসে ইহ স্বাসা আতা হয়—ইহ সমঝনা জল্দি নহি হোতা হয়।" আত্মসূর্য্যের দ্বিতীয় রূপ যম অর্থাৎ মৃত্যুর স্থান, আবার উহাই আমি। ঐ আত্মসূর্য্যই যম আবার উহাই আমি। যাহা শ্বাস তাহাই আত্মসূর্যোর জ্যোতি, আবার উহাই আমি, কারণ ঐ আত্মসূর্য্য হইতে এই শ্বাস আসিতেছে, উহাই শ্বাসের উৎসস্থল; অবশ্য ইহা তাড়াভাড়ি অর্থাৎ অল্প সাধনে বোঝা যায় না, এরজন্ম কঠোর

সাধন প্রয়োজন। "সূর্য্য ও জ্যোত ফির ওহি কারণবারি হোতা হয় উসিসে সব উৎপত্তি আউর উসিসে লয়। অব স্বাসা ভিতর ভিতর জাতা হয় থোডা বাহর ভি জাতা হয়। আজ মন সঙ্গ দেশেসে একদকা ধবার গরা ইসসে প্রভুকা দর্শন ও ধ্বনি আজন দেখনে স্থনা—স্ত্রী পুরুষকা কাল হয় ইত্তে তরফ তাকনা নহি. ভল করকেভি চাহিত্র না।"—ঐ আত্মসূর্য্য এবং তাহার জ্যোতি উহাই কারণবারি, সেই কারণবারি হইতেই বিশ্ববন্ধাণ্ডের উৎপত্তি এবং তাহাতেই লয় হয়। এখন শাস ভিতরে প্রবেশ করিতেছে আবার কিছু বাহিরেও যাইতেছে। প্রাণ-কর্ম করিতে করিতে এমন অবস্থা হইল যে আজ মন সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়সঙ্গ বর্জিত হইল, এই অবস্থায় প্রভুর দর্শন হইল এবং ওঁকার ধ্বনির প্রকাশ দেখিলাম ও শুনিলাম। ইহাই স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কালস্বরূপ, ইহার প্রতি কখনও তাকাইবে না. ভুল করিয়াও দেখিবে না। কারণ প্রাণের যে স্থির অবস্থা তাহার ছুইটি দিক্ আছে— একটি বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপ্তি এবং অপরটি কালস্বরূপ নিধন কর্তা। যোগিরাজ বলিতেছেন – এই কালস্বরূপ নিধন কর্তার প্রতি যেন যোগী দৃষ্টি না দেন। অবশ্য উভয় অবস্থাই যোগীর নিকট আসিবে এবং উভয় জ্ঞানকেই লাভ করিতে হইবে. কিন্তু তবুও যোগীর কর্ত্তব্য ঐ কালম্বরূপ নিধন কর্ত্তার দিকে নজর না দেওয়া, নজর দিলেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। তাই তিনি সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। "আজ কিসিকে কুছ কহেসে মন দ্ব গয়া হয়। জিভ বিলকুল অটক রহত হয় আউর স্বাসা ভিতর ভিতর চলতা হয়। অব ইস কদর নেসা হোতা হয় কি নেসাকে মারে আঁখনে স্থবাত। নহি হরফ লিখনেক। ন নজর পড়ে- আউর নিদ <mark>অয়সা নেসা যের আওএ।"—</mark>আজ কোন ব্যক্তিকে কিছু বলায় মন দাবিয়া গিয়াছে। জিহবা সম্পূর্ণরূপে উপরে উঠিয়া গিয়া তালুরক্ত্রে প্রবেশ করায় আটকাইয়। গেল এবং শ্বাসের গতি অভ্যন্তরমুখী হওয়ায় ভিতরে ভিতরে চলিতেছে। এই অবস্থায় প্রাণবায় উদ্ধে ওঠায় এমন নেশা হইল যে সেই নেশার তীব্রতায় চোথে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, লিথিবার সময় অক্ষর পর্য্যস্ত দেখিতে পাইতেছি না এবং নিজার সময় যেমন চুলুনি আসে সেইরকম গাঢ় নেশা ঘিরিয়া আসিল। "কসাক ভিতর ভিতর প্রণাম করতে বখত আঁখ বন্ধা হো যাতা হেয় আউর কুচ্ বুঝাতা নেহি বড়া নেসা হের ও বড়া মজা হের।"—বলপুর্বক ভিতর ভিতর

প্রাণকর্ম করিবার সময় চক্ষুদ্ধ আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইতেছে এবং কিছুই বুঝিতেছি না, এখন গাঢ় নেশা ও প্রচুর আনন্দ হইতেছে। "ফি ১লা প্রণাম খিচনে মে তকলিফ, বন্দ করনে মে তকলিক, ছোড়নেমে আরাম লেকিন্ হাওয়া পেটকে ভিতর নাহিরতা। ত্বসরা প্রণামমে যো কী গলাও নাককে ভিতর হেয় তালুতক উঠতা হেয় উচকো লেনেমেভি ম্যা বন্দ করনেমেভি এইি আওর ছোড়নে-মেভি ঐহি লেকিন ছোড়নেমে হাওয়া সিরকে উপর চড়্যাতা হেয় আওর বন্দরতা হেয় আওর ভার মালুম হোতা হেয়। ইসিকা নাম হেয় নেসা ইনেসা কেঁউ না হোয় কেঁকী এক আওরত খুবস্থরতকো দেখ করকে উচ্কে পাওনেকা কেত্বাবড়া নেসা হোতা হেয় আবয়ে পরমেশ্বর ইয়ানে ক্রন্ধ মায়ারূপ মোহনি স্বরূপ হোকে জগৎকে মোহিনিছেন্ হেয় উচ্মোহনি রূপকা পরছাই দেখ করকে তেতা বড়া নেসা হোগা ছোই করতে দেখা।"—প্রতিটি প্রথম প্রাণায়ামে টানিবার সময় কষ্ট, সামান্ত থামাইয়া রাখিবার সময় কষ্ট, ছাড়িবার সময় অর্থাৎ ফেলিবার সময় আরাম, কিন্তু হাওয়া পেটের ভিতর থাকিতেছে না। দ্বিতীয় প্রাণায়ামে যাহা গলা, নাক অত্তিক্রম করিয়া ভিতরে ভিতরে তালু পর্য্যস্ত উঠিয়া যায়, অভ্যস্তর-মুখী এই প্রাণায়াম টানিবার সময় যেমন আনন্দ, উভয় প্রান্তে থামাইবার সময়ও আনন্দ এবং ফেলিবার সময়ও তেমনি আনন্দ কিন্তু ফেলিবার সময় যে সুমধুর প্রণবংবনি নিগ ত হয় তাহাতে ঐ হাওয়া মস্তকোপরি উঠিয়া যায় এবং আটকাইয়া থাকে, ইহাতে মন্তক ভারি বোধ হয়। মন্তকে এই ভারবোধ অবস্থাকেই নেশা বলে। কিন্তু এই নেশা সকলের হয় না কেন ? যেমন কোন স্থন্দরী নারী দর্শন করিবার পর তাহাকে পাইবার আশায় যে নেশা সকলের হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে নারীই যেমন ঐ নেশার কারণ, তেমনি অভ্যন্তরমুখী উত্তম প্রাণকর্মাই ঐ মস্তকভারিরূপ নেশার কারণ। এইরূপ পরমেশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্ম যিনি মায়া দারা মোহিনীস্বরূপ হইয়া এই জগৎকে ভূলাইতেছেন, সেই মোহিনী ক্লপের ছায়াম্বরূপ ঐ স্থলরী নারীকে দেখিয়া যে নেশা হয়, তাহার অধিক নেশা ঐ পরমেশ্বরকে দেখিয়া হইতেছে, ভাহাই প্রাণায়াম করিতে করিতে দেখিলাম। "আতে বখত প্রেণামসে স্বায নাহি নিকালেতা আউর জাতে বখত থোড়া নিকালাতা হেয়।"—অভাস্তরমুখী প্রাণায়াম টানিবার সময় শ্বাস কিছুই বাহির হইতেছে না, কিন্তু ফেলিবার সময় অল্প আহু বাহির হইতেছে। অবশ্য কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করিবার পর কেলিবার সময় আর বাহির হয় না, উহা তখন অভ্যস্তরমুখী চলিতে থাকে।

"প্রণাম করতে বখত পরখ আস্তে আস্তে করতে বখত যর৷ হাওয়াকা কম্কের মালুম হোয় তব আপছে আপ রুক্যায় আওর যেন্তা দেরতক রাখেনেকা এরেদা হোয় রাখ সেকে—এ মালুম হোতা হেয় মোনকো নির্থন করেনেছে মারতে মারতে স্বাধাকে তরহ আইছা আছভাব ভায়া।" —প্রাণায়াম করিবার সময় পর্থ করিবার জন্ম যথন ধীরে ধীরে করিতেছি তখন হাওয়ার কমবেশী বুঝিতেছি। এই প্রকারে প্রাণায়াম করিতে করিতে আপনা হইতেই শ্বাস থামিয়া যায় এবং যতক্ষণ থামাইয়া রাখিতে চাই রাখিতে পারি। ইহাও বুঝিলাম যে মনকে দাবাইতে দাবাইতে অভ্যন্তরমুখী শ্বাসের দিকে যাইতে থাকিলে সম্যকরূপে আপনা হইতেই স্থিরভাব আসে। তাই তিনি এ বিষয়ে পুনরায় লিখিয়াছেন—"মনষেছে তিরন হোয় উসকা নাম মন্ত্র। তনুষেছে ভরণ হোয় উছকা নাম তন্ত্র হেয়।"—বর্ত্তমান যে চঞ্চল মন, যাহাকে সকলে মন বলিয়া জানে তাহার ত্রাণ অবস্থা অর্থাৎ স্থির অবস্থার নাম মন্ত্র; এবং যাহার দার। দেহের পোষণ হয় তাহার নাম তন্ত্র। অর্থাৎ প্রতিটি তন্ত্রীর মধ্য দিয়া বায়ু প্রবাহ থাকায় এই দেহের পোষণ হইতেছে, তাই ঐ বায়ুপ্রবাহই তন্ত্র। "ইছীকে বরাবর মিঠা কৈ নহি হেয় বহুত ভার বহুত দেরছে উপরকে প্রণাম করনেছে উপরছে পানি নিকলাতা হেয় হামেসা কান মে ধ্বনি মালুম হোতা হেয় যব্ ধ্যায়ান করকে শুনা যায় চন্দ্রকা কমল মাযতে মাযতে সাফ হোতা হেয় আঁখি বন্দ করনেছে ভিতর চন্দ্রমা দেখাতা হেয় সাফ লেকিন ছান্ভর ঠাহরতা হেয় আউর এত্তে তাকৎ হেয়কি যেতি দেরতে করে প্রণাম উপর উপর করে কুছ দিনমে মালুম হোতা হেয় কি বাহরছে স্বাসা না নিকলেগা ইসমে বড়া স্থুখ আউর সবচিচ ওহি মালুম হোতা হেয় ইয়ানে ধন তেয়াগী হোত হেয়।"—উপর হইতে প্রবাহিত এই যে অমৃতধারা ইহার মত মিষ্টি আর কিছুই নাই; মন্তক খুব ভারি, দীর্ঘ সময় ব্যাপী কুটস্থে থাকিয়া প্রাণায়াম করিবার সময় উপর হইতে অর্থাৎ সহস্রার হইতে কারণবারি প্রবাহিত হয়, সব সময় কানে ওঁকারধ্বনি শুনা যায় যাহা ধ্যান করিবার সময় অর্থাৎ ক্রিয়া করিবার সময় শুনা যাইত, কুটস্থে ঐ যে চল্র দেখা যাইতেছে উহার সামনে যে পদা বা আবরণ তাহা পুনঃপুনঃ প্রাণকর্ম করিতে থাকিলে চলিয়া যায় এবং স্বচ্ছ নির্কিকার চন্দ্র দৃষ্ট হয়, তখন চক্ষু বন্ধ করিবামাত সেই চন্দ্র ভিতরে অর্থাৎ কুটস্থে পরিষ্কার দেখা যায়, কিন্তু এখনও উহা অল্প সময়ের জন্ম দেখা যাইতেছে, দীর্ঘ সময় স্থিতি হইতেছে না এবং এখন আমার এই শক্তি হইয়াছে যে যত দীর্ঘ বা লম্বা প্রাণায়াম করিতেছি ততই বুঝিতেছি যে কিছুদিন পর আর বাহিরে শ্বাস বাহির হইতেছে না, এমন অবস্থায় বড়ই আনন্দ হইতেছে এবং সবকিছুই যে ঐ শ্বাসের আগম-নির্গম গতি রুদ্ধ অবস্থা অর্থাৎ স্থিরাবস্থা তাহা বুঝিলাম অর্থাৎ এই অবস্থাই প্রকৃত সর্ব্বত্যাগী অবস্থা, ইহার পূর্বের যে ত্যাগ তাহা বাতুলতা মাত্র। "কাঁসর ঘণ্টাকা ধ্বনি কানমে মালুম হোতা হেয় যব ধ্যায়ান করে।"—যথন ধাান করি অর্থাৎ ক্রিয়া করি তথন কাঁসর ঘন্টার ধ্বনি কানে শুনিতে পাই। "খা**লি আঁখছে** চন্দ্র দেখা সবেরে প্রণাম করোত বথত চন্দ্র সূর্য্যকা একমে মিলগাএ ভেষ ফির খালি দেখা।"—সকালে প্রাণায়াম করিতে করিতে খালি চোখে চল্ল দেখিলাম, আরও দেখিলাম যে ঐ চন্দ্র সূর্যা একে মিলিয়া গেল, যখন একে মিলিয়া গেল তখন ছুই না থাকায় সবই খালি অর্থাৎ ফাঁকা অর্থাৎ মহাশৃত্য দেখিলাম। এই মহাশৃত্যই ব্রহ্ম। "মুরজমে সব কারণবারি ভরা হয়।"—এ আত্মসূর্য্যর মধ্যেই সব কারণবারি ভরা আছে। বিন্দি সোই ধ্বনিকা রূপ—অব ধ্বনি সমান হয়। আউর সূর্য্যই বিন্দিকা রূপ তো সূর্য্যই শব্দ হয়।"—কুটস্থে ঐ যে বিন্দু দেখাযায় উহাই ও কারধ্বনির রূপ, এখন ঐ ধ্বনি সমান হইয়া গেল এবং ঐ আত্মসূর্য্যই যখন বিন্দুর রূপ তখন ঐ আত্মসূর্যাই শব্দ অর্থাৎ ওঁকারঞ্জনি অর্থাৎ যাহা আত্মাসূর্য্য তাহাই বিন্দু এবং তাহাই ওঁকারধ্বনি। "অব অগম স্থানমে গএ য়ানে স্থির।" -এখন অগম্য স্থানে অর্থাৎ যেখানে সকলে যাইতে পারে না, কেবল যোগিগণই যাইতে সক্ষম সেই অগম্য স্থানে পৌছিলাম অর্থাৎ স্থির ঘরে পৌছিলাম। "ব্রহ্মাকে কমুগুল মে হরিকে চরণসে পানি গিরত। হয়— এহি হয় কারণবারি।"—হরির চরণ হইতে ব্রহ্মার কমণ্ডলু মধ্যে যে জল পড়িতেছে তাহাই কারণবারি। ব্রহ্মার কমগুলু অর্থাৎ তালুরক্স এবং হরির চরণ অর্থাৎ সহস্রার। সহস্রার হইতে যে অমৃত ধারা তালুরক্ত্রে জিহ্বাগ্রে ( উর্জ জিহবা) আসিয়া পড়ে তাহাই কারণবারি. এই কারণবারি পান করিলে অমর হওয়া যায়। ইহাই তন্ত্রমতে পঞ্চ ম'কারের মছপান। বাহ্য মছপান নহে। তন্ত্রমতে পঞ্চ ম'কার সাধন প্রধান। ইহা তিন প্রকার—তামসিক.

তন্ত্রমতে পঞ্চ ম'কার সাধন প্রধান। ইহা তিন প্রকার—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই সাত্ত্বিক প্রধান। পঞ্চ ম'কার যথা মছা, মাংস, মংস্থা, মুদ্রা ও মৈথুন। যাহারা রাজসিক বা তামসিক ভাবাপন্ন তাহারাই বাহা পঞ্চ ম'কারের দ্বারা সাধন করিয়া থাকে, ইহাতে আত্মসাক্ষাংকার হয় না; কিন্তু সাত্ত্বিক পঞ্চ ম'কার স্বতন্ত্ব। রাজসিক বা তাষসিক ভাবে পঞ্চ ম'কার সাধন যে নিকৃষ্ট তাহা তন্ত্রশান্ত্র বলিয়াছেন—

মছপানেন মন্থুজো যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ ।
মছপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্ত পামরাঃ ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যা গতির্ভবেং ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজ্যো ভবন্ত হ ॥
স্ত্রীসন্তোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং লভেত বৈ ।
সর্ব্বেহপি জন্তুবো লোকে মুক্তাঃ স্ত্রাঃ স্ত্রীনিষেবাং ॥
>

অর্থাৎ মত্যপানের দ্বারা যদি মানুষ সিদ্ধিলাভ করে তাহা হইলে মত্যপায়ী পামরেরাও সিদ্ধিলাভ করুক; মাংস ভক্ষণ করিলেই যদি পুণ্যা গতি হয় তাহা হইলে সকল মাংসাশীরই পুণ্য হোক। হে দেবেশি, স্ত্রীসস্তোগের দ্বারা যদি মোক্ষলাভ হয় তাহা হইলে স্ত্রীসেবা দ্বারা সকলে মুক্ত হোক।

অতএব সান্ত্রিকভাবে পঞ্চ ম'কারের প্রথম ম'কার মগুপান কাহাকে বলে ? শাস্ত্র বলিতেছেন—

> সোমধারা ক্ষরেদ যা তু ব্রহ্মরক্সাদ বরাননে। পীহানন্দময়স্তাং যঃ স এব মন্তসাধকঃ॥

অর্থাৎ হে বরাননে, ব্রহ্মরক্ত্র অর্থাৎ সহস্রার হইতে যে অমৃতধারা নিঃস্থত হয় তাহা পান করিয়া যিনি আনন্দিত হন তাঁহাকেই 'ম্লুসাধক' বলে।

যোগিরাজ এই মন্ত বা কারণবারি পান করিয়। সর্ব্বদা ভগবং নেশায় মাতিয়া থাকিতেন।

সান্ত্রিকভাবে দ্বিতীয় ম'কার মাংস ভক্ষণ কাহাকে বলে ? শাস্ত্র বলিতেছেন—

> মা শব্দান্ত্রসনা জ্বেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ান্। সদা যো ভক্ষয়েদেবি স এব মাংসসাধকঃ॥°

অর্থাৎ ম। শব্দে রসনা, রসনার অংশ বাক্য; ইহা রসনার প্রিয় । যে ব্যক্তি রসনাকে ভক্ষণ করেন অর্থাৎ বাক্য সংযম করেন তাঁহাকেই মাংসসাধক বলা হয়। গুরুপদেশে তালুমূলে জিহুবাকে প্রবেশ করাইলে

- (১) কুলার্গবভন্ত, ২য় উল্লাস।
- (২) আগমদার।
- (৩) আগম্সার।

কথা বলা যায় না, এই অবস্থায় অধিক প্রাণকর্ম্ম করিলে ইচ্ছার নাশ হয়। তখন ইচ্ছা নাথাকায় বাক্য বলে কে ? স্কৃতরাং জিহ্বার সংযমে বাক্যের সংযম হয় এবং এই জিহ্বার কর্মী সাধককে 'মাংস্কাধক' বলে।

তৃতীয় পঞ্চ ম'কার মংস্থা কাহাকে বলে ? শাস্ত্র বলিতেছেন—
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মংস্যো দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মংস্থো ভক্ষয়েদ যস্তু স ভবেন্ধংস্থাসাধকঃ ॥

অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনা এই ছই নদীর মধ্যে ছইটি মৎস্ত সর্বদা বিচরণ করিতেছে, যে সাধক সেই মৎস্ত ভক্ষণ করেন তিনিই 'মৎস্তাসাধক'। গঙ্গা ইড়া এবং যমুনা পিঙ্গলা, এই ছই নাড়ীর মধ্যে সর্বদা যে শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে তাহাই মৎস্তা। যে যোগী প্রাণকর্ম্মের দ্বারা প্রাণকে স্থির করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ ছই মৎস্তাকে ভক্ষণ করেন অর্থাৎ স্থির করেন তিনিই 'মৎস্তাসাধক'।

চতুর্থ ম'কার মুদ্রা কাহাকে বলে ং শাস্ত্র বলিতেছেন—
সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেং।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্॥
সূর্য্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
অতীব কমনীয়ঞ্জ মহাকুগুলিনীযুত্তম্।
যস্ত জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥
১

অর্থাৎ সহস্রদল মহাপদ্মের কর্ণিকা মধ্যে পারদের স্থায় নির্ম্মল, কোটি কোটি চন্দ্র সূর্যোর আভা অপেক্ষাও অধিক প্রকাশ অথচ স্থূশীতল, অতীব কমনীয়, মহাকুণ্ডলিনী সংযুক্ত যে আত্মা আছেন, তাঁহাকে যিনি জানিয়াছেন অর্থাৎ গুরুপদেশে যে যোগী আত্মকর্মের দার। এই প্রকারে পর্যাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই 'মুদ্রাসাধক'।

> মৈথুন পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যস্থকারণম্। মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ত্র ক্ষজ্ঞানং স্বত্বলভম্॥ রেফস্ত কুকুমাভাসঃ কুগুমধ্যে ব্যবস্থিতঃ। মকার\*চ রিন্দুরূপো মহাযোনী স্থিতঃ প্রিয়ে॥

<sup>(</sup>১) আগমসার।

<sup>(</sup>২) আগমসার।

আকারহংসমারুগ্থ একভাচ যদা ভবেং।
তদা জাতং মহানদং ব্রহ্মজ্ঞানং সুতূর্লভম্॥
আত্মনি রমতে যন্মাদাত্মারামস্তদোচাতে।
অতএব রামনাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্॥
মৃত্যুকালে মহেশানি স্মরেজামাক্ষরদ্বয়ম্।
সর্ববর্ত্মাণি সংভ্যুক্তা স্বয়ং ব্রহ্মময়ো ভবেং॥
ইদল্ভ মৈথুনং তত্তং তব স্লেহাং প্রকাশিতম্।
মৈথুনং পরমং তত্তং তবজ্ঞানস্ত কারণম্॥
সর্ববপূজাময়ং তত্ত্বং জপাদীনাং ফলপ্রদম্।
যড়ঙ্গঃ পূজয়েদেবি সর্ববমন্ত্রঃ প্রসীদতি॥
আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসং চুম্বনং ধ্যানমিরীতম্।
আবাহনং সীতকারং নেবেত্তমুপলেপনম্॥
জপনং রমণং প্রোক্তং রেতপাতশ্চ দক্ষিণা।
সর্ববিথব ত্ব্য়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকপ্রিয়ে॥
১

অর্থাৎ মৈথুনতত্ত্বই স্বষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ। মৈথুন দ্বারা সিদ্ধি অর্থাৎ ইচ্ছারহিত অবস্থ। এবং স্বত্বলভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। নাভিচক্রস্থিত কুণ্ডমধ্যে কুঙ্কুমাভাস আরক্তবর্ণ র'কারের (তেজস্তত্ত্বের) সহিত আকাররূপ হংস অর্থাৎ অজপারূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা অর্থাৎ প্রাণকর্মের দ্বারা যথন আজ্ঞাচক্রস্থিত মহাযোনি বা ব্রহ্মযোনির মধ্যে বিন্দুস্বরূপ ম'কারের মিলন হয় অর্থাৎ উর্দ্ধে স্থিতি লাভ হয় তথন মহানন্দময় ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। উর্দ্ধে এইরূপ স্থিতি হইলে যে স্থিরাবস্থার উদয় হয় সেই অবস্থায় রমণ করার নাম 'রাম'। ইহাই প্রকৃত রাম নাম, ইহা মুখে বলা যায় না। মৈথুন সাধক এই প্রকারে সদা আত্মাতে রমণ করেন তাই রাম নামই তারকব্রহ্ম ইহা নিশ্চিত। হে মহেশানি, মৃত্যুকালে এই রাম নাম যাহাতে স্মরণে থাকে সেজন্য আত্মক্রিয়ায় রত থাকা উচিত, তাহা হইলে সর্ব্বকর্ম ত্যাগ করিয়া মৃত্যুকালে এই রাম নাম স্মরণ হয় এবং তথন তিনি স্বয়ংই ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া যোগিরাজ লিখিয়াছেন—"ওঁকার আত্মারাম ওহি রাম হয়।" এই আত্মতত্ত্বরূপ মৈথুন তত্ত্বই পরম তত্ত্ব, সকল জ্ঞানের কারণস্বরূপ এবং সর্ব্ববিধ পূজা ও জ্বপাদির कन প্রদান করিয়া থাকে। গুরুপদেশে এইরূপ ষড়ঙ্গ যোগক্রিয়া দারা

<sup>(</sup>১) আগমসার।

মন্ত্র সকল প্রসন্ধ অর্থাৎ চেতনাপ্রাপ্ত হয়। স্থাস অর্থাৎ অস্তর্মাথী প্রাণায়াম করিয়া বাহিরের বায়ু বাহিরে এবং ভিতরের বায়ু ভিতরে, এইরূপে বায়ুকে হাদয়ে ধারণ করার নাম 'আলিঙ্গন' এবং স্থিতিপদে নিঃশেষরূপে মন্ন হওয়ার নাম 'চুস্থন'। এইরূপ ধ্যানাবস্থা ১৭২৮ অস্তর্মুখী উত্তম প্রাণায়ামে হইয়া থাকে। কেবলরূপ এই কুস্তকের অবস্থায় 'আবাহন' হয়, ইহাই 'সীতকার' এবং জিহ্বা উর্দ্ধে রাখিয়া এইরূপে আত্মক্রিয়া সাধন করিতে করিতে যে সমৃত ক্ষরণ হয় তাহাই 'নৈবেগ্য'। অজপারূপ জপক্রিয়া অর্থাৎ আত্মক্রিয়াই 'রমণ' এবং এই রমণ করিতে করিতে শ্বেতবর্ণ রেতঃপাত হয় এবং উহা হইবামাত্র ভৃত্তিরূপ আনন্দের উদয় হয়, উহাই 'দক্ষিণা' অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দলাভের অবস্থা। এই সাত্বিক মৈথুনতত্ব তথা পঞ্চ ম'কার সাধন মহাদেব পার্বতীকে বলিয়া সর্বতোভাবে গোপন রাখিতে বলিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সাত্বিকভাব পরিত্যক্ত হইয়া রাজসিক ও তামসিক কর্মই অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

যোগিরাজ বলিয়াছেন—(এই শরীরই ওঁকার, এই শরীর হইতে সকল উৎপত্তি।) আর একদিন লিখিয়াছেন—"আজ মন চঞ্চল হোকে জয়সা প্রাণায়াম করতেথে সো ওয়সা নহি হুয়া—অব শ্বাসা বহুত কম চলনে লগা—বড়া মজা।"—আজ মন কিছু চঞ্চল হওয়ায় যেমন উত্তম প্রাণায়াম করিতাম তেমন হইল না, তবে দীর্ঘ অভাাসের ফলে এখন খাস খুব কম চলিতেছে: এই অবস্থায় বড়ই আনন্দ হইতেছে। তাহার পর লিখিয়াছেন—"আজ একদম দম বন্দ-ছোটা জিভ আউর উপর উঠা-আউর বিচমে পানিকা সোতা মালুম ছয়া।"- আজ একেবারেই দম বন্ধ হইয়া গেল, আর বাহিরে শ্বাসের গতি নাই। ছোট জিহ্বা আরও উপরে উঠিল এবং তালুকুহরে অমৃতধারা অমুভব করিলাম। **"জিসনে** কামকো জিতা উসনে সবকুছ কিয়া।"-(-িযিনি এই প্রকারে সকল প্রকার কামনাকে জয় করিতে পারিয়াছেন তিনি সবকিছই করিতে পারেন। প্রাণকর্ম করিলে খাসের গতি যতই স্থির হইবে সকল প্রকার কামনা বাসনা ততই জয় হইবে) "ওহি একরূপ মহাপুরুষকা জো তমাম ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিক হয়।"— অঙ্গুপ্তপ্রমাণ ঐ মহাপুরুষের একই রূপ, ভাঁহার কোন পরিবর্ত্তন নাই; তিনিই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া রহিয়াছেন দেখিলাম। ইহার পর অদৈতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, লয় প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হওয়ারপ অবস্থায় পৌছিয়া লিখিয়াছেন—

"সূর্য্যই ব্রহ্ম হমহি ব্রহ্ম সর্বব্রহ্ম।"—সহস্র সূর্য্যের প্রভা বিশিষ্ট ঐ আত্মসূর্য্য উহাই ব্রহ্ম, আমিই ব্রহ্ম, সবকিছুই ব্রহ্ম। নিজে এবং ব্রহ্ম এক হইয়া গিয়া সবকিছুই ব্রহ্মময় ইহা অনুভব করিতেছেন। "হমারেই রূপ সব জগই—হম ছোড়ায় কোই নহি, উহ রূপ হয় সূত্য মে ওহা ন দিন ন রাত।"— এই জগতের সবকিছুতেই আমার রূপ অর্থাৎ আমি হাড়া এই জগতের কিছুই নাই, আমি ব্যতীত কেহ নাই। এই সর্বব্যব্রহ্মময়ংজগৎ রূপ মহাশৃত্যে অবস্থিত অর্থাৎ এই শৃত্যের ভিতর যে শৃত্য তাহাতে অবস্থিত যেখানে দিনও নাই, রাত্রও নাই, স্বয়ং প্রকাশ, স্বতঃ প্রকাশ। যোগীর এই অবস্থা এক উত্ত্রহ্ম অবস্থা, সকল যোগের শেষ লয় যোগের অবস্থা, বৃহৎ সন্তার সহিত লীন হওয়ায় স্বাতন্ত্র লোপ অবস্থা। ইহা যোগীর চরম ও পরম কাম্য)।

যোগিরাজের সাধারণতঃ কোন কঠিন অস্থুখ হইত না, তবে শরীর থাকিলে কিছু না কিছু অমুখ হইবেই। যোগিরাজের একবার ফোডা হইয়াছিল, তাই তিনি দিনলিপিতে লিখিয়াছেন—"আজ আপনা গাফলিসে কোড়া ছয়া।"—আজ নিজের গাফিলতিতে ফোড়া হইয়াছে। তুই দিন পর লিখিয়াছেন— ''আজ রোজকে মাকিক কোডেসে প্রাণায়াম নহি ছয়া—অবিনাশিকো য়ানে সূর্য্যকো রাতমে দেখা।" —প্রতিদিন যেমন উত্তম প্রাণায়াম হইত, আজ ফোড়ার যন্ত্রণায় তেমন উত্তম প্রাণায়াম হইল না. কিন্তু অবিনাশি অর্থাৎ আত্মসূর্য্যকে রাত্তে দেখিলাম। আরও তুইদিন পরে লিখিয়াছেন—"আজ কুছ তুর্বল শরীর হুয়া লেকন ভিতর ভিতর স্বাসা চলা।"—এই সময় কোডা হওয়ায় তিনি কিছুদিন ভূগিয়াছিলেন, ফলে তাঁহার শরীর কিছুটা হুর্বল হইয়াছিল, কিন্তু দীর্ঘ যোগাভ্যাসের ফলে শ্বাসের গতি আপনা হইতেই ভিতর ভিতর চলিতেছে। একটি সূর্য্য আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—"**হমহি** হম হয়। সূর্য্য দেখা আঁখ মুদকে—হমহি সূর্য্য হয়।"—আমিই সেই আমি অর্থাৎ আমি আমাতেই অবস্থিত, এই অবস্থায় চোখ বুঁজিয়াও আত্মসূর্যা দেখিলাম, আমিই সেই অবিনাশি আত্মসূর্য্য। "**অলখ** নিরঞ্জনকা জব কমল বিকশিত হোয় তব আপহি আপ দেখে-ফির আপর্মপি ভগবান হোনা বাঁকি হয়—তব শুরু সমান দাতা নহি মালুম হোর।"—প্রাণকর্ম করিতে করিতে যখন মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যস্ত ষট্চক্ররূপী কমলদলগুলি বিকশিত হয় তথন নিরাকার নিরবয়ব ঈশবের মহিমা প্রকাশিত হয় এবং তখন নিজেকেই নিজে দেখা যায়।

অবস্থায় পৌছিয়া এখন কেবল নিজরূপী অর্থাৎ স্ব-রূপী ভগবান্ হওয়া বাকি আছে অর্থাৎ এখনও নিজরূপী ভগবান্ হইতে পারি নাই, তাহা হইলে গুরুর সমান কেহ দাতা নাই ইহা বোঝা যায়। ইহার পর আরও অগ্রসর হইয়া, তিনি এবং ভগবান্ মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া, বেদাস্ত মতে অছৈতে স্প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সাধনার চূড়াস্ত শিখরে আরোহণ করিয়া নিভ্তে লোকচক্ষের অন্তরালে দিনলিপির মাধ্যমে মহান্ ঘোষণা করিলেন—"স্বয়ং ভগবান।" অর্থাৎ তিনি স্বয়ংই ভগবান্ হইলেন।

১৮৭১ খৃষ্ঠান্দে প্রাবণ মাসে (তারিখ নাই) লিখিয়াছেন—"কালা বিন্দি এই স্থির বছত দের তক্ দেখা আউর কহা মাতারীসে কি বাবা আবত প্রাণমে মরনে লাগে একহি এহি কাহকরকে রোয়া তব্ সামকো শুরূনে কহা উপর লিখা ছয়়া শুরূনে বাতালায়া লেকিন আখসে কুছ নাহি দেখা কি কুছ নাহি ব্রহ্ম হেয় আনে মালুম হোতা হেয় কি মহাবিছাকা দরশন হোগা।"—স্থির কালো বিন্দু দীর্ঘ সময় ধরিয়া দেখিলাম এবং মাতাজীকে বলিলাম যদি আগমপ্রাণে মরিয়া যাই এই ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তারপর সয়য়ায় গুরুজীকে বলিলাম, তিনিও সব বলিয়া দিলেন; কিন্তু কিছুই দেখিলাম না, কেবল ব্রহ্ম অর্থাং এই অবস্থায় ব্রিলাম যে এইবার মহাবিছার দর্শন হইবে। ১৮৭১ খৃষ্টান্দে ভাত্রমাসে শুকু পূর্ণিমাতে আকাশতত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"আব ময়া হেয় ঐহি সূর্য্যছে সব, হেয় ঐহি সূর্য্য ১লে

ত্বকৈ ছিদ্ছেভি ছোটা রহা এই ফির এছাবড়া ছয়া কি সুর্য্যকে মাফিক ছয়া এই সুর্য্যছে হামলোগ ও প্রার্থিব সব পয়দা এইকে ভিতর ছাতি ধরনায়ে ফির উছিকে ভিতর নেবে উসুর্য্য ব্রহ্মকে ভিতর লেয় ফির ব্রহ্মছে স্বর্য্য উৎপত্তি ইছিতরেছে ত্বনিয়া চলে যাতা হেয় যোসবদ্ হেয় এছিছে সবদ উৎপত্তি হেয় যেছা আউর উয়াভি এ ধনি কাঁহা-

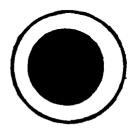

ছেভি ঐ ধনি বিলকুল যোৎ ব্রহ্ম হের সুর্ব্যকা চন্দ্রভি ঐছি ইছিলিরে চন্দ্রবর হের উহাছি হামলোগনকে সাত্মে বেদকে লিখনিবালে গণেষজি হের ইছকা সর্ব্ব ইয় হের কি লিখিনাহি মালুম হোত হের আউর বেদকা অর্থ গণেষজি মালুম করাতে হের যুগুছে আউর প্রণামছে

বাঁষুলিকা আওয়ায স্থনায়াতে আতে প্রণামকে যেছা চাভিকে ছেদমে ফুকনোছা আওয়ায মালুম হোতা হেয় সূর্য্য আসল হেয় কামক। ইচ্ছা নাহি বহুত স্বাষ পিছেকে তরফ গেয়া বহুত পিছেকে তরফ গেয়া বছত পিছেকে দরবায়া দেখকর আঁখ সামনেকা বন্দ হো যাতা হেয় ইছে সামনে গীরনেকা ওর মালুম হোতা হেয় কভি কভি বড়ে বড়ে হাত ভরকে দাত্বালে সূর্থ নজরমে বঠে দেখলাতা হেয় মেয় কহা আসল তত্ত্ব সুর্য্যকে ছোড়তি নাহি।"—এখন বড়ই আনন্দ হইতেছে, ঐ আত্মসূর্য্য হইতেই সবকিছুর উৎপত্তি, ঐ আত্মসূর্য্যকে প্রথমে বিন্দুষরূপ ক্ষুদ্র দেখিতেছিলাম এখন ইহাই এতবড হইল যে এই আকাশের সূর্য্যের মত। ঐ আত্মসূর্য্য হইতে আমরা সকলে এবং এই জগৎ সংসার সব কিছুরই উৎপত্তি, ইহারই নাম দৈত; পুনরায় ঐ আত্মস্থ্য মহাশৃত্যরূপী ব্রন্মের ভিতর লয় হইয়া গেল, আবার এ শৃত্যবন্ধ হইতে এই আত্মসূর্য্য উৎপত্তি হইতেছে, এই প্রকারে এই তুনিয়া চলিয়া আসিতেছে। অনাহ**ত**, ওঁকার ধ্বনি সহ সমস্ত শব্দ ঐ আত্মসূর্য্য হইতেই আসিতেছে, ঐ ধ্বনি সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মজ্যোতিঃ। ঐ আত্মনূর্য্যই চন্দ্র হইলেন, তাই তিনিই চন্দ্রধর, ঐথানে আমাদের সকলের সাথে বেদের লেখক গণেশজিও আছেন, তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যে তিনি কিছুই লেখেন নাই কিন্তু তিনিই আবার বেদের সম্পূর্ণ অর্থ শুঁড়ের দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছেন এবং চাবির ছিদ্রের ভিতর ফুঁ দিলে যে প্রকার শব্দ নির্গত হয় প্রাণায়াম করিবার সময় সেই প্রকার বাঁশির মত শব্দ নির্গত হইতেছে; আত্ম-সূর্য্যই আসল, এখন ইচ্ছার নাশ হওয়ায় কোন কিছু করিবার ইচ্ছা নাই, এমন কি কোন প্রকার কামনাও নাই। এখন শ্বাস সম্পূর্ণরূপে পিছনে অর্থাৎ স্থ্যুয়ায় চলিতেছে এবং তন্ময় হইয়া ষট্চক্র দেখিতে দেখিতে সামনের চক্ষ্বয় বন্ধ হইয়া গেল, এই অবস্থায় সামনের দিকে পড়িয়া যাইতে পারি মনে হইল। এই প্রকার তন্ময় অবস্থায় কুটস্থরূপী দর্পণে বড় বড় হাত ও দাতওয়ালা এক ভয়ন্ধর মূর্তি বসিয়া আছে দেখিলাম; এই অবস্থায় বলিলাম যে যতই ভয় দেখাও আমি আসল তব যে আত্মসূৰ্য্য তাহাকে ছাড়িব না) ইহার পর निथियात्हन-"आध वन कन्नत्क त्मधा हिल्दम প्रागवार्छ दश्य आछेन প্রাণবাউমে চিৎ হের চিৎ ঠেকানে রাখেত কোভি না মরে আদমি দোসরা সকসমে কুচ্ যোৎ হেয় লেকিন সাফ নাছি ভায়া।"—চকুছয়

বন্ধ করিয়া দেখিলাম যে চেতনেই অর্থাৎ চঞ্চল অবস্থাতেই প্রাণবায় আছেন এবং প্রাণবায়তেই চেতন বর্ত্তমান অর্থাৎ যাহা প্রাণবায় তাহাই চেতন এবং যাহা শ্বাস-প্রশ্বাস তাহাই প্রাণ। সেই চেতনকে অর্থাৎ প্রাণবায়কে যদি ঠিক জায়গায় রাখা যায় তাহা হইলে কেহ মরিবে না অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণকে প্রাণকর্ম্মের দার। যদি স্থির করিয়া স্থিরাবস্থায় রাখা যায় তাহা হইলে কেহ মরিবে না। কারণ ঐ অবস্থায় জন্ম রহিত হওয়ায় মরিবে কে ? যখন জন্ম নাই, তখন মৃত্যুও নাই। সকলের শরীরে যে সেই আত্মজ্যোতিঃ বর্তমান তাহা দেখিলাম কিন্তু খব পরিষ্কার নহে। পুনরায় লিখিয়াছেন—"নাদ**ছে** বিষ্ণছে মিলাতা হেয় কেঁউকি আকাষকা বিষ্ণুকা একরূপ হেয় আউর সবদ আকাষছে নিকালাতা হেয় ইছলিয়ে গিত যুননেছে সবকা দিল খুষ রহাতা হেয় কেউকি আপ রূপছে সব্কে খুশি পয়েদা হুতি হেয়।" মহাকাশে মিলিয়া গেলেন, কারণ সেই স্বচ্ছ স্থির মহাকাশ সর্বত্র ব্যাপ্ত হওয়ায় বিষ্ণু ও মহাকাশের একই রূপ অর্থাৎ একই তত্ত্ব। এই যে নাদব্রহ্ম তাহাও ঐ ষচ্ছ মহাকাশ অর্থাৎ ব্রহ্মাকাশ হইতেই নির্গত হইতেছে, তাই গান শুনিলে সকলের মন আনন্দিত হয়, কারণ নিজরূপ হইতেই সকলের আনন্দ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ গান, আনন্দ, বিষ্ণু সকলেরই উৎপত্তিস্থল ঐ স্বচ্ছ স্থির মহাকাশ। যোগিরাজ গাহিলেন—

ভাল ভেবে ভাল করনা ও রসন।—
মিছে কাজে বেড়িএ বেড়াও
ভূলেও তাকে ডাকোনা।
সে যে অস্তরে জাগে
সদা আত্মারামরে।
তাহার বিহনে তুমি
রএছো কেমন করে॥

১৮৭১ খৃঃ শুরুপক্ষ চতুর্থীতে (মাস নাই) লিখিয়াছেন—"সূর্য্য বড়া দরবাজা হেয় উচ্কো চড়নেবালাকা নাম দরবেশ হেয় আব্ হাওয়া উপর খিচাতা হেয় গাঢ়া পিছেকা শির বড়া ভার যো রঙ্গ বিন্দিকা ইয়ানে জিচকা নাম নাহি হেয় ঐহি রঙ্গ প্রণামকা ঐহি রঙ্গ প্রাণকা ঐহি রঙ্গ ব্রহ্মকা যব্ এসব রঙ্গ এক হো যায় ভব্ আপ রূপভি ভগবন্ত দেখলায়।"— আত্মসূর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা বড় দরওয়াজা, সেই দরওয়াজায় যিনি চড়িয়া বসেন অর্থাৎ সেই আত্মসূর্য্যতে যাঁহার স্থায়ী স্থিতিলাভ হইয়াছে ভাঁহারই

নাম দরবেশ অর্থাৎ ফকির। কারণ তখন তাঁহার নিজের বলিতে কিছু না থাকায় তিনিই প্রকৃত দরিত। এখন এমন গাঢ় অর্থাৎ উত্তম প্রাণায়াম হইতেছে যে দেহাভান্তরস্থ বায়ু উপর দিকে টানিয়া লইতেছে, মন্তকের পিছন দিকে বড়ই ভারি অমূভব হইতেছে। কুটস্থে যে ক্ষুম্রবিন্দু অর্থাৎ ধ্রুবতার। দেখা যাইতেছে, উহার যে রঙ দেখা যাইতেছে অর্থাৎ যে রঙের কোন নাম নাই. এমন যে রঙ সেই রঙ প্রাণায়ামের, সেই রঙ প্রাণের এবং সেই রঙই ব্রন্ধের। যখন এইসব রঙ মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায় তখন নিজরূপও ভগবান হইয়া গিয়াছে ইহা দেখা যায়। ১৮৭১ খঃ কার্ত্তিক কৃষ্ণপক্ষ অষ্ট্রমীতে দাদশ আত্মসূর্যোর চিত্র আঁকিয়াছেন। মধ্যে এক বৃহৎ সূর্য্য এবং বৃত্তাকারে একাদশ সূর্যা: ভাহার পাশে লিখিয়াছেন—"সূর্য্যকা ভিতর নারায়ণকা মুদর্শন চক্র। বড়কা বিন্দিমে বিচমে জরদ রঙ্গ ওকরেবাদ বেগুনি রঙ্গ উচকে বাদ শপেদী ছুসরা বিন্দি করিয়া রঙ্গকা উচকা ভিতর এক খিরিকে তিচকে ভিতর মালুম হোতা হয় আপরূপী ভগবান ইসব বিষ্ণুকা চক্রমে দেখা।"---ঐ আত্মসূর্য্যের ভিতর নারায়ণের স্থ<sup>স</sup>র্শন চক্র দেখিলাম। বড় বি**ন্দু** অর্থাৎ বৃহৎ সূর্য্যের মধ্যে জরদ অর্থাৎ পীতবর্ণ, উহার চারিপাশে বেগুনী রঙ এবং তাহাকে ঘিরিয়া আছে সাদা রঙ। এই তিন রঙের বাহিরে বুত্তাকারে যে একাদশ সূর্য্য তাহাদের রঙ কাল; তাহার ভিতর এক দরজা দেখিলাম এবং সেই দরজার ভিতর নিজরূপী ভগবান দেখিলাম। এই সবকিছুর অর্থাৎ সমষ্টি মণ্ডলরূপী যে বিফুচক্র তাহার ভিতর এই সবকিছু দেখিলাম। পুনরায় লিখিয়াছেন—"দাহিনা স্বাসা যবতক চলে তবতক সবকুছ দেখে ফির বিনাস হোয়—লেকন পছলে দহিনা চলনেকে বাদ ফির বায় চলতা হয় য়ানে বাঁওয়া যো কি ছির কালরূপ হয়।" —দক্ষিণ নাসিকায় অর্থাৎ পিঙ্গলায় যতক্ষণ শ্বাসের গতি থাকে তাহাকে রজঃ গুণ বলে। এই রজঃ গুণ সকল কর্ম্মের প্রেরণা যোগায়, তাই সব কর্ম সম্পাদন হয়। জীব এই প্রকারে রজঃগুণে থাকিলে শেষে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস চলিবার পর পুনরায় বাম নাসিকায় অর্থাৎ ইড়ায় গতি হয়; এই ইড়াও জীবের কালস্বরূপ অর্থাৎ ইড়াতে থাকিলেও বিনাশ অবশ্যস্তাবী। অতএব জীবকে প্রাণকর্মের দারা ইড়া ও পিঙ্গলার অতীতে সুষুমায় যাইতে হইবে; এই সুষুমাই বিষ্ণুধাম। কিন্তু ইহাও সৰ্গুণান্বিত হওয়ায় যোগী ইড়া পিঙ্গলা ও

সুষ্মার অতীতে ত্রিগুণাতীত অবস্থায় অর্থাৎ যেখানে তিন গুণই নাই, যাহা কালাতীত দ্বৰাতীত সেই ৰচ্ছ মহাশৃত্যে লীন হইয়া যান; যেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরও নাই অতএব জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। "আঁখ যয়সে অন্ধেকা ঠহর জয় ওয়সা বিষয়কো জোন দেখে কেবল ব্রহ্মকো দেখে উসকাভি আঁথে থাম যাষ অভাাস বস ঠহর জায়।"—অন্ধ ব্যক্তির চক্ষু যেমন থামিয়া যায়, তেমনি বিষ্ণুকে যিনি দেখেন তাঁহারও তদ্রপ হয়। ঠিক সেই প্রকার ব্রহ্মকে যিনি দেখেন তাঁহারও মন চক্ষু সব স্থির হইয়া যায়, ইহা অভ্যাস সাপেক্ষ অর্থাৎ প্রতিদিন নিয়মিত ক্রিয়া করিলে স্থিরত্বলাভ হয়। স্থিরত্বই ব্রহ্ম। অতএব প্রতিদিন সকলের ক্রিয়াসাধন অভ্যাস করা উচিত। তাই তিনি পুনরায় লিথিয়াছেন— "অভ্যাস ঘারায় কোন কর্ম না করিলেও করা হয়।" তিনি সকলকে ক্রিয়াযোগের উপকারিতা সম্বন্ধে বার বার ব্ঝাইতে গিয়া বলিতেন— "তোমার নিজের ভাল কিসে হবে তা তুমি নিজেই জান না।"— যে সব কর্ম তোমরা করিয়া থাক এবং উহাতেই নিজের মঙ্গল হইবে ভাবিয়া থাক মোটেও তাহা নহে. তাই তোমরা নিজেই জান না যে কি কর্ম করিলে সত্যকার মঙ্গল সাধিত হয়। ক্রিয়া করিলেই সকল মঙ্গল হয়। "এয়সা মালুম হোতা হয় কি কুছ চিজ মিলা অর্থাৎ তপ্ত।" —ক্রিয়া করিতে করিতে কিছু পাইলাম বলিয়া বুঝিলাম অর্থাৎ তুপ্ত হইলাম, পূর্ণকাম হইলাম। তারপর তিনি গাহিলেন—

"মেঠাই খেয়ে মন কই তৃপ্ত হলো না
এমন ধন কই যাহা কখন যায় না
গুরু তৃমি বলে দেও বলে দেওনা
সে যে সর্ব্বত্রেতে আছে বিরাজমানা
অরে তৃই দেখনা দেখনা দেখনা
চক্ষুর সন্মুখে বিরাজে স্মুখনা
ঐ ব্রহ্মপদ মনেতে মিলায় না
এক হ'লে বাঁকি কিছু থাকবে না
মনের আনন্দ মনে ধরবে না
তখন ব্রহ্ম বিনা আর হবে না
এপদ পাবেনা মূল মন্ত্র বিন।
যন্ত্রি বিনা কেবল যন্ত্র যন্ত্রনা

তাহা বিনা নাই অস্থ আরাধনা
এ আরাধনায় স্থুখ অতুল না
ইহা কদাচিত তুমি ভূলিও না
ভূলিলে পাবে তুমি জম যন্ত্রনা
কলুর চাকে পড়ে প্রাণ রবে না
ঘোরামাত্র সার লাভ কিছুই না
হরিনাম নিতে অলস করনা
নইলে পরমপদ তুমি পাবে না।"

"কালী দেখে কাল ভয় পায় সে যে কিছু নয় অথচ সর্বন্যয় নিজ্জনৈ ব'সে ভেবে<sup>২</sup> দেখ পাবে সেই ধন যে কি হরেবিধন ও সকলেরি নিধন প্রাণ জায় জাক ক্ষতি নাই পাইবে আমি সেই ধন হরি ধন অমৃল্য রতন।"

"হরি মুখে হারা গেল বাপ আরতো প্রাণে বাঁচিনা, প্রাণ প্রাণ ক'রে হ'লাম খুন প্রাণ যেখানকার সেখানেতো গেলোন। স্থিরভাবে স্থির হই এ মনতো এখন স্থির হলো না, লেগে থাক হরিপদে<sup>৩</sup> হবে অবশ্য তাঁহার করুণা। জেনে শুনে তুমি হরি বলিতে কখন আলম্ম করো দা

- (১) হরিনাম অর্থে অন্তমু থী প্রাণকন্ম।
- (২) ভেবে দেখ অর্থে ক্রিয়া কর।
- (৩) হরিপদে লেগে থাকা অর্থে প্রতিদিন নিয়মিত ক্রিয়া করা

"সে যে বিষম ঘটনা ওপ্রাণ বাঁচেনা যেতেছিল আপন মন্দিরে সেথায় করে ফেললে একথানা। বেটা যেমন বেটি তেমন বিটির মজায় ঝুলনা।"

"স্বরেশ উহ বিখ্যাত জগতমে স্থরনকে মালিক ওহি হোই। বিশ্বাধার হয় উহ জগতমে উহ বিনা রহে ন কোই। গগন সদৃশ আকার ওয়াকে দেখত স্থির ঘর জাই। মেঘবর্ণ রঙ্গ ওয়াকো ভলি লহে অক্ষর জব দেখাই। শুভাঙ্গ ইসলিএ কহলাওএ বৃদ্ধি স্থমতি লে জাই। লক্ষিকান্ত ওহি রটতুঁ হয় দারিজ সব নসাই। ইচ্ছা হোএ দরিজ্ঞতা বঢ়ে ইচ্ছাই উল্ট সন্মোষ হোই। কমল নয়ন ওয়াকে লোগ কহত হয় জেকা সোভা বর্ণন ন জাই। জোগিভিধ্যান অগমরূপ হয় পইহে। সব পরিবার থোই। বন্দে ভক্তা ভবভয় হরং অজপ। সিদ্ধ জব হোই। সর্বলো কৈকনাথ সিলে তব বাজত আনন্দ বধাই ॥"

"বারতো পকা অবহু মন লেয়া চরণ ভগবান স্থমিরত যাহি হো জাই এবও ছুটে অভিমান টেক পকড় সাধু বচন হোইহে ওঁকারতান নামদেব এহি নাম লেভ হোগএ অস্তরধ্যান।" "খেতে দিবি স্থাতে দিবি,
করতে দিবি সকল কর্ম।
মনগত ইচ্ছা ছেড়ে তুই হয়,
দেখে আত্মকর্ম॥"

এই অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন— প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্। আত্মহাবাত্মনা তইঃ স্থিতপ্রজ্ঞহদোচ্যতে ॥

অর্থাং (হে পার্থ, পরমানন্দর্রপ আত্মাতে স্বয়ং তুষ্ট হইয়া যথন যোগী মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেন, তথন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। অর্থাৎ আপনাতে আপনি তুষ্টর্রপ আত্মানন্দে মগ্ন হইয়া যোগী যথন সকল প্রকার কামন। বাসনা পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থার্রপ পরমাত্মায় মনের স্থিতি হওয়ায় যাঁহার প্রকৃষ্টরূপ জ্ঞান বা নিজেকে নিজে জানারূপ আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ)

"প্রাণবায়ুকো বিন্দুমে **ঠহরানেসে** বায়ু স্থিতি হোজায়—বায়ু বিন্দ বিধারণং।"—কুটস্থে যে গ্রুবতারারূপ বিন্দু দেখা যায়, প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে প্রাণবায়ুকে ঐ বিন্দুতে স্থির করিতে পারিলে ৪৯ বায়ুই স্থির হইয়া याग्न धार धानावन्त्रा लाच रुग्न। रेराष्ट्रे वाग्न विन्न विधातनः। "नाम বেধনা—আওয়াজ স্থমার করে নরিকে জিহবা অগ্রকর রোকে ওঁকার ধ্যাওএ তব স্থির হোএ ও নেত্র নাসিকা বিচ ধ্যান করে নিরালে বইটকে তব নিরালম্ব প্রাপ্ত হোয়। আনন্দ শব্দশে ধুন হোতা হয়— ধুন সে জ্যোতি—জ্যোতিসে মন হয়—তাহা মন লোলিন হোতা হয় সো বিষ্ণুকা পদ হয়।" - নাদধ্বনিকে বিদ্ধ করিয়া, ওঁকার স্মরণ করিয়া, জিহ্বাকে তালুকুহরে রাখিয়া ওঁকার ধ্যান করিলে অর্থাৎ ওঁকারক্রিয়া করিতে থাকিলে স্থিরফলাভ হয় এবং নেত্র ও নাসিকার মাঝখানে অর্ণাৎ কুটস্থে চক্ষুদ্বয় স্থির করিয়া, নিস্তরস্থানে বসিয়া প্রাণকর্ম করিতে থাকিলে নিরালম্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ শুন্তো স্থিতি হওয়ায় অবলম্বনশৃত্য হওয়া যায়। আনন্দর্রপ শব্দ হইতে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, ধ্বনি হইতে জ্যোতি উৎপন্ন হয় এবং জ্যোতি হইতে মন উৎপন্ন হয় : সেই আত্মজ্যোতিতে মনের नग्न इरेल त्य जित्रक्ष्म नाज इग्न जाहारे विक्ष्म वर्षा त्मरे महाजित्रक्रम

<sup>(</sup>১) গীতা ২া৫৫

মহাশৃন্মই বিষ্ণুপদ)। "ইসি তরহ দেখতে দেখতে উস দেখনেকো আপনে আখ উস জগহসে ন হটাওএ—আউর দেখতেহি জায় লেকন জব উতর আওএ তব ফির উসি তরফ আপনা আঁখে ন হঠাওএ আউর থোড়া নিচে দমকো ছোড় ফির অচ্ছি তরহসে উঠাওএ ইসিতরহ দেখতে দেখতে ফির আধিয়ারা ফির খ্যালসে ফাডতে ফাডতে স্থবছকে মাফিক মালুম হোগা তব জ্যোত বিচমে করিয়া পছলে আগকে মাফিক ও ধুপকে মাফিক জরদরঙ্গ দেখায় উল্কে বিচ আতাসবাজি ও গয়রছ—ফির সবুজ রঙ্গ হোগা তব লাল রঙ্গ—তব হরা—তব নিলা—তব কালা— অধিয়ারা সন্নাটা—ফাড়তে জায় ফির স্বভ হোয়—ফির ভিতরসে জ্যোত দেখলায় সামনে অধিঁয়ারা উসিকো দেখে।"—্ঐ আত্মজ্যোতি বা ঐ মহাস্থিররূপ মহাশৃত্য বিষ্ণুপদ দেখিতে দেখিতে উহাতে তল্ময়তা প্রাপ্ত হইতে হইবে, উহার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিতে হইবে, কিন্তু সেইখান হইতে দৃষ্টি ন। সরাইয়া দেখিতেই থাক। পুনরায় যথন সেথান হইতে অর্থাৎ কুটস্থ হইতে নিপতিত হইবে (কূটস্থ হইতে নীচে নামিয়া আসিলেই জগৎ দেখা) তখনও কূটস্থে অভিনিবেশ পূর্ববিক দৃষ্টি স্থির রাখ, তাহা হইলেই জাগতিক সমস্ত কর্ম হইতে নির্লিপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, কর্ম বন্ধন থাকিবে না। এই প্রকারে কুটস্থে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া উত্তম প্রাণকর্মের সহিত পুনরায় কুটস্থ অভিমূথে উঠিবে। দীর্ঘ সময় এই প্রকারে ষট্চক্রপথে আত্মক্রিয়ায় রত থাকিলে কথনও সন্ধার আকাশের মত, কথনও বা ভোরের আকাশের মত আলোহীন অন্ধকারহীন মহাশূত্য দৃষ্ট হইবে। তাহাব পর যে জ্যোতি দর্শন হইবে তাহা কখনও কাল, কখনও আগুনের মত, কখনও বা রৌদ্রকিরণের মত ; কথনও কথনও তাহা হইতে আতশবাজির মত ফুলকি বিচ্ছুরিত হইবে। পুনরায় সর্জ রং হইবে, তারপর লাল রং হইবে, তারপর নীল রং হইবে, তারপর কাল হইবে, তারপর সন্ধ্যার আকাশের মত মহাশৃত্য হইবে। তারপর আরও ক্রিয়া করিতে থাকিলে পুনরায় ভোরের আকাশের মত না অন্ধকার না আলো এই অবস্থা হইবে। আরও অগ্রসর হইলে পুনরায় ভিতর হইতে জ্যোতি দেখা যাইবে এবং শেষে যে সন্ধ্যাকাশরূপ মহাশৃত্য দৃষ্ট হইবে তাহাকেই দেখিতে থাক। আলোহীন অন্ধকারহীন অথচ শ্বয়ং প্রকাশ শ্বছ ঐ মহাকাশই নির্মাল ব্রহ্ম।) "জো ব্রহ্ম সেই সূত্য সোই সূর্ব্য জ্যোতি। মহাদেব সো এ হয় সূর্ব্যকে ভির।"—(যাহা ব্রহ্ম তাহাই মহাশৃষ্য তাহাই আত্মসূর্য্যের জ্যোতি। ঐ আত্মসূর্য্যের ভিতরে যিনি

ভিনিই মহাদেব ) "সূর্ব্যই নিরাকার পরমন্ত্রন্ধ অরপ ওঁকার রূপ।"—(এ আত্মসূর্য্যই নিরাকার পরমন্ত্রন্ধ অরপ ওঁকারের রূপ। "সূর্ব্যই ওঁকার মালিক।"—এ আত্মসূর্য্যই ওঁকার মালিক অর্থাৎ সবকিছুর উৎপত্তি ও স্থান।)

উলটি ওয়াসো জ্ঞানকো লাগি

ইসবিধ দেবা সের। — পিছে সেজানা গুরগম ভিতর জপে অজপা। — প্রাণায়াম হুদয় পুস্তক কিজিএ॥ — স্থাদয় দেখনা

অনভও কথা কিছ ভাই সাধে৷

ইহ বিধ পাঠ পঢ়িজেং॥ —ভবিশ্বং
আনহদ ঘণ্টা ঝালর বাজে। —আনাহত শব্দ
অলথ পুরুষকি সেবা॥ —পুরুষোত্তম
পুরাধা নিরস্তর এয়সা সাধো। —রাতদিন সাধে।

বোম বোম সে দেবা।। — সর্বব্যাপী

গঙ্গা জমন। রহে সরস্বতী। — ইড়া পিঙ্গলা সুষ্মা জহাঁ জায় ধ্যানক। ধরিজো। — বন্দ করকে ধ্যান ধরে

ত্রিকৃটি মন্দির বৈঠা সাধে। 
—ধ্যান ভৌকে

ওহাঁ জায় দর্শন কিজিএ। — কুটস্থ

সহজ সিংহাসন নির্ভয় সেবে।। —সহজ সমাধি
চিত্ত কি চমর কিজিএ॥ —চিত্ত কি চমর যানে

মনসে প্রাণায়াম।

১৮৭৩ খৃঃ ১লা নভেম্বর লিখিয়াছেন—"ওঁকার আউর স্থির বড়া গম্ভির। জো ওঁকার সো মেরা রূপ। ওঁকার সার শব্দ—ওঁকার শব্দ যেয়াদা সোকে স্থননে লগে। স্থির ঘর বড়া স্থা।"—আত্মনূর্য্য ওঁকার, এই ওঁকার এখন আরও স্থির ও গম্ভীর অর্থাৎ ভারী ধানিযুক্ত। যাহা ওঁকার অর্থাৎ আত্মনূর্য্য তাহাই আমার রূপ। এ ওঁকারই সকল শব্দের সার, কারণ এ আত্মনূর্য্য ইইতেই সকল শব্দের উৎপত্তি। এখন এ ওঁকার শব্দ শুইয়া শুইয়া অধিক শুনিতেছি। এই যে স্থিরাবস্থা ইহাতে বড়ই আনন্দ, এমন আনন্দ আর কিছুতেই নাই।

জাগ্রত, স্বপ্ন, স্ব্ধিও ও তুরীয় জীবের এই চার অবস্থার কথা বলিতে গিয়া যোগিরাজ বলিয়াছেন— জাগ্রত (জাগনা)—সুরতমে প্রাণায়ামকে হমেসা রহনা অর্থাৎ কৃটক্ষ অক্সর হমেসা দেখনা—নিরস্কর ব্রহ্মমে লয় রহনা।

স্বপ্ন ( অল্প নিজা )—সব সংসারকো স্বপ্নবৎ দেখনা কভি কভি সচ্চা মাননা—উসিমে বিহ্বল রহনা।

স্থমুপ্তি ( ঘোর নিজা )—ওঁকার অনহদমে থোড়া লগনা আউর ছুট জ্ঞানা। উসিমে মনকো লয় করনা।

ভুরীর—মহানিলা অর্থাৎ জাগ্রিতমে অজাগ্রিত রহনা। ব্রহ্ম ও মনকো এক করনা এক হো জানা।

জীবের অবস্থান সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ওঁকার—কৃটস্থ অক্ষর দোনাচার্যা—

চক্রবাহ মায়া 
সকটবাহ কর্ম 

কমলাবাহ মোহ

"শাস্তাকার শাস্তাকার কহে সব লোই
শ-অস্তে ভয়া জিসকা ওহি মর্ম পাই
গুরুকুপা বিনা ভয়ে কইসে মঙ্গল হোই
শ-কে অস্তে আউর ক্যা কেবল ওঁকার হোই
শাস্তাকার দেখেপর নয়নমে তুই বিন্দি হোই॥
ওয়াকো দেখে ওহিরপ নব ফির হোজাই
ভূজাবল যো সাঁপ চলত ঘরাইমে ওপর নর সোই।
ভূজগ এয়সা বনা হয় স্থর নর মুনি সবে খাই॥
পদ্মনাভ সাস্ত্র ওয়াকো কহত হয়
নাভকমল হরদম আই ও জাই॥"

("বলগো বল আমায় বল
তারে দেখে এলি কোথায়
সকল জ্যোতির জ্যোত
আনন্দেরি শ্বোত
নাচ কালী কোমর নেড়ে
আমার মাথায় ॥"

## বোগিরাল উপ্রামাচরণ

"কঠে বসো তুমি হরিরমনি'
কে জানে মা তুমি কার রমনি
শিবে শৈবানি ত্রিলোচনিবানি
কাত্যায়নি কাদম্বিনি ভবানি
শুলপানি থড়গপানি সর্বানি
শি শিশ্ব বলে করবে ধ্বনি
জগতপিতা ভর্তা সংহারিনি
অনাহত হয় ওঁকার ধ্বনি
ধ্বনিরস্তর জ্যোতি স্বেতর্রপিনি
কে জানে কি কালী কাল নাগিনি
স্বর্রপাখ্যানে সে মন রমনি ॥"

"পেএ ছেড়োন। কোন জন, সে জে বিরলের ধনস্বপ্রকাশ মন, বলার থ। পায়না মন
অবর্ণ বর্ণন আছে বেদের লিখন
সে জে অভাবেরি ভাব—মাথার টনকমড়া ভাব,
ভাবতে গেলে কুল ন। পায় মুনিজন,
কালীঘাটে চলোরে মন যেথায় আছে হরিংন,
যেথানে শ্রীনাথের ধাম আনন্দকানন ॥"

"কার সাদ্ধি ঠোকর মারে এ অতল স্পর্বে। যদি থাকেন ত্রিপুরারি তবেতো ভরসা করি নতুবা প্রাণেমরি সকল যায় ভেসে॥"

"আঁখ মুদেঁ ভূম ক্যা দেখ বইঠে ব্রামণ রাম বাঁথ আপ মূদেঁ তব দেখো সহজে আত্মারাম। আত্মা ক্যা দেখাই পড়ে ঝুটে ধ্যান ধরো মতি

তদা লক্ষণ আত্মানং জ্যোতিরূপং প্রপশ্যতি

আত্মা দেখে ক্যা ফল আউর ক্যৈসে কার্য্য সধায়

পরমাত্ম। মনে মন জয়সে বির্য্য পড় যায়।

তুরে তুর কবলে সোচে যামে হয় বড় কষ্ট

ভক্তিসে পলমে মিলে তব এক সর্ব্ব বিষিষ্ট ॥"

"একজন আছে পড়ে বলোনা বলোনা তারে,

সেজে<sup>3</sup>অস্তরেরি অস্তর বলবে কেমন করে।

জড়বৎ স্থির সেজে আবার জিতেছে চপলারে,

মাতালকে মত্ত করায় গুণ কে বলতে পারে।

সগুণ নিশু ণ সেতো আমা ছাড়া বইতে নারে,

মন জেনেশুনে কেন না চিস্তা কর সদা তারে।

অষ্টসিন্ধি পড়ে আছে
চিন্তামণির নাচ দ্বারে ॥"

"মন রাজাকো ভগবানকে তরফ লগা পাঁচে। ইন্দ্রিকো লড়াই করে সব ইচ্ছাকে সাথ তব সইচ্ছাকো দুর করেগ। ॥"

"সাঁধি দেখে জাঁধি
উচে ধায়
কিছু না দেখতে পেএ
কেবল চোথ রগড়ায়।
মিছে কেন মনকে
ভ্রমণ করায়
দেখতো ঘটের ভিতর
স্বরূপ জলধর কায়॥"

"হে মন দেও তুম সদা হাজিরি, আপসমে ক্যা তুম করো জারি। লেও রামনামক। তবিলদারি, রামকে ধরুয়া রাম তোড়ডারি। ইহ কাম হয় অত্যস্ত ভারি, সাঁপকে মারনেসে হয় হুনরি। মদন হয় হুয়ন বড় ভারি, মদনকা অপ্লি হয় হমেশা জারি। নাগরস দেকর উস্কো মারো, নাগিনকে তব উস্পর জরো। রগড় রগড় তর উস্কো জারো, এয়সেকর পরম লাভ করো। ব্রহ্মপদ কাঞ্চন এককর নিহারো, অতুল্য ধন হয় তব তুমারো॥"

শিক্ষতি চক্রে জাবি চার বিন্দু দেখতে পাবি তারমধ্যে বিজ লং প্রথীবি॥"

এ বিষয়ে যোগিরাজ প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে এক অপূর্ব্ব যৌগিক শিক্ষা দিয়াছেন—

ব্ৰহ্ম। কিসে কহিদেহু গুরু মুঝে বভায়। প্রশ্ন খানেসে ইচ্ছ। উপজে উহ চৌদিশ ধায়। द्धे হুমতে। উদে দেখে নহি ক্যাস। উন্ধা কায়। প্ৰেশ্ব হংস উষ্ক। নাম হয় উস্পর ইচ্ছা জায়। ध्य হংস কিসে কহে ইস্কা ক্যা হয় অভিপ্রায়। প্ৰশ্ব স্বাসা হংসক। রূপ হয় বঢ়ে উণ্টা চলায়। টেঃ আদমি কা। পানিতরে মটি ছোডেকে যায়। প্ৰেশ গ্রমি প্রাণাযামসে পানি শিবদি আয়। টেঃ হংসকি আওয়াজ দিজিএ আদমিসে মিলায়। প্রেশ্র ष्ट्रे যং রং লং বং সক্তি বিনদু মিলদেত স্থনায়। ইহ সব কা। হয় হমে দিজিএ সম্প্রায়। প্রেশ্ব লং প্রথিবি বিজ হয় এতি সব করায়। উঃ লং কইসে প্রথীবিজি দিজিএ বতায়। প্ৰশ্ব দক্ষবর্ণ চৌরঙ্গি ইচ্ছ। মন্মে দেখায়। টেঃ নিরাকার ক্যা মন্ত্রণা রহে প্রথিবি আয়। প্রশা স্বাদর্হিত ভোজন নিরাহার বোলায়। উঃ আহার বিনা কইসে জিএ পৃথিতল সায়। প্রস্থ উঃ নিঃশব্দ ইচ্ছারহিত মনহি মন জায়। বং বিজকা ক্যা কারথান। দিজিএ দেখায়। প্রশ উস্কাকা শুক্রবর্ণ জলরূপ দর্শায়। উঃ জলসে ক্যা ইচ্ছা ভয়া সো দিজিএ বতায়। প্রশ ডিঃ জিহ্বাসে জল গিরে ইচ্ছা মালুম হোজায়। লোভকা ক্যা রূপ হয় ক্ষিত্তই দেখায়। প্রশা টেঃ লালমু আথ আঠওর উচকা কহায়।

প্রশ্ন রং রক্তবর্ণ অগ্নিমণ্ডল ক্যেওকর দেখায়।

উঃ মারে বান জব শব্দক। বোলে বিনাশ রহায়।

প্রশ্ব যং বায়ুমণ্ডল ধৃত্ববর্ণ মদনালায়।

উঃ উহঁ। বাঞ্চাতি বিক্রফল কভি ন নশায়।

তাই যোগিরাজ তাঁহার দৈনন্দিন সাধন উপলব্ধির কথা বলিতে গিয়া লিথিয়াছেন—"ব্রহ্ম জলকা রূপ হয়। রক্তবর্ণ সূর্ব্য দেখা। ধুয়াসে কুছ পতলা ব্রহ্মকা রূপ নিরাকার মালুম হয়।"

যোগিরাজ তাঁহার দিনলিপিতে প্রায় সবকিছুই লিথিয়া রাথিতেন।
তাঁহার ঐ দিনলিপি হইতে তৎকালীন বাজার দর সম্বন্ধে এক মনোরম তথ্য
পাওয়া যায়। ১৮৯০ খঃ ৩১শে ডিসেম্বর তিনি প্রাণকৃষ্ণ মোদক নামে
কাশীর এক দোকানদারকে ছয় সের সন্দেশের দাম দিয়াছেন তিন টাকা
এবং আধমন ছয়ের দাম দিয়াছেন আড়াই টাকা। ঐ দিনই রামচরপ
নামক অপর এক দোকানদারকে দিয়াছেন পাঁচসের তিনপোয়া বুঁদিয়ার
দাম ছই টাকা ছয় আনা, ছই সের তিন পোয়া কুচুরির দাম এক টাকা এগার
আনা এক পয়সা, পাঁচসের জিলাপির দাম ছই টাকা তিন আনা এবং সাড়ে
আট সের মাঠার দাম ছই টাকা সাত আনা।

\* \* \* \*

যোগিরাজ তাঁহার দিনলিপিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার লীলা প্রসঙ্গে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে যে যৌগিক ব্যাখ্যা বা আন্তর ব্যাখ্যা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা অবিকল দেওয়া হইল—

প্রশঃ— প্রীকৃষ্ণ মথুরায় দেবকী ওবস্থদেবের সন্তানরপে জন্মগ্রহণ, পরে কংস ভয়ে বস্থদেব কর্তু ক গোকুলে নন্দভবনে রক্ষা। নন্দ ও যশোদার পুত্র বলিয়া খ্যাত হওয়া, গোকুল হইতে গোপ ও গোপিনী সহিত ব্রজে (রন্দাবনে) আগমন, তথায় বলরাম সহিত গোপ সকল সমভিব্যাহারে গোচারণ, উল্লন্দণ ও প্রলন্দণ, ননীচুরি হেতু যশোদা কর্ত্বক উত্থলে বন্ধন ও হক্ত ছারা ছই অর্জুন বৃক্ষ উৎপাটন, কংস প্রেরিভ নানা অস্থরকে বলরাম সাহায্যে হনন, যমুনা মধ্যন্থ কালিয় দমন, অগ্নিপান, নন্দ ইন্দ্রয়েজ করিবার মানস করিলে ভাহাকে ভাহা হইতে নিবারণ করাইয়া নিজ যজের প্রেষ্ঠিছ প্রদর্শন. ইক্স

কুপিত হইয়া বর্ষাধারা পাতিত করিলে ব্রজ্ঞগোপ ও গোপিনী রক্ষার্থে গোবর্জন ধারণ, শৈশবাবস্থায় তুই পদ দিয়া একখানি থাট ( শকট ) উল্টাইয়া ফেলা, পূতনাকে স্তন পান দারা বধ করা, বেণুরবে ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে স্থাবর জলম সমস্ত পদার্থই সমাহিত, বশীভূত ও নতকরণ, এমন কি পরস্ত্রী সকলকেও নিশাকালে গৃহত্যাগে ও নিজস্বামী হইতে পুত্র ও পরিজন ত্যাগ করাইয়া তাহাদের বন্দ্র হরণ ও পূর্ণিমায় রাস ক্রিয়া করিয়া তাহাদের সহিত ভিন্ন ক্ষা হইয়া রমণ, পরে বলরাম সহ মথুরায় গিয়া মত্ত হস্তি, চাণুর, মৃষ্টিক অস্থান্ম অস্থান ও পরে কংস বধ করণ ও দারকাপুরি নির্মাণ ও তথায় অবস্থান।

| উত্তর— | -ঞ্জীকৃষ্ণ     | কুটস্থ                                     |
|--------|----------------|--------------------------------------------|
|        | মপুরা          | মস্তক                                      |
|        | দেবকী          | শরীর                                       |
|        | বস্থদেব        | আত্মা                                      |
|        | কংস            | মায়া                                      |
|        | গোকৃল          | কণ্ঠমূলে জিহ্বার দারায় অবস্থিতি কর:।      |
|        | নন্দভবন        | স্থিতিপদ                                   |
|        | গোপ গোপিনী     | ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা আত্ম শরীর সহযোগে।     |
|        | যশোদা          | যশ হয় স্থিতি হইলে।                        |
|        | বজ             | চলিয়া যাইতেছে।                            |
|        | রুন্দাবন       | কুটস্থের মধ্যে বনাদি দেখা।                 |
|        | বলরাম          | বলপূর্ব্বক বায়ুতে টান স্থির।              |
|        | গোপ            | নানামত ক্রিয়া ত্রিকুটা ব্রহ্মরেখা পঞ্জোভা |
|        |                | ইত্যাদি জিহ্বার স্থা <b>ন স</b> কল।        |
|        | গোচারণ         | গো শব্দে জিহ্বা, চারণ অর্থাৎ লইয়া যাওয়া  |
|        |                | অর্থাৎ জিহ্বাকে তালুকুহরে লইয়া যাওয়া।    |
|        | উল্লুক্তণ      | জিহ্বাকে লাফাইয়া উৰ্দ্ধে উঠান।            |
|        | প্রলক্ষণ       | ভালরূপে জিহ্বা উঠান।                       |
|        | <b>ননীচুরি</b> | চন্দ্রলোপ, চন্দ্র কুটস্থে মিলিয়া যাইল।    |
|        | যশোদা কর্তৃক   | যশ স্থিতি <b>হইলে</b> ।                    |
|        | <u>.</u>       |                                            |

মস্তক।

উত্তথল

```
আটকাইয়া থাকা।
  বন্ধন
                    সুষুয়া ৷
  হস্তদারা
  তুই অর্জ্জুন বুক্ষ
                    ইডা ও পিঙ্গলা।
  পাত্তন
                     ফেলে দেওয়া অর্থাৎ ইডা পিঙ্গলা ত্যাগ
                    করিয়া সুষুম্মায় থাকা।
                    অন্ত দিকে মন।
  নানা অসুর
  হনন
                     নাশ।
                     পিঙ্গলা নাডী।
  যম্বা
  মধ্যস্থ
                     সুষুমা।
  কা লিয়
                     চলার নাম, কাল, কালিয়, জগং।
                     স্থিতি।
  দমন
                বায় দারা জল অগ্নি শোধিত হইয়। শরীরে অগ্নি
অপ্রিপান
                 হয় সেই বায় স্থির হইলে অগ্নিপান হইবে।
                 কৃটস্থে ব্রহ্মে থাকিয়া আটকাইয়া থাকা।
ইন্দ্রযুক্ত
                 মনকে অক্সদিকে যাওয়া হইতে নিবারণ করা।
নিবারণ
                 ক্রিয়ার পর অবস্থা।
নিজযজ্ঞ
ইন্দ্ৰ কুপিত
              ) আসক্তি পূর্ববক চক্ষু দ্বারায় বা অনুমান ও মনের
হইয়া বৃষ্টিধারা বারায় অক্স তত্ত্বতে থাকিয়া একের পর আর চিস্তা
                 স্বরূপ বৃষ্টি পতিত হইল।
                 ওঁকার ক্রিয়ার নিমিত্ত জিহব। বাড়ান ও ধারণ।
গোবর্জন ধারণ
শৈশবাবস্থায় ছুই পদ দিয়া
                               ) ক্রিয়াপ্রাণায়াম দারায় নীচে হইতে
একখানি খাট/শক্ট উপ্টাইয়া ফেলা । মস্তকে উঠান এই খাট/শক্ট উপ্টান।
                           বক্ষেতে বায়ু স্থির করাতে অনাত্মাকে
পুতনাকে স্তনপান
                           নাশ করা।
করিয়া বধ করা
                  ক্রিয়ার শি শি শব্দ।
বেণুরব
                 ইচ্ছা সকল।
ব্ৰহ্মা দি
দেবগণ হইতে স্থারর জঙ্গম ) বসিয়া হয় অর্থাৎ সকলের দ্বারায় যাহা
                          🕽 ইচ্ছা করে তাহা হয়।
সমস্ত পদাৰ্থ ই মোহিত।
পরস্ত্রী
                 याया।
```

নিশাকালে যথন অন্ধকার। গ্হত্যাপ আত্মতে না থাকিয়া পঞ্চতছেতে মন। নিক্সগামী অহস্তার। পুত্ৰ, আত্মীয় মাযা। বস্ত্রহরণ নিরাবরণ অর্থাৎ সর্ববং ব্রহ্মময়ং জগৎ। পূর্ণিমায় রাস্ক্রিডা সকলেতেই ব্রহ্ম দেখা। হস্তি, চাণুর, মৃষ্টিক অন্যান্য সমস্তই মায়া। অস্থর ও কংস দারকাপরি কুটস্থ।

"সেওয়ায় ভগবানকো জো কোই কাম করে সো বডা খরাব আদমি হয়—সব মন লুট জায় পর উসপর নজর ন করে—জো ভগবানকো হামেসা ধ্যান করে উসকো কাম উহ করতা হায়।"-- যে ব্যক্তি ভগবানকে বাদ দিয়া আর সব কাজ করে সে লোক বড়ই খারাপ। যথন বর্তমান চঞ্চল মনের অস্তিত্ব চলিয়া যায়, মনেতে মন অবস্থান করে, মন্মনা অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যখন বর্ত্তমান চঞ্চল মনের দিকে আর বিন্দুমাত্র খেয়াল নাই-প্রাণকর্ম করিতে করিতে যথন এই রকম উন্মনী অবস্থা প্রাপ্ত হয় তথনই প্রকৃত ধ্যানাবস্থা। এই প্রকার উন্মনী ধ্যানাবস্থা যিনি সর্ববদা ভগবানে লাগাইয়া রাথিয়াছেন তাঁহার সকল কর্ম তথন ঈশ্বরই করিয়া থাকেন, তাঁহাকে আর কিছুই করিতে হয় না। কারণ তখন আর তাঁহার কর্ম থাকে না! এই অবস্থায় তাঁহার সকল কর্ম আপনা হইতেই হয়। তাই ২৬শে মাৰ্চ ১৮৭৩ খুঃ লিখিয়াছেন--"আৰস্তে আহত্তে বেমালুম সব কাম হোতা হয়।" — আন্তে আন্তে গোপনে বা কিছু না জানিতেই সমস্ত কর্ম আপনা হইতেই হইতেছে, নিজেকে আর চেষ্টা করিয়া কিছুই করিতে হইতেছে না। এই অবস্থা যোগীর হয় কখন ? তিনি বলিয়াছেন— "বিনা ইচ্ছার লাভ বড় লাভ বোধ হয় তদবৎ বিনা কুন্তকে কুন্তক বড় আনন্দ।"—যে বস্তুকে পাইতে কখনও ইচ্ছা করে নাই অথচ সেই বস্তু र्श्वार लाख रहेरल वर्ष लाख विलया मत्न रुप्त उक्का के क्रिकांक क्रुक्क ना করিয়াও যে কুম্বক আপনা হইতেই হয় তাহা বড়ই আনন্দের। এই প্রকার অবস্থাপন্ন যোগী সকল প্রকার ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করেন। তাই

তিনি লিখিয়াচন-"দৰ্বশন্তিবানকা হোনেকা আগন মানুম হয়৷ জো गरुग गर किल कामठा द्वारा द्वारा भरून जर किल कर व्यक्ता द्वार कर नव और रक्ष का स्विधि और रक्ष छ स्व नव क्र क्र राजा रहा।" অর্থাৎ সর্বাক্তিমান ছওয়ার সব রহস্ত ব্রিলাম, যে ব্যক্তি সব কিছু জানিতে পারে সেই ব্যক্তিই সব কিছু করিতে পারে। যথন সবকিছুই তিনি তথন আমিও তিনি অতএব এখন আমিও সবকিছ করিতে পারি। ১৩ই মে ১৮৭৩ খঃ লিখিয়াছেন—"ইছ সুৰ্ব্যহি আদি পুৰুষ হো জাতা হয় কির এহি ব্রহ্মকা লিঙ্গরূপ লম্বা মালুম হোতা হয় সোই হম হয়। উসসে এক জ্যোত নিকলতা হয় জো ন দিন ন রাত—উসসে মিল যানেকা নাম হুয়া লয় তবহি শরীরসে বুদা হোতা হয় – আউর যো কুছ ইরাদা করে সো কর সক্তা হয়-দুর্শ রোজ রাতদিন একাগ্রচিড বিনা খাত্র পিত্র সোত্র প্রেমলগাওত তব ইছ বাত সিদ্ধ ছোয় বিনা সব আশা ছোড়নেসে ইহ বাত কএসে হোগা—আগে মর্জি মালিক কি।" অর্থাৎ এই যে আত্মসূর্যা দেখিতেছি ইহাই আদি পুরুষ হইয়া গেলেন, আবার ইহাই ব্রহ্মের লম। লিঙ্গরূপ হইলেন, উহাই আমি। লিঙ্গরূপ হইতে এক জ্যোতি বাহির হইতেছে যেখানে দিনও নাই রাত্রও নাই স্বয়ং প্রকাশ, সেইখানে মিলিয়া যাওয়ার নাম লয়। এই প্রকার लग्न यथन रहेल ७थन भंतीत निम्लान रहेश। ताल. এই अवसाय यारा কিছু ইচ্ছা করি সবই করিতে পারি: দশদিন দশরাত্র কোন কিছু খাছ গ্রহণ না করিয়া, কোন কিছু পান না করিয়া, না শুইয়া একাগ্র চিত্ত হইয়া একাসনে আত্মকর্ম করিলে তবেই এই অবস্থা সিদ্ধ হয়. কিন্তু সকল প্রকার আশা ত্যাগ না করা প্রান্ত কেম্ন করিয়া হইবে : অর্থাৎ মনের তরঙ্গ হইতেই আশার উৎপত্তি। মনের তরঙ্গ যতক্ষণ থাকিবে আশাও থাকিবে। আত্মকর্ম করিতে করিতে যখন সকল প্রকার তরঙ্গ চলিয়। গিয়া সম্পূর্ণরূপে স্থির হইবে তথন আশা থাকিবে না. এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আপন। হইতেই সবকিছ সিদ্ধ হইয়া যায় অৰ্থাৎ স্থায়ী স্থিতি-অবস্থা লাভ হয়। তাই তিনি মালিকের উপর সব ভার ছাডিয়া দিয়া তাঁহার শরণাগতি হইয়া বলিতেছেন—এইবার সামনে যে কঠিন সাধন অর্থাৎ সাধনার যে কঠিন স্তর দেখিতেছি তাহাতে মালিকের যাহা ইচ্ছ। তাহাই হউক। এই কঠিন স্তর সম্বন্ধে তিনি ১৬ই জুলাই ১৮৭৩ খঃ লিখিলেন—"স্বন্ধাৰ ব্ৰহ্ম হয়—ইসনে পার জানা মুদ্ধিল আজ ইন্দ্রিয়োনে সতায়া সবকো মারকে আশা ত্যাগকৈ আপনে আপ লয় হোনা কাম হয়-লেকন মগন রহনেসে

আনন্দ রহত হয় –পর বিষয় চৈতলা নহি রহতা হয় –রাতকে অব এহি এরাদা করতা হয় কি রাভ্ছর বৈঠকে মগন কটাওএ –তাকত ক্রছ বড়ানা চাহিম্নে।"—আত্মভাবই ব্রহ্ম, ইহাকে অতিক্রম করা কঠিন। তাই আজ সমস্ত ইন্দিয়দের দমন করিয়া, সমস্ত আশা ত্যাগ করিয়া নিজেকে ব্রন্মের সহিত সম্পর্ণরূপে লয় করিয়া দেওয়াই আমার কাজ। সেই নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মধানে মগ্ন থাকিলে আনন্দ থাকে. সে অবস্থায় আর বিষয় চৈতন্স অর্থাৎ বিষয় বন্ধি থাকে ন।। তাই এখন ইচ্ছা হইতেছে সারারাত ব্রহ্মধানে নিমপ্ত হইয়া সমাধিস্থ অবস্থায় কাটাইতে, সেজস্ম অবশ্য আরও কিছ অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। ইহার পর্বে ২৯শে জন ১৮৭৩খঃ লিখিয়াছেন— "অব ভিতর ভিতর কুছ কুছ জানে লাগা—বড়া কঠিন কবারা—ইঁহা কোই হয় নহি কি জিসকো পকড়কে হোসমে আদমি রহে -জয়সে নিদ – লেকন ঠিক নিদ নহি হয় – হমেসা ওঁকার ধ্বনি– রাজা পুরুষোভ্তম সামনে খডে—সম্ভোষায়ত পান—ইস মজেকে আগে কোই মজা জো করে সো চাথে নহিতো রহে গোতা খাতে।" অর্থাৎ এখন ভিতরে ভিতরে কিছু কিছু প্রবেশ করিলাম, ইহা কঠিন দরজা, এই কঠিন কপাট অতিক্রম করা মুশকিল। এখানে এমন কেহ নাই যাহাকে ধরিয়া হুঁশে থাকা যায় অর্থাৎ প্রাণকর্ম করিতে করিতে যখন সব মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়। যায় তখন ছই ন। থাকায় কে কাহাকে ধরিবে ? অর্থাৎ জাগতিক খেয়াল বিহীন এক বেহুঁশ অবস্থা। যেমন নিদ্রা, আবার ঠিক নিজাও নহে। এই অবস্থায় সর্ববদার জন্ম ওঁকার ধ্বনি শুন। যায়। রাজাধিরাজ পুরুষোত্তম সামনে দাঁড়াইয়। আছেন, ইহাই সম্ভোষায়ত পান। এই প্রকার আনন্দ পাইবার পূর্বে আর যে সব আনন্দ তাহা কেবল চাথা মাত্র সার, তেমন বাক্তি কেবল সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে গোন্তা খাইতেই থাকে। পুনরায় লিখিয়াছেন - "পিছে মেরাদণ্ডমে স্বাসা মজেসে চলনে লগা--আব ঘরমে আএ-আব বড়া আনন্দ মুদা জিতা হয় जरज्ञरम लग्न रहाम —जिमका कि जन्नमग्न मृष्टे हम्न जैनरक हैन्हा कर्तरनरक পহিলে মনোকামনা সিদ্ধ হোয়-অব স্থির হোনেকা লক্ষণ পক আয়া হয়।"—পিছনে মেরুদণ্ডের ভিতর অর্থাৎ সুষুমায় শ্বাস সহজেই চলিতেছে, এখন স্থির ঘরে আসিলাম, এখন বড়ই আনন্দ হইতেছে। এরপর যখন সব কিছু লয় হইয়। গেল তথন আর দেহবোধ থাকিল ন। অর্থাৎ দেহাভাস্তরস্থ সকল প্রকার তরঙ্গ চলিয়া যাওয়ায় যে দেহবোধহীন অবস্থা তাহার জয় হইল অর্থাৎ সেই দেহবোধহীন অবস্থায় দীর্ঘ সময় থাকিবার

পাকাপাকি অভ্যাস সঞ্চয় হইল। অর্থাৎ এই দেহকেই মৃত দেহে পরিণ্ড করিয়া, মৃতবং স্থির করিয়া তাহার অভ্যস্তরে অবস্থান করা, ইহাই প্রকৃত শবসাধন। কোন মৃতদেহকে টানিয়া লইয়া তাহার উপর বসিয়া সাধন করিলেই শ্বসাধন হয় না। এই প্রকার দেহবোধহীন অবস্থাপন্ত যে যোগী তাঁহার সর্বদা ব্রহ্মময় দৃষ্টি হয়, তাঁহার কোন কিছ ইচ্ছা করিবার পূর্বেই সেই মনোবাসন। আপনা হইতেই পূর্ণ হয়। যোগিরাজ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়। বলিতেছেন—এখন ঐ প্রকার স্থির অবস্থার লক্ষণ পাকাপাকি হইল। ইহা যোগীর এক উত্তুপ্ত অবস্থা। এই অবস্থায় পৌছাইয়া ৬ই আগষ্ট ১৮৭৩ খঃ লিখিয়াছেন—"ব্ৰহ্মই অসল হয়-সুৰ্য্যৱপ হয় ফির উহ রূপ নহি হয় কেবল ব্রহ্ম—অব এক জগই বইঠকা এরাদা করে—সাহস করকে জো করে সো হোয় এয়সা মালুম হোতা হয়— জিমাতারি পুরুষরপ লড়কি মাকারপ—লড়কা বাপকারপ—বাপমাতারি সব জাতা হয়—আপনা সব দোনো রূপ রুখ জাতা হয়—পুরুষ প্রকৃতি ছোডায় আউর কুছ নহি ইহ অনাদি বনা হয়—উসকা বত্তত রূপ হয় ইসলিএ উহ অন্তরূপ হয়—লেকন এক্ছী রূপকা সকল পসারা **इस्।**"— बच्चारे आमल अर्था९ आपि। তাহাই आष्मपूर्यक्री हरेलन, আবার উহাও রহিল ন। মহাশৃত্যে মিলিয়া গিয়। কেবল স্থির ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকিলেন। এখন একাসনে কেবল বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে এবং ইহাও বুঝিলাম যে এখন সাহস করিয়া যাহা কিছু করিব ভাহাই হইবে। স্ত্রী-মাতা পুরুষরূপ হইলেন, কন্সা মায়ের রূপ এবং পুত্র পিতার রূপ হইলেন। এইভাবে সব মিলিয়া মিশিয়া পিতা-মাতা সহ সকলেই সেই মহাশৃত্যে মিশিয়া গেলেন, এমন কি নিজেকে যে স্বতন্ত্র দেখিতেছিলাম, দ্বৈতভাবে দেখিতেছিলাম তাহাও স্তব্ধ হইয়া গিয়া একাকার হইয়া গেল। এই প্রকারে পুরুষ-প্রকৃতি ব্যতীত সর্ব্বত্র আর কিছুই দেখিতেছি না, সেই পুরুষ-প্রকৃতিই অনাদি হইতেছেন। সেই পুরুষ-প্রকৃতিই বছরূপ ধারণ করিয়াছেন, সেইজক্ম তাঁহার অনন্তরপ হইতেছে কিন্তু ব্রহ্মের সেই একই রূপ হইতে সব কিছু প্রসারিত বা বিস্তারিত দেখিতেছি। তাই তিনি সকল ভক্তকে বলিতেন—"আইনেমে তুই দেখনেসে অহংকার এক **দেখনেসে কুছ নহি।"**—আয়ুনাতে যুক্তকণ চুই দেখা যায় ততক্ষণ অহংকার ইত্যাদি সবই থাকে, কিন্তু যখন সবকিছু মিলিয়া মিলিয়া এক হইয়া যায় ज्यन चात्र किंद्रहे नाहे, कात्रन इंहे ना शाकांत्र व्यह्तकांत्र काहांत्र हहेत्व ?

যেখানে ছই নাই সেখানে প্রমাণ নাই। এই শরীরে যতক্ষণ ততক্ষণই প্রমাণ। যখন শরীরবোধ নাই তথন গ্রই নাই। যেমন রৌপ্য একটি ধাতু। এই ধাতৃগুণ যাহাতে আছে তাহাও রোপ্য। এই ছুই বস্তু বা গুণ যেখানে নাই তাহা প্রমাণাতীত স্থান। তত্ত্বের ক্রিয়া করিয়া, ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহা তত্ত্বাতীত স্থান। তুই থাকায় হুঃখ, হুঃখাতীত হইতে ইচ্ছ। করিলে সর্ব্বদা স্বন্ধাতীত ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা কর্ত্তব্য। গ্রই থাকিলেই দ্বন্ধ, ব্রহ্ম দ্বন্দাতীত। একারণ প্রমাণ ও প্রমেয় দ্বারায় ব্রহ্ম নিরপণ করা যায় না। ক্রিয়া করিলে যে সমস্ত রূপ দেখা যায়. এ সকল রূপ কি, কোথা হইতে মাসে এবং কি প্রকারে দেখা যায়, এই সকল চিন্তা করিয়া মনেতে একটি দ্বেষ জন্মাইল এবং উহা দেখিবার নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইল। দৃশ্য বস্তু মাত্রই নাশবান, সকল অবয়বের মধ্যে অণুস্বরূপে যে ব্রহ্ম আছেন তাহার অতীত যে ক্রিয়ার পর অবস্থ। তাহাই তত্তভান। উপরোক্ত রূপ সকল দেখিয়া মনে নান। প্রকার তর্ক উপস্থিত হইল অর্থাৎ উহা প্রকৃত কি ভ্রম ? এই তর্ক মনে উদিত হওয়ায় উহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া দেব জন্মাইল: ইহাতেও ব্রহ্ম নাই। তর্ক বিতর্কের দ্বারায় অবশেষে স্থির হইল যে এই সকল চঞ্চল মনের কর্ম। স্থির মনই ব্রহ্ম। আর ঐ সকল রূপের বিষয় এত সুক্ষারূপে মনে হইয়াছিল যাহা অমূভব করা যায় নাই। এইরূপ নির্ণয় দ্বেষের কর্ম কিন্তু দেষেতেও ব্রহ্ম নাই কারণ ব্রহ্ম তত্ত্বাতীত। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যথন আমি নাই তথন ছুই নাই। অতএব ছুই না থাকায় দ্বেষ হিংসা তর্ক প্রভৃতি নাই। ঐ অবস্থায় সর্বাদা থাকিলেই তব্জ্ঞান। তথন বাদ জন্ন বিতত্তা প্রভৃতির পর শৃশ্বতত্ত্ব। সেই শৃশ্বতত্ত্বই ব্রহ্ম, কারণ ব্রহ্ম তত্ত্বাতীত। যেখানে ত্বই দেখানেই প্রমাণ, কিন্তু প্রমাণের অতীত ক্রিয়ার পর অবস্থা; কারণ সেখানে ছুই না থাকায় প্রমাণ নাই। তবে কি এক আছে ? সে একেরও থাকা না থাকা ছই সমান : কারণ যে এক বলিবে সেও যদি এক হইয়া গেল তথন একের থাকা আর না থাকা হুই সমান। অতএব ব্রহ্ম প্রমাণাতীত, ব্রহ্মের প্রমাণ ব্রহ্মাই হইতেছেন। এই প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অমুমান, উপমান ও শব্দ দারায়। যেমন চক্ষু দারায় রূপ দেখা যায় কিন্তু মৃত দেহেও চক্ষু আছে তব্ও দেখিতে পায় না কেন ? চকুর দার দিয়া যে শক্তি দারায় দেখা যায় তাহা ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্মতেজ। সকল তেজের আধার ব্রহ্ম। ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন তেজ নাই অথচ তেজ। ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা উৎপন্ন হয়। উৎ – ফ্রন্ধে, পন্ন – স্থিতি। তখন প্রাণবায়ু স্থির হইয়া

ব্রক্ষেতে মিলিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থ। উৎপন্ন হইল অর্থাৎ যে ক্রিয়ার পর অবস্থা। পর্বেব ছিল না তাহা হইল, ইহাই জ্ঞান, ইহা নিজ বোধরূপ। তবে এই ব্রন্দোর উপমা কি ? সাধ্য, সাধনা ও সাধর্ম। সাধ্য—যাহাকে সাধা যায় অর্থাৎ ব্রহ্ম। সাধনা-যাহার ছারায় সাধ্যবস্তু লাভ করা যায় অর্থাৎ ক্রিয়া। সাধর্ম-ক্রিয়ার পর অবস্থা। ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকিলেই অম্পূদিকে মন যায়. অক্সদিকে মন গেলেই লক্ষ্য হয় এবং লক্ষ্য হইলেই কষ্ট হয়। অক্সদিকে মন যাওয়া পথিবীর কর্ম। অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকাই দোষ। প্রবৃত্তিতে থাকিলেই জন্ম হয়। কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকায় যে দোষ হইতেচে তাহাই কল অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকায় মনে যে সকল ইচ্ছা উৎপন্ন হইতেছে ঐ সকল ইচ্ছামুসারে নানান কর্ম হইতেছে. আর ঐ কর্ম্মের ফল ভোগের নিমিত্ত জন্ম হইতেছে। অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে ইচ্ছা নাই. ইচ্ছা না থাকিলে কর্ম নাই. কর্ম না থাকিলে ফল বা প্রবৃত্তি নাই, অতএব জন্ম নাই। অতএব জন্ম-মৃত্যু রোধ করিতে হইলে তর্ক বিতর্ক না করিয়া, রুখা সময় নষ্ট না করিয়া ক্রিয়া কর। এইরূপে ক্রিয়া করার নামই সাধন। এই সাধন করিয়া তেজের তেজ মহাতেজ অর্থাৎ ব্রহ্মতেজ, যেখানে তেজ নাই অ্থচ তেজ তাহাতে থাকার নাম পঞ্চতপা ।

বর্ত্তমান না থাকিলে ভূত ও ভবিশ্বং নাই। তাই ভূত ও ভবিশ্বং বর্ত্তমানের অপেক্ষা করিতেছে। বর্ত্তমান ত্যাগ করিলে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ কালের অধীন, কাল না থাকিলে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যথন প্রত্যক্ষ হয় তাহা বর্ত্তমান, অতএব বর্ত্তমানের অভাবে বা কালের অভাবে প্রত্যক্ষ নাই। আবার যথন প্রত্যক্ষ নাই তথন ভূত, ভবিশ্বং, কাল, বর্ত্তমান কিছুই নাই। ক্রিয়ার পর অবস্থায় ভূত, ভবিশ্বং, কাল, বর্ত্তমান কিছুই নাই, অতএব প্রত্যক্ষও নাই। এই যে ক্রিয়ার পরাবস্থা তাহা ক্রিয়া সাপেক্ষ। ইহাই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, ইহাই স্থাতি। ক্রিয়া করিতে কাহারও অনিচ্ছা জন্মাইলে ক্রিয়ার স্থ্যাতি করিয়া, প্রত্যক্ষও দৃষ্টাস্থ্যের দ্বারায় তাহাকে ব্যাইয়া তাহার ক্রিয়াতে উৎসাহ বৃদ্ধি করার নাম স্তুতি অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে ভাল হয়, মঙ্গল হয় এবং বছলোকের উত্তম। গতি হইয়াছে ইহা বলা কর্ত্তব্য। আবার ক্রিয়া লইয়া যাহারা ক্রিয়া করে না, ছাড়িয়া দেয় তাহাদের নিন্দা করা উচিত। এই ক্রিয়া করিলে যে সকল প্রকার হিত হয় তাহা তাহাকে পূনঃ পুনঃ বুরাইয়া

দেওয়া উচিত। কোন্ ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগের উপশম হয় তাহ। আয়ুর্কেদে লেখা আছে এবং সেই প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলে যখন রোগের উপশম হয় দেখা যায় তখন ইহা প্রামাণিক। তেমনি মনের উপশম বা মনের ত্রাণ করিবার নিমিত্ত যে ক্রিয়া তাহাও প্রামাণিক। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ না করিলে যেমন রোগের উপশ্ম হয় না, তেমনি উপযুক্ত গুরুর নিকট মনকে ত্রাণ করিবার উপায় না পাওয়ায় মন্ত্র ব্যর্থ হয়। মনের ত্রাণ অবস্থার নামই মন্ত্র। যাঁহাদের প্রাপ্তি হইয়াছে তাঁহারা আপ্ত। সেই আপ্তেরা পরের ছঃখে আর্দ্র হইয়া ক্রিয়ার উপদেশ দিয়া থাকেন। সম্যক প্রকারে মনকে দান করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়। ইহাই সম্প্রদান এবং প্রকৃষ্টক্রপে মনকে দান করিতে পারিলে তাহ। কথনও ছাড়ে না ; অতএব যখন ছাড়ে না, সর্বদা আটকাইয়া থাকে তথন অবশ্যই নিত্য। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে গভীর নেশা, তাহার পর যে অল্প নেশা তাহাকেই ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থা বলা হয়। যোগী এই অবস্থায় থাকিয়া সমস্ত কার্য্য করেন, তাই তিনি সমস্ত কার্য্য করিয়াও কিছুই করেন না। অবশ্য ক্রিয়া পাইবা-মাত্র ক্রিয়ার পর অবস্থ। উপলব্ধি হয় না, ইহা দীর্ঘ অভ্যাস সাপেক্ষ। অতএব ক্রিয়া পাওয়াট। ক্রিয়ার পর অবস্থার হেতু নহে, ক্রিয়া করাটা হেতু। ক্রিয়া করাটা অধ্যাপনা এবং বারংবার করার নাম অভ্যাস। যথনই ক্রিয়া করা হয় তথনই ক্রিয়ার পর অবস্থা অর্থাৎ সমাধি হয়, তাই অধ্যাপনা বা অভ্যাসই যে ক্রিয়ার পর অবস্থার হেতু বা কারণ তাহার আর প্রতিষেধ নাই। অতীন্দ্রিয় যে ক্রিয়ার পর অবস্থ। (সমাধি) তাহাতে কোথায় ছিলাম, কি অবস্থায় বা কেমন স্থথে ছিলাম তাহ। নির্ণয় করা যায় না, কারণ যে নির্ণয় করিবে সে মন নাই। উহা সকল প্রকার তত্ত্বাতীত, গুণতীত; সবাতীত ও অস্পূর্ণ হওয়ায় উহার নিত্যত্বের প্রতিষেধ নাই এবং উহা ব্যক্ত করিবারও কোন উপায় নাই। ব্যক্তিতে বিশেষ প্রকারে গুণের আশ্রয় থাকায় মূর্ত্তি বলে। ক্রফের মূর্ত্তি পূজা কর; কিন্তু ক্রফতে যে বিশেষ গুণ আছে, জাঁহার মূর্ত্তি যাহা পূজা করিতেছ, তাহাতে ঐ বিশেষ গুণ থাকা দূরে থাকুক, সামাত্য যে সন্ত রজঃ তমঃ তাহাও নাই। বিশেষ গুণ অর্থাৎ অনস্ত গুণ সম্পন্ন যে নারায়ণ উত্তম পুরুষ, যাঁহার মূর্ত্তি তোমার আমার সকলের মধ্যে আছেন তাঁহাকে জানিলেই সভ্য নারায়ণ নতুবা মিখ্যা নারায়ণ।

আত্মার নিমিত্ত বৃদ্ধি নহে। বৃদ্ধির বিষয় সকল চঞ্চল মনের হইতেছে. স্থির মনে কিছুই নাই; কারণ ত্রহ্ম সকল কালেই একভাবে আছেন. অপরিবর্তনশীল। মন. আত্মা এসকল কেবল সংজ্ঞাভেদ মাত্র। যখন মন আত্মাতে তখন আত্মা, আবার যখন তত্ত্বেতে তখন মন। 🕻 ইন্দ্রিয় সকল মনের অধীন, মন আত্মার অধীন, আত্মা পর্মাত্মার অধীন। এক ব্রহ্মই সমস্ত কিছু হইতেছেন। পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাসের অনুবন্ধতে হর্ষ, ভয়, শোক, ক্রোধ ইত্যাদি হইয়া থাকে। পূর্ব্ব জন্মে যে সত্তপ্তের কার্য্য করিয়া আসিয়াছে. সে এজন্মেও সম্বগুণের কার্য্য করিবে এবং পরজন্মেও করিবে। পুর্বজন্মে যে সত্ত্তে ছিল এজন্মে সে শৈশবাবস্থ। ইইতেই ধার্মিক হইবে, আর যে তমোগুণে ছিল সে স্বভাবতই হিংম্রক বা মন্দগতি হইবে। শৈশবাবস্থা হইতেই তাহার লক্ষণ সকল দেখা যায়। যেমন কেহ ব্যাঙ্ভ দেখিলে ভীত হয় আবার কেহ হাত দিয়া ধরে। কেহ পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হয়, কেহ অণুমাত্র শোক করে ন।। কিন্তু পূর্ব্বজন্মান্তুসারে আত্মার হর্ষ, বিষাদ, ভয়, শোক, ক্রোধ ইত্যাদি কিছুই নাই। ইচ্ছা মাত্রই মনের হইতেছে; ইচ্ছা রহিতের জন্ম নাই। আত্মা যথন ইচ্ছা রহিত, যথন ইচ্ছা গলিয়া গেল, তথন আত্মার আবার জন্ম কি প্রকারে সম্ভব ় কিন্তু আত্ম। গুণবিশিষ্ট হইলেই জন্ম) যেমন রক্ষের গুণ যাইলে বৃক্ষ শুকাইয়া যায় তেমনি আত্মা নিগুণ হইলেই ব্ৰহ্মে লয় হন। ব্ৰহ্ম অনন্ত, এবং অনন্ত ব্ৰহ্ম হইতেই সবকিছ হইয়াছে। এই নিমিত্ত ব্ৰহ্মের ক্ষমতাও অনন্ত। যিনি ব্ৰহ্মজ্ঞ তিনি অসীম ক্ষমতাবান। ব্রহ্মাণুর সন্নিকর্ষে তিন লোক, তাই ব্রহ্মের অণুর মধ্যে তিনি তিন লোকই দেখিতে পান। তবে স্থিরছের তারতম্য হেতু এবং মন বা গুণের সন্নিকর্ষ হেতৃ অবস্থাভেদে পুথক পুথক দেখ। যায়, যেমন মূলাধারে জগধাত্রী সরস্বতী গণেশ ও বন্ধা, স্বাধিষ্ঠানে রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি। এই দেখা কর্মও ভূতের ধর্ম হইতেছে, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছুই দেখ। নাই। ভাহা হুইলে না দেখাই যদি ধর্ম হুইল তবে দেখা যায় কেন ! ব্রহ্মাণুর যে বিভাগে যাহার যে প্রকার প্রকাশ হয় তখন সেই প্রকার দেখা যায় কারণ ব্রহ্মের প্রত্যেক অণুতে তিন লোক। ঐ অবস্থা সৃশ্মরূপে ভূতে প্রতিঘাত হওয়ায় পৃথক দেখা যায় অতএব ঐ দেখাও ভৌতিক ধর্ম। কুটস্থের মহৎ জ্যোতিঃ অক্সান্থ পার্থিব জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করায় দিবসে উন্ধাপাতের স্থায় দেখা যায় না, কিন্তু ব্রহ্মজ্যোতিবিশিষ্ট দেব ও সিদ্ধণণকে উহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ( যোনিমূদ্রায় )। যথন ব্রহ্মতেকোবিশিষ্ট হইলে অর্থাৎ আপনা আপনি ব্ৰহ্মে থাকিলে তখন সৰ্বিছ দেখিতে লাগিলে, কারণ একটি ব্রহ্মাপুর একাংশে জগৎ রহিয়াছে—প্রমাণ গীতা "একাংশেন স্থিতো জগৎ।" আবার আরও অধিক প্রাণকর্ম্ম ও ওঁকার ক্রিয়া করিতে করিতে যথন সমান তেজোবিশিষ্ট হইলে তথন ছোট বড না থাকায় এবং ভৌতিক ধর্মের অতীতে যাওয়ায় কেহ কাহাকেও আবরণ করিতে পারিল না। যোগিগণ এই প্রকার তেজোবিশিষ্ট ও নিরাবরণ প্রাপ্ত হওয়ায় না দেখিয়াও সবকিছু দেখিয়া পাকেন। এই ব্রহ্মতেজ সর্ব্বত্রই রহিয়াছে কিন্তু অসমান হওয়ায় অপ্রকাশ এবং সমান হইলেই প্রকাশ। ব্রহ্ম জ্যোতিঃ দারায় প্রকাশ হওয়ায় ভিতরের মূর্ত্তি সকল অন্তদৃষ্টি দারায় দেখা যায়, আবার ব্রহ্মজ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিলে অর্থাৎ ব্রহ্মে প্রবেশ করিলে অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হইলে দেখাশুনা ইত্যাদি কোন কর্মাই থাকে না. যেমন জলে লবণ। তথন অজ্ঞানের প্রকাশরূপ স্বচ্ছ গুণ না থাকায় কুটস্থও দেখা যায় না। ক্রিয়া করিয়া স্থির হইলেই বৃদ্ধি, ঐ অবস্থায় সর্বাদা থাকিলেই অধিষ্ঠান, স্থির থাকিলেই যেখানে সেখানে গতি এবং গতি হইলেই আকৃতি দেখা যায়; কিন্তু যখন ক্রিয়ার পর অবস্থা শৃষ্য ব্রহ্ম তখন কিছুই নাই, যখন উহার বিপরীত তখনই দেখা শুনা। এই দেখা শুনার বিনাশ থাকায় উহা অনিতা কারণ দেখা ও না দেখা এক সঙ্গে না হওয়ায় নিত্য নহে। অতএব ব্রহ্মে না থাকায় অবয়বাস্তর অর্থাৎ অক্তদিকে মন দেওয়ায় গৃহস্থ, সন্মাসী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি উপাধি হুইতেছে। এই সকল উপাধি মিথ্যা; কারণ ব্রহ্মে না থাকায় গুণান্তর হেতৃ এই প্রকার হইতেছে। আত্মাও মন হুই এক। আত্মা ক্রিয়ার পর অবস্থায় নির্দিপ্ত, আবার যখন সুখ ছঃখ মানিয়া লইতেছেন তখন মন। যুগপৎ উৎপত্তি বিভুর, মনের নহে। কেন ? যখন চঞ্চল মন স্থির হইয়া বিভূ হইভেছেন তথন আত্মা উভয়ই দেখিতে সক্ষম। মন যতক্ষণ বাহিরে ততক্ষণ চঞ্চশ, আবার যথন স্থির হইয়া মনে প্রবেশ করিল তখন বিভু; বিভূ অর্থাৎ ব্রহ্ম। ব্রহ্মে যুগপং সংযোগ ও যুগপং জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই জ্ঞান ক্রিয়ার পর অবস্থাতে হইয়া থাকে, চঞ্চল মনের হয় না। मन चित्र इटेलिटे दुष्कि, कांत्रण ज्थन प्रथा, ना प्रथा, जाना, ना जाना কিছুই না থাকায় বিরোধ নাই এবং বিরোধ না থাকায় যখন সমস্ভ নিত্য হইল তখন বৃদ্ধিও নিত্য। অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থা অর্থাৎ ইচ্ছারহিত হওয়াই হ্রান। ঐ অবস্থা বা জ্ঞান আত্মক্রিয়ার দ্বারায়

ছইয়া থাকে। যে সাধনের দ্বারায় জানা যায় সেই সাধনকে সম্যুক প্রকারে করার নামও জ্ঞান: ক্রিয়ার পর অবস্থায় জ্ঞান হয়। ঐ অবস্থাকে প্রাপ্ত হওয়ার সাধন ক্রিয়া এবং সম্যক প্রকারে ক্রিয়া করিলে অর্থাৎ উত্তমরূপে ক্রিয়া করিলেই জ্ঞান হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাকে জানা যায়। এই সম্যক প্রকারে ক্রিয়া করাটা আত্মার, কারণ আত্মা না থাকিলে ক্রিয়া করে কে গ আত্মা হইতে সংস্থার হওয়ায় আত্মাতে মনের সন্নিকর্ষ হয়. তথন ক্রিয়া করিতে ইচ্ছা জাগে এবং ক্রিয়া করিতে করিতে মন আত্মাতে মিশিয়া যায়, এইরূপে আত্মা ও মনের সন্ধিকর্ষ হওয়াতে স্মরণ হয়। যেমন আগামীকাল প্রাতে কোথাও যাইবার প্রয়োজন আছে মনে হইল। পরদিন প্রাতে প্রবিদিনের কথা স্মরণ হওয়ায় সেই স্থানে গমন করিল, এইরূপ পূর্বে জন্মেরও। 🕻 এ জন্মের আত্মা ও মনের যখন এক্য বা সন্নিকর্ষ হইল তখন পুরুর জন্মের বুত্তান্ত সকল মনে উদয় হইল এবং তাহা করিল। আত্মার গুণ মন এই নিমিত্ত ছুইই এক। ঐ মন স্থির হইয়া আত্মায় আসিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়, তখন আত্মা ও মনের যুগপৎ উৎপত্তি হয় না কারণ ছই নাই; যেমন দধি ত্তম এক হওয়ায় জানিবার কেহ নাই। শরীর, মন ও আত্মার সংযোগে জীবন। এই জীবন আত্ম। ও মনের সংযোগে কর্মের আশ্রয়ে থাকিয়া অমুভব করিয়া থাকেন, আবার এই জীবনই ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা (বিভূ) লাভ করিতে সক্ষম। মনই বহির্জ্ঞানের সংস্থার করে অর্থাৎ বাহিরের বিষয় ইন্সিয়ের দারায় অমুভব করে। ইহাতে কিস্ক আত্মার সংযোগের উৎপত্তি হয় না, কারণ আত্মা নির্দিপ্ত। আত্মা নির্দিপ্ত হওয়ায় দেখাগুন। ইত্যাদি মনের। এ সকল শরীর ও মনের বহিস্তান সংস্কারে হইয়া থাকে। শরীর ভোগায়তন হওয়ায় সুথ গ্রঃথ সবই শরীরের মনের দ্বারা হইতেছে। শ্বরণ করিলেই যে মনেতে সব সময় দেখা যায় তাহা নহে. আবার যাহা দেখা যায় তাহাও কেবল মনের দ্বারায় নহে: আত্মায় মনের সংযোগ হওয়ায় দেখা যায়। অতএব ব্রহ্মকে জানা মনের নছে, আবরণ দূর হইলে অর্থাৎ নিরাবরণ হইলেই জানা যায়। মন আত্মার সহিত সমিকর্ষ হওয়াই স্মৃতির হেতু, যাহা পুরুব সংস্কার বলতঃ হইয়া থাকে। অর্থাৎ মন আত্মাতে ঘাইয়া চেষ্টা করিতে করিতে মনে चारतीय रखद कर्म चत्र ह्य, रयमन एक मरन हरेवामां करकत ज्ञान सन आयोगन धरकवादि मान इय ना, मुननर छैरनछि इय नी। यनि मकन

বস্তুর চিহ্ন একেবারে দেখা যাইত তাহা হইলে শ্বরণেরও যুগপং উৎপত্তি হইত। আবার অধিক আত্মকর্ম করিতে করিতে যথন সমস্তই একেবারে দেখা গেল তখন যুগপং উৎপত্তি ও অযুগপং উৎপত্তি কিছুই নাই অর্থাং আত্মার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, যুগপং উৎপত্তি ও অরুংপত্তি কিছুই নাই, কারণ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী; ব্রহ্মের এক অণুর মধ্যে পঞ্চতত্ত্ব বর্ত্তমান। ব্রহ্ম হইতে দূরে থাকার নাম হংখ। যাহার প্রাপ্তির ইচ্ছা নাই তাহার স্থখ হংখ নাই, কারণ স্থখ হংখ মনের। আত্মা সর্বব্যাপী অনস্ত জীবরূপে রহিয়াছেন, এই প্রকারে জীব স্বরূপ শিব (আত্মা) বিশ্বময় হইয়া রহিয়াছেন, তাই তিনি বিশ্বেশ্বর। চেতন অচেতন সমস্ত পদার্থেই ব্রহ্ম শৃ্ত্যরূপে রহিয়াছেন। পদার্থ মাত্রই পঞ্চতত্বে গঠিত এবং তত্ত্ব মাত্রেই জীব আছেন। নির্জীব পদার্থের জীব সকল যোগিদিগের বোধগম্য। এই নিমিত্ত যোগীরা (অর্থাং যাহাদের কর্ম্ম শেষ হইয়াছে; যুক্ততম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন) ধানকরেন না, কারণ তাঁহাদের ধান ধাতা ও ধ্যেয় সমস্তই এক হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা সর্বব্রেই ব্রহ্ম দেখিতেছেন। তাঁহার কোন বিষয় ইন্দ্রিয় গোচর ন। হইলেও জ্ঞানের দারা তাহা জানিবার কোন বাধা নাই।

মনোযোগ পূর্বক ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়া, নতুবা ক্রিয়া নহে। তেমনি মনোযোগ পূর্বক সংসারে থাকিলেই সংসারে থাকা, নচেৎ সংসারে থাকিয়াও নাই। অর্থাৎ যতক্ষণ মন বা ইচ্ছা বর্ত্তমান ততক্ষণই সংসার, যখন মন বা ইচ্ছা নাই তখন সংসারও নাই। মন বা ইচ্ছা না থাকিলে নিয়ম ও কর্ম্মও নাই, অতএব ধারণা ধ্যান ও সমাধিও নাই। স্মরণীয় বস্তু অনেক সময় স্মরণ করিতে না পারায় মন ঐ স্মরণীয় বস্তুতে প্রবেশ করিতে করিতে যখন মনের মুমূর্ম অবস্থা হয় অর্থাৎ মনের উৎসাহহীনাবস্থায় বা নিরন্তি অবস্থায় যে স্মরণ হয় তাহার নাম প্রণিধান। আবার যে বস্তু মনে নাই, তাহার চিহ্নের চিন্তা অর্থাৎ সেই বস্তু কেমন, কি গুণসম্পন্ন ইত্যাদি স্মরণের নিমিত্ত সর্বতোভাবে মনের আইকাইয়া থাকার নাম নিবন্ধ। এইরূপ স্মরণীয় বস্তু একবার মনে উদয় হইল; যাহাতে ঐ বস্তু উত্তমরূপে মনে থাকে তাহার জন্ম উহাতে বারংবার মন দেওয়ার নাম অভ্যাস। ইহা আত্মার কর্ম্ম হইতেছে, এইজন্ম স্মরণের হেতু আত্মা, কারণ আত্মা না থাকিলে কিছুই হইত না। কিন্তু যখন স্মরণের চিহ্নামুসন্ধান করিতে হইতেছে তখন স্মরণের সর্বদা বিভ্যমানতার অভাব হুইতেছে, আবার বিনা চিহ্নে স্মরণ হয় না, কারণ স্মরণের আভার চিহ্ন

হইতেছে। স্মরণীয় বস্তু বা তাহার চিহ্ন না থাকিলে চিস্তা হইতেই পারে না। এই প্রকারে একবার স্মরণকে নিত্য আবার অনিত্য বলায় আত্মাকেও নিত্য ও অনিত্য বলা হইল। কিন্তু তাহা নহে কারণ বৃদ্ধি ও পরাবৃদ্ধি দারা আত্মা পরমাত্মাতে লীন হইয়া স্থির আছেন, উহার স্মরণে হুই বস্তুর অবস্থিতি, অতএব স্মরণ বৃদ্ধি দারা হইতেছে এইজন্ম বৃদ্ধিই স্মরণের হেতু হইতেছে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্মরণ বৃদ্ধি কিছুই নাই। আবার যথন ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল তখন মন ঐ ক্রিয়ার পর অবস্থাকে স্মরণ করিতে লাগিল এই নিমিত্ত স্মরণে হুই হইল।

(পূর্বকৃত ফলের অমুবন্ধই এই শরীর উৎপত্তির কারণ। এই শরীরের প্রারম্ভেই পূর্ব্ব শরীরের প্রবৃত্তিগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন সন্থান ভূমিষ্ট হইবামাত্র কাঁদে, তাকায়, ইত্যাদি। এবং ঐ পূর্ব্বকৃত কর্মের ফলে ইহ জন্মের ধর্মাধর্মত হইয়া থাকে: আর ঐ সকল ভোগের নিমিত্ত আত্মা এই শরীরে অবস্থান করিয়া থাকেন কিন্তু স্বতন্ত্র ব্রহ্ম যেমন নির্লিপ্ত তেমনিই থাকেন। কেবল কর্মফল ভোগের নিমিত্ত বুদবুদাকারে আত্ম। এই শরীরে অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছেন যাহাকে লোকে আমি আমি বলে। পূর্ব জন্মের কর্ম্ম সকল আত্মায় বিশেষরূপে আটকাইয়া থাকায় এই অনাবশ্যক ভোগ হইয়। থাকে) কিন্তু ক্রিয়ার পর অংস্থায় যখন কর্মের ক্ষয় দেখা যাইতেছে তখন কর্ম নিমিত্ত শরীরের উৎপত্তি কেমন করিয়। সম্ভব १ কর্ম নিমিত্ত আত্মার সহিত শরীরের উৎপত্তি ও মুখ চুঃখ। কিন্তু কর্মা ক্ষয় হইলে আত্মানা থাকায় দেহ থাকে না: তথন আত্মা ব্ৰূপ্তে লীন হইয়া যান। কর্ম ক্ষয় হইলেই বৈরাগ্য হয় এবং বৈরাগ্য হইলেই আসন্তি পূর্বক কায়মনোবাক্যের সহিত কর্ম আর হয় ন।। এইরপে কর্মক্ষয় হওয়ায় পুরুষ নির্দ্ধা হয়; এই নির্দ্ধাবস্থায় কর্মের হেতু না থাকায় পুনরায় শ্রীরের উৎপত্তি হয় না। তখন ঐ অক্সাবস্থাই হেতু হয়। উত্তম পুরুষের গুণ কুটস্থ, কুটস্থের গুণ আখা, আখার গুণ মন এবং মনের গুণ ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয় সকলের দারায় সমস্ত ভূতের কার্য্য হইয়। থাকে এবং কর্মের অতীতাবস্থায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় সকলেরই ব্রহ্মে লয় হয়, তাই তখন আর দেহ থাকে না অর্থাৎ দেহবোধ থাকে না। তখন শরীর ও দর্শন উভয়ই নাই। পুনরায় ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় ক্রমে ক্রমে দেহবোধ জ্ঞাগিয়া ওঠে। অতএব যাহার যেমন ক্রিয়া তাহার সেই প্রকার দেখাশুনা শেষে লয় অর্থাৎ যে যেমন উত্তম ক্রিয়া করিবে তাহার তেমনি দেখা গুনা ও শেষে লয় প্রাপ্ত হইবে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া অনাসক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম করিতে পারা যায়, কারণ তখন পঞ্চূতে মন না থাকায় কোন কর্ম্মের উপেক্ষা থাকে না। তথন ইন্দ্রিয় সকল মনে, মন আত্মায় এবং আত্মা ব্রক্ষে মিলিয়া যায়। আবার যখন ব্রহ্ম আত্মায়, আত্মামনে, মন ইন্দ্রিয়ে এবং ইন্দ্রিয় পঞ্চততে মিলিতেছে তখন দেহবোধ সহ বিষয় সকল জাগিয়া উঠিতেছে অর্থাৎ একই ব্রহ্ম কখনও ক্রিয়ার পর অবস্থায় আবার কখনও পঞ্চতত্ত্বে শরীরে থাকিতেছেন। ইহাই জীবন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মন ও আত্মার মিলনই জীবন এবং তাহার বিপরীত অদশ্য যে ক্রিয়ার পর অবস্থা তাহাই ব্রহ্ম। অতএব ক্রিয়া না করিলে যখন ঐ অবস্থার অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থার উৎপত্তি হয় না, যাহা একমাত্র কাম্য, তখন সকলেরই ক্রিয়া করা কর্ত্তবা। যে ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে সর্ব্বদাই ক্রিয়া সাধনে রত রহিয়াছে আর য়ে বৃদ্ধি সর্ব্বদাই ত্রন্মে রহিয়াছে, সে ত্রন্ধকে প্রাপ্ত হইতেছে. ইহার অভ্যথ। হয় না। আবার যে ব্যক্তি ক্রিয়া পাইয়াও ক্রিয়া করা কষ্টকর বিবেচনায় ছাড়িয়া দেয়, সে সাধন ত্যাগ নিমিত্ত মহাত্মথে থাকে: ক্রিয়া না করিলেই ত্বংখ এবং ক্রিয়া করিলেই সুখ হয় ইহা নিশ্চিত। বুদ্ধি ও পরাবৃদ্ধিকে সমাক প্রকারে জানিলেই মোক্ষ, ইহাই আগম। মহর্ষিগণ উপদেশ দ্বারায় অর্থাৎ কুটস্থ দারায় স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি অন্থ দিকে মন দিয়া রহিয়াছে অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বে মন রহিয়াছে তাহাদের মিথ্যা দৃষ্টি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থাকায় শরীরের সৃষ্টি ও স্থুখ ত্রুখ ভোগ করিতেছে।

কোন কিছু দেখার নাম প্রবৃত্তি। এই যে কৃষ্ণকে দেখিতেছ তাহাও প্রবৃতি এবং না দেখাই নিবৃত্তি। যাহা চলে তাহাই সংসার। এই চলাটি চলিয়া আসিতেছে এই নিমিত্ত অনাদি। সেই চলার দিকে প্রবৃত্তি যাওয়ায় উহাকে সত্য বলিয়া মনে হয়। এই মিথ্যাকে তত্ত্ত্তানের দ্বারায় অর্থাং ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকায় অর্থাং আর চলা না থাকায় নিবৃত্তি। অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকাইয়া থাকাকেই ধর্ম বলে এবং এই আটকাইয়া থাকায় নিবৃত্তি এই নিমিত্ত কোন দোষ নাই, কিছু আটকাইয়া না থাকিলেই যে প্রবৃত্তি তাহাই দোষ। কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকাইয়া না থাকায় দেহবোধ জাগিয়া ওঠে এবং দেহবোধ জাগিলেই মন, বৃদ্ধি, চিত্ত, রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহাই দোষ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকাইয়া থাকায় একভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম ভাব। বিনি ঐ অবস্থায় সর্বনা থাকেন ভাঁহারই শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা, কারণ ঐ অবস্থায় উপরোক্ত

রাগ বেষ মোহ ইত্যাদি সব এক হইয়া যায়, এইজন্ম ক্রিয়ার পর অবস্থা সবের নাশক হইতেছে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মতে থাকায় মোহ ইত্যাদির নিবৃত্তি হওয়ায় স্বকিছরই অন্তংপত্তি তখন এক ভাবোংপত্তি হওয়ায় অন্যদিকে মন যায় না অতএব অন্য দিকে মন না যাওয়ায় আর জন্ম হয় না। জন্ম অর্থাৎ অম্মদিকে মন দিয়া তাহাতে স্থিতি। ঐ স্থিতি অর্থাৎ এই জন্মে পঞ্চতত্তে প্রকৃষ্টরূপে লাগিয়া থাকাই প্রবৃদ্ধি এই প্রবৃদ্ধিতে থাকাই ক্লেশ। ক্রিয়ার পর অবস্থা অব্যক্ত, এই অব্যক্ত হইতে ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় সমস্ত বাক্ত হইতেছে। দেখার দ্বারায় দেখা যায় না অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারায় সমস্ত দেখা যাইতেছে কিন্তু সেই ব্রহ্মে থাকিলে কিছুই দেখা যায় না, যেমন মূর্ত্তি দারায় মূর্ত্তি দেখা যায় না, যে মূর্ত্তি দেখিতেছ সেই মূর্ত্তিই যদি নিজে হইলে তবে দেখিবে কে ? ক্রিয়া করার পূর্ব্বে অসৎ তাহার পর ক্রিয়া করিয়া সং অর্থাৎ কুটস্থ দেখা। কলাকান্দা রহিত কর্ম করিয়া অর্থাৎ প্রাণকর্দ্ম করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাহা কিছু হয় ভাহা হইয়াও না হওয়ার মধ্যে। কর্মফল সকল স্বভাব দ্বারায় হইতেছে, ঈশ্বর হেতু নহেন। উত্তমপুরুষের ফলাকান্ধার সহিত কোন কর্ম নাই, আত্মা গুণবিশিষ্ট ( সন্ত রজ তম ) হইয়া শরীরে থাকায় মিধ্যা আমি সমস্ত ভোগ করিতেছে; আর ষ্টবর ভিতর ভিতর নির্লিপ্ত রহিয়াছেন যেমন আত্মার পর পরমাত্মা কটন্ত ব্রহ্ম। ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার নাম ঈশ্বরতঃ আত্মা ও ঈশ্বর এক কেবল গুণভেদ মাত্র। আত্মা ছাড়া অস্ত দিকে মন দেওয়ার নাম অধর্ণ, ক্রিয়া করাই ধর্ম এবং ক্রিয়া করিয়া ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ক্রিয়া করিয়া নেশাবৃদ্ধি করার নাম ধর্ম সঞ্চয়। এই প্রকারে ক্রিয়া করিয়া এক হইয়া গেলেই সমাধি অর্থাৎ সমানরপে ব্রহ্মেতে থাকা। তথন সর্বাং ব্রহ্মময়ং জগৎ হইয়া যাওয়ায় আর হুই নাই। যেখানে হুই সেখানে ঈশ্বর নাই, অতএব ঈশ্বর প্রত্যক্ষ, অমুমান ও আগমাতীত। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ চক্ষে দেখা, গুই না থাকিলে কে কাহাকে দেখিবে ! যাহা মনে করা ভাহাই অনুমান, সেধানেও ছই ৷ যাহা হঠাৎ উপস্থিত হয় তাহাই আগম, ইহাতেও ছুই বর্ত্তমান। যেখানে ছুই সেখানে ঈশ্বর নাই, এই নিমিত্ত ঈশ্বর প্রত্যক্ষ, অমুমান ও আগমাতীত। সম্বন্ধকে সাধন করা যায় কিন্ত উপসাধন করা যায় না, কারণ পৃথিবীর অধুর বল অপেক্ষা ব্রহ্মাণুর বল লক্ষণ্ডণ অধিক। একলক ব্রহ্মাণুডে একটি মৃত্তিকার অণু, শশ হাজার ব্রহ্মাণুডে একটি জলের অণু; এইজন্ত মৃতিক। इटेरफ करनात वन व्यविक। अर्क होक्यात खंबापूरण अर्काष्ट

ভেজের অণু, একশত ব্রহ্মাণুতে একটি বায়ুর অণু এবং দশ ব্রহ্মাণুতে একটি শৃষ্যের অণু। এই নিমিত্ত জল অপেক্ষা তেজ, তেজ অপেক্ষা বায়ু এবং বায়ু অপেকা শৃষ্টের বল অধিক। সেই লক্ষ ব্রহ্মাণু যথন একটির মধ্যে আসিল তখন একটির মধ্যে লক্ষগুণ শক্তি হইল। যোগিগণ এই প্রকারে ব্রহ্মাণুর মধ্যে থাকায় তাঁহাদের পঞ্চতত্ত্বের ও কালের উপর আধিপত্য হয় এবং সর্ববশক্তিমান হন। তিনি তখন ব্রক্ষে বিচরণ করায় ব্রাহ্মণ হন। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মাইলেই ব্রাহ্মণ হইবেন তাহা নহে। যদিও সবকিছু ব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি হইতেছে এই নিমিত্ত সকলকেই ব্রাহ্মণ বলা চলে, কিন্তু ব্রহ্মে না থাকিয়া শরীররূপ গৃহে থাকায় সে গৃহস্থ। যেমন গ্রম বস্তুতে যে প্রকার মিথ্যা অগ্নি, ব্রাহ্মণকলে জন্মাইয়াও সেই প্রকার সকলেই মিথ্যা ব্রাহ্মণ। পুর্বজন্মের কর্মফলামুসারে মাতৃগর্ভ হইতে যখন ভূমিষ্ঠ হইল, তখন সকলেই গৃহস্থ কারণ ঐ সময়ে আত্মা প্রকৃষ্টরূপে শরীররূপ গৃহতে আসিলেন। আবার ক্রিয়া করিতে করিতে যথন দেহবোধ চলিয়া গেল তথন শরীরক্সপ গৃহে না থাকায় ব্রাহ্মণ ; তখন আর পুন্ধার শরীর ধারণ হয় না। যাঁহার স্কৃতি আছে তিনিই ক্রিয়া পাইয়া এবং ক্রিয়া করিয়া সমস্ত বস্তুতে ব্রহ্ম দেখেন, তাঁহাকেই ঋষি বলা হয়। ঋষি অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা কুটস্থে আছেন। যিনি ব্রহ্মকে জানেন না তাঁহাকে কে কোথায় ঋষি বলিয়া থাকে ? এই প্রকারের ঋষি কুটস্থকে দেখিবার জন্ম উপদেশ দিয়া থাকেন, অন্ধকে নাচ দেখাইবার জন্ম কে কোথায় নাচিয়া থাকে ? সেই প্রকার যাহার স্কুকৃতি, প্রবৃত্তি ও শক্তি নাই তাহাকে কে উপদেশ দিয়া থাকে ? ক্রিয়ার পর অবস্থার নিমিত্ত উপদেশের প্রয়োজন। মন্ত্র অর্থাৎ যে মনকে ত্রাণ করে অর্থাৎ যাহার দ্বারায় চঞ্চল মন স্থির হয় অর্থাৎ ক্রিয়া। স্থির হইলেই ত্রাণ আর স্থির হইয়া যে স্থিরত্বে থাকে তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলে; এই কর্মকেই কর্ম বলে। যিনি এই কর্মকে কর্ম বলেন, তাঁহার পত্নী না থাকায় তিনি গৃহস্থ নহেন অর্থাৎ পত্নী-স্বরূপা প্রকৃতিতে না থাকায় অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি না থাকায় তিনি গৃহস্থ নহেন: তাই গৃহস্থের নাম জায়মান অর্থাৎ যে জন্মিতেছে এরপ অর্থাৎ চলায়মান। এই গৃহস্থই ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় কুটস্থে থাকিলেই ঋষি হন। আর যাঁহারা অন্ত দিকে মন দেন না, সর্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া অমর হন, আবার অমর হইব তাহাও মনে হয় না, গুহায় অর্থাৎ ব্রহ্মযোনিতে থাকিতে থাকিতে সবকিছু ত্যাগ হওয়ায় 'আমিই সেই পুরুষ' এইরূপ অমুভব ছওয়ায় সর্কাং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয় এবং ইহার পরে আর

কিছু নাই বৃঝিতে পারেন তিনি মনীষী। অতএব প্রথম তপস্তা কৃটক্ষে থাকা, দ্বিতীয় তপস্তা ব্রহ্মচর্য্যকৃলে বাস অর্থাৎ ব্রহ্মতে থাকিয়া কৃলকৃণ্ডলিনী স্বরূপ আত্মাতে থাকা এবং তৃতীয় তপস্তা আত্মাকে কৃটস্থে রাখিয়া আটকাইয়া থাকা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। এই সকল কর্মো ভাল লোক হয়। যিনি এই নিষ্কাম কর্মা করেন অর্থাৎ আত্মকর্মা করেন তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না অর্থাৎ বিয়োগ হয় না অর্থাৎ ব্রহ্মে যোগ হইতে অম্পুদিকে যায় না; তিনি তখন সমান ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া লীন হন অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়া যান।

অক্তদিকে মন দেওয়ায় মনে বিষয়ের উৎপত্তি হয়, ইহার নাম অহস্কার অর্থাৎ আমি বুদ্ধি হওয়াতেই বিষয়ে মন যায় এবং এই অহস্কারই আত্মাতে থাকিতে দেয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মাতে থাকিলে বিষয়ে নাই, আবার বিষয়ে থাকিলে আত্মাতে নাই। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে অহস্কার, জন্ম, প্রবৃত্তি প্রভৃতির নিবৃত্তি হয়, এই সকলের নাশে মোক্ষ হয়, ইহাই সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই সকল মিথ্যা সঙ্কল্ল যথন না থাকে তথন আত্মায় মন থাকে, এই অবস্থার নাম মুক্তাবস্থা। ইহাই সকলের কাম্য। পৃথিবীর বস্তু দেখিতে উত্তম কিন্তু ভিতরে বিষের তুলা; উপরে উপরে দেখিলেই মন অক্ট করে. আর ভিতর দেখিলেই ত্যাগ হয়. ইহাই মায়া, ইহা চঞ্চলতার প্রকাশ। বিভা অর্থাৎ ব্রহ্মবিভা বা ক্রিয়ার পর অবস্থা এবং অবিদ্যা অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্যতীত অস্তা সমস্ত অर्थी९ অग्र पिट्ठ मन। এই অग्र पिट्ठ मन पिट्लिंट अर्थी९ क्रियांत পর অবস্থায় না থাকিলেই অযুক্ত। তখন ইন্দ্রিয়ের দারায় বিষয় সকল মনে আবৃত হওয়ায় ক্রিয়ার পর অবস্থার অনুপলব্ধি। বিষয়ে মন যাওয়ায় ইন্দ্রিয় সকল তুর্ববল হয়, এই তুর্ববলতা প্রযুক্ত মন ক্রিয়ার পর অবস্থা অনুভব করিতে পারে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন মনে থাকায় ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে যাইতে না পারায় গন্ধাদি কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না। ক্রিয়ার পর অবস্থা আর প্রলয় তুইই এক। তিন গুণের অতীত এই ক্রিয়ার পর অবস্থা। যথন ভাব হইতেছে তথন ছই হইল। আবার প্রকৃষ্ট প্রকারে যখন অভাব হইল অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা হুইল তখন নিরবয়ব, যখন নিরবয়ব তখন কিছুই নাই, তখন ব্রহ্মেলীন হওয়ায় নিবৃত্তিহইল অর্থাৎ সকল প্রকার বৃত্তি শৃষ্ম হইল। তাই সকল বস্তুর লয় কল্পনা হইতে পারে না, কারণ তথন তুমিই লয় হইয়া গিয়াছ, অক্সান্ত বন্ধ যেমন তেমনই রহিয়াছে। নিরবয়ব যখন হইল তখন সমস্ত

পদার্থের পরমাণু বিশেষরূপে বিভাগ হইয়া ত্রন্ধে মিশিয়া গেল অর্থাৎ পৃথিবীর অণু জলে, জলের অণু তেজে, তেজের অণু বায়ুতে, বায়ুর অণু শৃষ্মে, শুলোর অণু ব্রন্ধে: এই প্রকারে যাহা বিস্তার হইয়াছিল তাহা সম্কৃতিত रहेन, भारत राथान बच्चानु नारे महेथान चाउँकारेया थाकिन। रेहारे ক্রিয়ার পরাবস্থা। আকাশ অতিশয় সৃ**ন্ধ হেতু যেমন অনুভব করিতে** পারা যায় না অথচ কিছু আছে বলিয়া মনে হয়, তেমনি আকাশাপেকা সূক্ষ নিরবয়ব ব্রহ্মাণু অমুভব করিতে পারা যায় না, অথচ কিছু আছে বলিয়া বোধ হয়। অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থা কিছই নহে, এই কিছই নহে অবস্থাই ব্রহ্ম, উহাতেই সকলকে লয় হইতে হইবে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন মূর্ত্তি দেখা যায় না, উহা সর্ববগত। মন যখন কোন বস্তুতে তখন আবরণ, আর যখন কোন বস্তুতে আটকাইয়া নাই তথন নিরাবরণ। ক্রিয়ার পর অবস্থার আকাশ সর্বগত ও নিরাবরণ। তাই ক্রিয়ার পরাবস্থা ব্যতীত সংসারে আর কিছুই হিতকারী নহে। তিনিই অভয়পদ, বিভূ, পবিত্র ও মহান হইতেছেন। তিনিই সকলের আদি, নিধি এবং কুটস্ত স্বরূপ বিশাল নেত্র এবং চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র হইতেছেন। এই ক্রিয়ার পরাবস্থা হঠাৎই আসে. কিন্তু যখন আসে সেই অবস্থায় যত দীর্ঘ সময় থাকা যায় তাহাই ভাল বা সেই অবস্থায় থাকা উচিত। এই অবস্থাকে ভঙ্গ করা আত্মহত্যার সমান।

যোগিরাজকে কি বৈষ্ণব বলা যায় ? তিনি কি শৈব, শাক্ত, সৌর

যোগিরাজকে কি বেশ্বব বলা যায়? তিনি কি শেব, শাক্ত, সোর
অথবা গাণপতা ? তিনি কিছুই নহেন, আবার তিনি সবই। এ বিষয়ে
তিনি নিজেই তাঁহার দিনলিপিতে প্রমাণ রাখিয়াছেন। তিনি সকল প্রকার
কৃষ্ণ বিষ্ণু দেখিয়াছেন, সকল প্রকার শিব মহাদেব দেখিয়াছেন, সকল প্রকার
কালী সহ নানান দেবী দেখিয়াছেন, সৌরমতে নানাপ্রকার আত্মসূর্য্য
দেখিয়াছেন, গণপতি দেখিয়াছেন। তিনি কোন বিশেষ মত বা পথের
সাধক ছিলেন না, সকল মতের বা পথের মিলন তাঁহাতে ঘটিয়াছিল।
তিনিই একাধারে পরম বৈষ্ণব, একাধারে পরম শৈব, পরম শাক্ত, পরম সৌর
এবং পরম গাণপত্য। এ বিষয়ে তাঁহার যাহা কিছু দর্শন হইরাছে এবং
দিনলিপিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে দেওয়া হইল:—

- 3। "ইহাঁ কালীজি বিরাজমান—খালি কালী নহি সবকোই শ্লানে কুছ লাহি আউর সব কুছ—আছা ক্যা মজা হয়।"—এইখানে কালী বিরাজমান, কেবল কালী নহে পরস্ত সকলেই অর্থাৎ কিছুই নহে আবার সব কিছুই। এই দর্শনে ভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন—আহা কি মজা।
- ই। "লোল জিহবা মালুম হয়া কালীকা। ইছ জিহবা জব তালুমূলমে লপট জাতা হায়। জিন্ত আউর উঠা আউর ইছ মালুম হোতা হায় কি নিদ ছোড় দেনা। আউর বড়া মজা মালুম হয়া আউর বাস্থলিকা আওয়াজ আউর সাক বজনে লগা।"—কালীর লালসাযুক্ত লকলকে জিহবা ব্বিলাম। আমার এই বর্তমান জিহবা যখন তালুমূলে আটকাইয়া গেল তখনই ইহা ব্বিলাম। ইহারই প্রতীক স্বরূপ মা কালীর জিহবা বহির্ম্মুখী। জিহবা আরও উপরে উঠিল এবং ইহা ব্বিলাম যে এই অবস্থায় নিজা ছাড়িয়া দিব। তখন খুবই মজা হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি স্বরূপ প্রাণায়ামের সময় বাঁশির আওয়াজ আরও পরিকার বাজিতে লাগিল।
  - ৩। "মহাদেব ও কালী দরশন হয়া—আজ থোড়া সকা ব্রহ্ম দেখা।"
    —মহাদেব ও কালী দর্শন হইল, আজ কিছুটা পরিষ্কার ব্রহ্ম দেখিলাম।
  - 8। "হাড়কা কালী দেখা, ফটিককা আউর জ্যোতিকা কালী দেখা।"
    —হাড়ের কালী দেখিলাম। ফটিক এবং জ্যোতির কালী দেখিলাম।
    - ৫। "সূর্ব্যহি কালীকা রূপ।"—আত্মসূর্য্যই কালীর রূপ।
- ৬। "নীলবর্ণ কালীজিকা শিরকা উপর দেখা।"—মস্তকের উপরে সহস্রারে নীলবর্ণ কালী দেখিলাম।
- ৭। সিংহের উপর এক দেবী মূর্ত্তি আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—
  "আধার চক্রমে জো দেবী খেতবর্ণ খেতবন্ধ পরিধান সিংহবাহিনিকো
  দেখা—কুলকুগুলিনী শক্তি।"—খেতবর্ণ খেতবন্ত্র পরিহিতা সিংহবাহিনী
  দেবীকে আধার চক্রে অর্থাৎ মূলাধার চক্রে দেখিলাম। তিনিই কুলকুগুলিনী
  শক্তিরূপা জগদ্ধাত্রী। এই দেহরূপ জগতকে তিনিই ধারণ করিয়া আছেন।
- ৮। "কালীকা চরণ দেখা।"—কালীর চরণ দেখিলাম। "কালীর নাম অর্থাৎ সূর্বের ধ্যান ও প্রাণায়াম কালীর পা এক ঐ পা হাই হইরাছে বাঁ পা ও ডাল পা অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্ব্য অর্থাৎ ইড়া ও পিললা।"—আছ-সূর্ব্যের ধ্যানই কালীর নাম। সুষ্মান্তর্গত প্রাণায়ামই কালীর পা, উহা এক, কিন্তু ঐ এক পা হাই হইয়াছে অর্থাৎ চক্ষল হইয়া ইড়া পিললায় গতি হওয়ায় ত্রই পা হইয়াছে। ইড়া অর্থাৎ চক্ষ এবং পিললা অর্থাৎ সূর্ব্য। ইড়া অর্থাৎ

বাঁ পা এবং পিঙ্গলা অর্থাৎ ডান পা। মায়ের এই ইড়া ও পিঙ্গলার্নপী চরণ ছুইটিকে ধরিলেই মাকে পাওয়া যায়। হাড়-মাংসের স্থুল চরণছয়ের চলিবার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। ইড়া পিঙ্গলার্নপী চরণছয় আছে বলিয়াই স্থুল চরণের অস্তিত্ব। চরণ অর্থে যাহা বিচরণ করে। ইড়া পিঙ্গলায় শাস বিচরণ করে বলিয়াই দেহের অস্তিত্ব। তাই যোগিরাজ বলিয়াছেন— "চরণ য়ানে দোনো শাসা যয়সা চরণ এ স্থান ছোড়কে জাতা হয় ওএসাহি শক্তি শাসাকা।"—চরণ অর্থাৎ ছুই শ্বাস, চরণ যেমন এক স্থান ছাড়িয়া অপর স্থানে গমন করে, শ্বাসও তেমনি এই দেহকে ছাড়িয়া নৃতন দেহে গমন করে।

৯। কপালের উপর একটি স্থ্য আঁকিয়া তাহার পাশে লিথিয়াছেন—
"সূর্য্য ওহি কালী - সূর্য্যকা রূপ আইর হমারা রূপ এক হয়।"— এই
যে আত্মস্থা দেখিতেছি উহাই কালী। সেই আত্মস্থাের রূপ এবং আমার
রূপ একই অর্থাং যাহা কালীর রূপ তাহাই আমার রূপ, অভিন্ন। কয়েক
দিন পর পুনরায় লিথিয়াছেন—"সূর্য্যই কালী সোই কালী হম সোই হম।"
অর্থাং যাহা আত্মস্থা তাহাই কালী, তাহা আমিই, সেই কালী আমিই।
ইহার ঠিক ত্বই দিন পর লিথিয়াছেন—"সূর্য্যই ব্রহ্মরূপ হয় এবং সূর্য্যই জগত
আধার হয় ওহি অটল ছয়—ওহি সূর্য্য ফির হম নিরাকার ব্রহ্ম হোতে
হয়—অব খাসাকা চলনা ও ন চলনা মালুম ন হোয়—বড়া মজা।"—এই
আত্মস্থা যাহা দেখিতেছি তাহাই ব্রহ্মরূপ এবং ইহাই জগতের আধার স্থল।
সবকিছুই ইহা হইতে উৎপত্তি এবং ইহাতেই লয় হয়। ইহাই সবকিছুর
দৃঢ় বা অচঞ্চল আচ্ছাদন। এই আত্মস্থারূলী কালীদর্শনে আগম নিগমরূপী
খাস-প্রশাস চলিতেছে কি চলিতেছে না কিছুই বোঝা যায় না অর্থাং কেবলকুস্তক অবস্থা। এই অবস্থায় বড়ই মজা অর্থাং আনন্দ। সেই আত্মস্থাই
আমি নিরাকার ব্রন্ধ।

১০। "কভি কভি নিলা যোকি ঠাণ্ডি কালীকা রঙ্গ হেয় রটন্তি নাম উনকা এসা ব্যাপ্ত হয়া কি জব্ প্রণামকো বটতে হেয় ততা বিচ্ বিচ্মে ঐহি রঙ্গকা সূর্য্য নজড় পড়াতা হেয়, কালীত এক হেয় শেকিন রঙ্গমে পরভেদ হেয়।"—কখনও কখনও শাস্ত নীল বর্ণের কালী দেখি যাহাকে রটন্তী বলা হয়। যখন প্রাণায়াম করিতে বসি তখন সেই কালী এমন হন যে কখনও কখনও ঐ রঙের আত্মসূর্য্য দেখা যায়। কালী একই কিছু বিভিন্ন রঙের দেখায় বলিয়া পৃথক মনে হয়।

- ১১। **"শক্তি ও মহাদে**বকা **লিঙ্গ দেখা।**"—মহামায়ার শক্তি ও মহাদেবের লিঙ্গ দেখিলাম।
  - ১২। "कां निका चंड़श दिन्या।"—कांनीत थंड़श दिन्याम ।
  - ১৩। "শক্তিরূপ ভগবতী দেখা।"—শক্তিরূপা ভগবতী হুর্গ। দেখিলাম।
  - ১৪। "ছিন্নমন্তা রূপ দেখা।"—ছিন্নমন্তা রূপ দেখিলাম।
- ১৫। "আন্তাশক্তি দেখা।"—আন্তাশক্তি অর্থাৎ সেই মহামায়া সনাতনী মহাত্র্যাকে দেখিলাম।
- ১৬। "আজ সোনেকা কালীসে ভেট ছয়া।"— আজ সোনার কালীর সঙ্গে দেখা হইল।
- ১৭। "সূর্য্যকে ঝালর স্নানে কিরীট। সূর্য্যসে কালীকা খড়গ হয়। সূর্য্যই মালিক। ওহি উত্তমরূপ সূর্য্যকা হয়।"—সেই আত্মসূর্য্যের ঝালর অর্থাৎ কিরীট। সেই আত্মসূর্য্য হইতেই কালীর থড়া হয়, সেই সূর্য্যই মালিক অর্থাৎ প্রধান। উহাই সেই আত্মসূর্য্যের উত্তমরূপ।
- ১৮। "ত্রই চাঁদ -মহাদেব কালী দর্শন হয়।"- জুইটি চাঁদ অর্থাৎ মহাদেব ও কালী দর্শন হইল।
- ১৯। একটি শ্রামা মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—
  "শ্রামাস্থলরী রূপ। কালীরূপ দেখা বছন্ত দেরতক।"—এই প্রকার
  শ্রামাস্থলরী রূপ দেখিলাম। দীর্ঘ সময় কালীরূপ দেখিলাম। ১৮৭৩ খঃ
  ১৩ই আগন্ত কালীর গলার মালা আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—
  "শহাকাল—এহি আপনা রূপ—এহি ঘটাকাশ—এহি কালীজিকে মালা
  গলেমে—ইহ মালা গলজায় য়ানে নহি রহে তো সবকে উপর অজর অমর
  ঘর হয়—ওঁহা জানেসে হিরু ঘরকা থ মিলতা হয়—উসি ছিরমে আজ
  দোমিনিট রহে—সবেরে, ছুঁই হমেশা রহনা চাহি। হমহি সূর্য্য হয় ফির
  উলটকে সূর্য্য হমহি—হমহি নিরাকার ব্রহ্ম।"—ইহাই মহাকাল, ইহাই
  নিজের রূপ, ইহাই ঘটাকাশ, আবার ইহাই কালীর গলার মালা। এই
  মালা যখন গলিয়া যায় অর্থাৎ যখন থাকে না, তাহাই সবার উপর অজর
  অমর ঘর; সেইখানে পৌছাইলে স্থির ঘরের চাঁই পাওয়া যায়, সেই স্থিরঘরে
  আজ সকালে ছুই মিনিট অবস্থান করিলাম। সেই স্থির ঘরে সর্ব্বদার জন্য
  থাকা চাই। আমিই আত্বসূর্য্য আবার উপটাইলে ঐ আত্মসূর্য্যই আমি,
  আমিই নিরাকার ব্রহ্ম।

- ২০। "ইড়া পিকুলা ষ্ট্চক্র যোকী স্ব্যুয়ামে মিলকে পত্নকে রূপ সাক্ষ্ মালুম হোতা হেয় উহিকে উপর সরস্বতী হেয় দেখা।"—ইড়া পিললা ও বট্চক্র যাহা সূর্য়াতে মিলিয়া পায়ের রূপ হইল তাহা পরিষ্কার ব্রিলাম, উহার উপর সরস্বতী আছেন দেখিলাম।
- ২১। "সুর্যাকে ভিতর পল্মকা বন বীণাপাণিকে দেখা।"—আত্মসূর্য্যের ভিতর যে পল্মবন অর্থাৎ ষট্চক্রের অবস্থান সেথানে বীণাপাণিকে দেখিলাম।
- ২২। "বিষ্যাৎপ্ৰভা পুষ্প সদ্শ রক্তবর্ণ কামবীজ বাগদেবী দেখা"—
  বিহাতের মত প্রভা বিশিষ্ট পুষ্প সদৃশ রক্তবর্ণ কামবীজ বাগদেবী দেখিলাম।
- ২৩। হাতির পিঠে সাবিত্রী ও ব্রহ্মার মূর্ত্তি আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—"সরস্বতী বিনায়ক অর্থাৎ সাবিত্রী সহ ব্রহ্মা হস্তিবাহন দেখা।"—সরস্বতী ও গণেশ অর্থাৎ ব্রহ্মা ও তাঁহার পত্নী সাবিত্রী সহ হস্তিবাহন দেখিলাম।
- ২৪। "গণেশ কৃটস্থ অক্ষরকে ভিতর য়ানে চতুমুখি ব্রহ্মা দেখা।"
  —কৃটস্থ অক্ষরের ভিতর গণেশ অর্থাৎ চতুর্মুখ ব্রহ্মা দেখিলাম।
- ২৫। "অব ধ্বনি মূনে রাখাজিকা দর্শন ভয়া।" এখন ওঁকার ধ্বনির মধ্যে রাখাজির দর্শন হইল।
- ২৬। "সুর্ব্যকে ভিতর গণেশকা মূর্ত্তি সাফ দেখা।"—আত্মসূর্য্যের ভিতর গণেশের মৃত্তি পরিকার দেখিলাম।
- ২৭। "ব**ইশুগুকা গণেশ নারায়ণসে নিকিলে দেখা।"—গুঁ**ড় ছাড়াঃ গণেশ নারায়ণ হইজে বাহির হইলেন দেখিলাম।
- ২৮। সর্পবং কুলকুগুলিনীর চিত্র আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—
  "এহি কুলকুগুলিনী সার্দ্ধবৈধন্তারা সম্মন্তুলিল বেষ্টিনীং ভুজগাকার
  রূপিনিং—এয়সা দেখনেমে আতা হয়।"—ইহাই কুলকুগুলিনী, ইহা!
  সর্পর্নপে সাড়েতিন পাকে সম্মন্তু লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া আছেন এই রকম
  দেখিতে পাওয়া যায়। পুনরায় একটি ওঁকার ক্রিয়ার ছক্ অঙ্কন করিয়া
  তাহার পাশে লিখিয়াছেন—"শরীরকে ঈশান কোনমে শয়্বভু কুগুলিনী
  বেষ্টিত অলন্ত গদ্ধককা রংমশালকে মাফিক লেকন ছির স্বেতবর্ণ সর্পাকার
  দেখা।"—গরীরের ঈশান কোনে সেই কুলকুগুলিনী সর্পাকার রূপে বয়্বভু
  লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া আছেন যাহা অলন্ত গদ্ধকের রংমশালের মক্ত দেখিতে,
  কিন্তু উহা প্রকৃত পক্ষে ছির ও শেতবর্ণ।

২৯। ২২শে জামুয়ারি ১৮৭০ খঃ লিখিয়াছেন—"চন্দ্র সূর্ব্য জ্যোতি দোনো তরক দেখা—বিশ্বনাথকা লিল অ্যুমারূপ বিচমে দেখা—তন্ত্রপ্রমাণং—যোনি ব্রহ্ম কদাকারং অন্তরাত্মনি চিন্তরেং।"—কুটস্থে গুই পাশে চন্দ্র স্থ্যের জ্যোতি দেখিলাম, তাহার মাঝে অ্যুমারূপ বিশ্বনাথের লিঙ্গ দেখিলাম। এ বিষয়ে তন্ত্রে প্রমাণ আছে যে উহাই সেই ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ স্বকিছুর উৎপত্তিস্থল যাহা অন্তর্মুখী ধ্যানে লাভ কর। যায়। পুনরায় একটি

দিনলপদ্ম আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—"দিনলপদ্ম কোটি চন্দ্রপ্রভা জসা দেখা।"—দিনলপদ্ম অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র যাহা কোটি কোটি চন্দ্রপ্রভা বিশিষ্ট দেখিলাম। ১২ই আগষ্ট ১৮৭৩ খৃঃ লিখিয়াছেন—"পাঁচ সূর্য্যকা উদয় সূর্য্য হৈ হয় স্বেড

ধ্বজা। সূর্য্য নারায়ণ মালিক—ওহি সূর্ব্য মালিক—ওহি সহস্রাংশু হয়।"
—পাচ সূর্য্যের উদয় হইল, সেই আত্মসূর্য্যই শ্বেডধ্বজা। সেই আত্মসূর্য্যই নারায়ণ ( সবিতৃ-মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ )। তিনিই মালিক এবং তিনিই সহস্র সূর্য্যের কিরণ বিশিষ্ট। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া সঞ্জয় বলিয়াছেন—

দিবি সূর্য্যসহস্রস্ত ভবেদ্ যুগপত্বথিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্তান্তাসস্তস্ত মহাত্মনঃ ॥

সঞ্জয় অর্থে সমাক্রপে জয় হইলে যাঁহার প্রকাশ হয় অর্থাৎ দিবাদৃষ্টি। সেই দিবাদৃষ্টি ছারা মনের সমীপে উক্ত হইল। দিবি শব্দে আকাশ। আকাশে যদি সহস্র সূর্য্যের প্রভা একসঙ্গে উদিত হয়, তাহা হইলে সেই মহাত্মার প্রভাব সদৃশী হইতে পারে। অর্থাৎ সেই জ্যোতির্ময় মহান্ রূপের কোন তুলনা হয় না, উহাই কুটস্থ ব্রন্মের রহৎ রূপ। তাই বলিতেছেন যদি সহস্র সূর্য্যের জ্যোতি একত্র মিলিত হয় তাহা হইলে ঐ মহান্ আত্মার মত হইতে পারে।

<sup>(</sup>১) গীতা ১১৷১২

<sup>(</sup>২) এই স্ব্য এবং মহাশৃত সম্বন্ধে শাস্ত্রের নানান জায়গায় ঋষিরা নানাভাবে বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা কোন্ স্ব্য এবং কোন্ মহাশৃত্য সে সম্বন্ধ পরবর্তিকালে সকল পণ্ডিত ও ভায়কারগণ আকাশে উদীয়মান স্ব্য এবং দৃত্যমান এই আকাশকেই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যোগিরাজ্ঞ বলিয়াছেন আকাশের এই স্ব্যুও অনিত্য, অতএব শাস্ত্রোক্ত ঐ স্ব্যু হইল আত্মস্ব্য ; যাহা নিত্য, শাশত ও অবিনাশী। উহা কেবল যোগিগণই দেখিতে সক্ষম। গীতাতে অৰ্জ্নও ঐ আত্মস্ব্যের কথা বলিতে গিরাঃ বলিয়াছেন আকাশের এই স্ব্রের মত সহস্র স্ব্যু যদি একত্তে উদিত হয় ভাহা হইকে

# এই সহস্রাংশ্ত দর্শন করিয়া অর্জুন বলিয়াছেন— স্বক্ষরং পরসং বেদিতব্যং স্থমস্থ বিশ্বস্থ পরং নিধানম্। স্থমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্থং পুরুষো মতে। মে॥

সেই মহান্ আত্মস্র্যোর মত হইতে পারে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে গীতাতে এই স্ব্রোর কথা বলা হয় নাই, উহা আত্মস্ব্যা। এই ভাষ্য কেবল যোগিরাজই করিয়াছেন কারণ এই উপলব্ধি তাঁহার হইয়াছিল, আবার শুধু উপলব্ধিই নহে তিনি উহা বার বার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; যাহা অভ্পুনেরও হইয়াছিল।

আবার শাস্ত্রোক্ত মহাশৃত্য সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সকল পণ্ডিত ও ভাষ্যকারগণ দৃষ্যমান এই শৃতকেই বলিয়াছেন বা পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে বহু উদ্ধে যে শৃত তাহাকেই বলিয়াছেন। কিন্ত যোগিরাজ বলিগাছেন এই শৃশ পঞ্চত্তের শেষ ভূত যাহা স্কুল থেকে স্কল হইতে হইতে শেষ স্ক্র মহাভূত। অতএব এই শূলও সুল হওয়ায় মহাশূল নহে। এই শূলও অনিতা; তবে ইহা সীমাহীন হওরায় পরিমাপ করা যায় না। এই শৃত শেষ মহাভূত হওয়ায় ইহারও গুণ আছে, ইহা গুণাতীত নহে। তাই তিনি মহাশৃত সম্বন্ধে বলিয়াছেন এই শৃল্যের ভিতরে যে শৃত্ত অর্থাৎ যে শৃল্যের অন্তিত্বে এই শৃত্যের অন্তিত্ব, যিনি স্বাচ্ছ অবিনাশী ও নিওঁণ, যাহা হইতে এই শ্রের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় তিনিই মহাশুল এবং সেই মহাশৃত্তই প্রস্ধা সেই মহাশৃত্ত এই শৃত্তের অভ্যন্তরে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। সেই মহাশৃত্তের উপলব্ধি বা প্রভাক্ষদর্শন তাঁহার বার বার হইয়াছিল বলিয়াই তিনি এই ভাষ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভধু তাহাই নহে তাঁহার উপলব্ধির দিনলিপিগুলি দেখিলে বোঝা যায় তিনি সাধন করিয়া সেই স্বচ্ছ অবিনাশী নিওঁণ মহাশুলরপী পরত্রকোর সহিত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছেন, লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাই বেদান্ত প্রতিপাল সাধনার শেষ বা চূড়ান্ত অবস্থা। সেই মহাশূগুরূপী পরত্রকোর সহিত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইলে আর তুই বলিবার কেহ থাকে না, উহাই অধৈত অবস্থা। আর তাহার পূর্বের সকলেরই দৈত অবস্থা। এই আত্মপূর্য্য ও মহাশূলকে জানাই গীতা ও বেদাস্ক প্রতিপাছ জ্ঞান বা চূড়াস্ক অবস্থা। দিব্ শব্দে আকাশ অর্থাৎ সেই শ্বচ্ছ অবিনাশী মহাশৃত। সেই মহাশৃত হইতে যাহার উৎপত্তি অর্থাৎ প্রথম প্রকাশ তিনিই দেবতা ইইতেছেন। তাই যোগিরাজ বলিয়াছেন ঐ ক্বফও মহাশ্রে মিলিয়া গেলেন, কারণ উহাও অনিতা। কেবল সেই মহাশূরুই নিতা হইতেছেন ; ইহাই যোগিরাজের বক্তব্য।

## (১) গীকা ১১।১৮

ভূমিই অক্ষর পরম ব্রহ্ম, ভূমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য, ভূমিই এই বিশ্বের প্রকৃত আশ্রয়ন্থল, ভূমিই অব্যয় ও শাখত ধর্মগোপ্তা এবং ভূমিই সনাতন প্রুষ ইহাই আমার অভিমত। অর্থাৎ ভূমিই কৃটস্থ চৈতক্ষ ও স্থিরপ্রাণরূপ অক্ষর পুরুষ কারণ তোমার ক্ষয় নাই। আর কৃটস্থের উর্জে সহস্রারে ভূমিই অব্যক্তরূপী মহাপ্রাণ পরমব্রহ্ম; একমাত্র জানিবার বস্থা, তাই তোমাকে জানারপ আত্থনানই প্রকৃত জ্ঞান। অতএব তোমাকে জানিলে আর জানিবার কিছু বাকি থাকে না, তাই ভূমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য। ভূমিই জ্ঞাতের প্রধান আশ্রয় কারণ অব্যক্ত ব্রহ্মের যে স্থিরাবস্থা সেই স্থিরাবস্থার শেষ না থাকায় জগতের আধার স্বরূপ পরমাশ্রয় ও নিত্য অর্থাৎ স্থির প্রাণ । ভূমিই শাখত ধর্মগোপ্তা অর্থাৎ সনাতন ধর্মের পালক কারণ সনাতন ধর্মের যোগক্রিয়ার অভ্যন্তরে ভূমিই গুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছ যাহা গুরুপদেশরূপ উপায় ঘারা একমাত্র এই রহস্থ ভেদ করিতে পারা যায়। আর ভূমিই সনাতন আদি পুরুষ কাবণ তোমার আগেও কেহ নাই পরেও কেহ নাই, ইহাই আমার অভিমত।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে যেমন অর্জুন এই অমিততেজ্ব বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তেমনি বাবাজি মহারাজের প্রসাদে যোগিরাজ্বও অর্জুনের স্থায় বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছেন, সহস্র স্থায়ের কিরণ বিশিষ্ট সহস্রাংশ্ব দেখিতেছেন। ইহাই শশিস্থ্যনেত্রম্।

এই বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের মত সাধকও অতি ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু যোগিরাজ বলিতেছেন—"আদিত্য সেরা পুরুষ হয়—অব সহজে আওএ জায়।"—ঐ সহস্রাংশুই সেরা পুরুষ অর্থাৎ প্রধান, উহা এখন চোখ ব্রিলে সহজেই দর্শন হইতেছে এবং চোখ থুলিলে চলিয়া যাইতেছে, এই অবস্থা তাঁহার এখন সহজ বভাব-সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার কয়েকদিন পর একটি সহস্রদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—"অয়সাহজারো চক্র ময় হরক সমেত মালুম হোতা হয় সহস্রারমে।"—সহস্রারে যে হাজার দল বিশিষ্ট চক্র তাহার প্রতিটি দলের বীজ সমেত দেখিলাম।

৩০। "শ্বেত দীপবাসি নারায়ণ দেখা।"—শ্বেত দ্বীপ অর্থাৎ চক্রদ্রীপ বা বিষ্ণুধাম। কুটস্থে যে চন্দ্র লক্ষিত হয় সেই চন্দ্রের অন্তর্গত নারায়ণকে দেখিলাম। পুনরায় লিখিয়াছেন—"সুর্ব্য নারায়ণ রূপ দেখা।"—কুটস্থে যে আঅস্ব্য দেখা যায় তাহার অন্তর্গত নারায়ণকে দেখিলাম। আবার লিখিয়াছেন—"ক্যোতির্মন্তর শেতবর্ণ মহাদেবের রূপ দেখা, বড়া আনক্ষ ছরা।"—সেই চন্দ্র সূর্য্যের অভাস্তরে জ্যোতির্ময় খেতবর্ণ মহাদেবকে দেখিলাম এবং বড়ই আনন্দ হইল। ইহার পর লিখিয়াছেন— "জ্যোতির্মপ লাল ডোরা অ্যুমাকো কিনারে মেছিন দেখা—পছলে জ্যোতির্ময় লিল দেখা কিনারে মেছিন দেখা—পছলে জ্যোতির্ময় লিল দেখা কিনারে গ্রেছিন দেখা—পছলে জ্যোতির্ময় লিল দেখা মিহি জ্যোতির্ম্ম লিল দেখিলাম কিন্তু উহা শৃষ্টের রূপ দেখিলাম। ইহার প্রের্ব জ্যোতির্ময় লিল দেখিলাম কিন্তু উহা শৃষ্টের ভিতর যে শৃষ্ট সেই মহাশৃষ্টে মিলিয়া গেল। ইহার পর আরও অগ্রসর ছইয়া লিখিলেন—"নক্ষত্র লোক দেখা।"—যেখানে বৃহৎ চন্দ্র সূর্য্য নাই অথচ সবকিছুরই প্রকাশ দৈই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকাসমূহের অবস্থান-স্থান দিবা সর্ব্বরীকে দেখিলাম। নক্ষত্র—ন ক্ষয়ঃ অত্র — যেখানে অবস্থান করিলে আর ক্ষয় নাই অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থারেপ স্থিরাবস্থা। এই প্রকার স্থিরাবস্থায় কৃটক্ষের অভ্যন্তরে ক্রন্যাকাশে স্থির গ্রুবতারারূপ উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়।

৩১। "জ্যোতরপ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ দেখ।।"—জ্যোতিরপ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ দেখিলাম।

৩২। ছইটি কাল মূর্ত্তি আঁকিয়া তাহার পাশে লিথিয়াছেন—"রাধাক্রফ সাধিষ্ঠান পল্লে কৃষ্ণবর্গ দেখা।"—সাধিষ্ঠান পল্লে কৃষ্ণবর্গ রাধাকৃষ্ণ দেখিলাম।

৩৩। ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ খৃঃ লিখিয়াছেন—"মহাদেবকা ত্রিশুল — বিষ্ণুকা স্থদর্শন চক্র—ব্রহ্মাকা দশু পঞ্চদেবতা দেখা—সত্য হে ভগবান ।"—মহাদেবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর স্থদর্শনচক্র, ব্রহ্মার দশু ও পঞ্চদেবতা ( গণেশ, স্থা, বিষ্ণু, শিব ও ছুর্গা) দেখিলাম। ভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন হে ভগবান্ তুমিই সত্য।

৩৪। "সপ্তঋষি ও চার মনু দেখা।"—সপ্তঋষি ও চার মনু দেখিলাম। সপ্তঋষি—ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্তা, পুলহ এবং ক্রতু। মনু—বিন্নার পুত্র, মনুয় জাতির আদি পুরুষ। চতুর্দ্দশ মনুর কথা জানা যায়—স্বায়জুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাকুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, বন্ধসাবর্ণি, ক্রন্তসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। কিন্তু যোগিরাজ চার মনু দেখিতেছেন। এবিষয়ে খ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বের চত্বারো মনবস্তথা। মন্তাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥১

<sup>(</sup>১) গীতা ১৭৬

অর্থাৎ সাত মহর্ষি, তাঁহাদেরও পূর্ব্বর্তি চারিজন—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনংকুমার; চৌদ্দজন মন্থ ইহারা সকলে আমার প্রভাবযুক্ত এবং হিরণ্য-গর্ভরূপ আমারই সংকল্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং এই জগতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমস্ত লোক ঘাঁহাদের সন্তান। এখানে যোগিরাজ পূর্ব্বর্তি ঐ চার মন্থকে অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনংকুমারকে দেখিতেছেন।

- ৩৫। "শ্ৰীনাথকা দৰ্শন হয়া।"—শ্ৰীনাথ অৰ্থাৎ লক্ষ্মীপতি শ্ৰীবিষ্ণুর দৰ্শন হইল।
- ৩৬। "শেষনাগপর হরি সয়ন কিএ হয় হৃদয়মে দেখাতা হয়।"
  —হৃদয়পদ্মে দেখিলাম শেষনাগের উপর হরি শয়ন করিয়া আছেন। অর্থাৎ
  অনস্কনাগরূপ শ্যায় শ্যুনকারী নারায়ণকে দেখিলাম।
- ৩৭। "কৃষ্ণকা শেষনাগপর শয়ন—এমুসা রূপ আঁখোসে দেখা।"
  —কৃষ্ণ শেষনাগের উপর শয়ন করিয়া আছেন এইরূপ থালি চোখে দেখিলাম। এই রূপ কেমন তাহা দিনলিপিতে আঁকিয়া রাখিয়াছেন।
  - ৩৮। "অনন্তদেব দেখা।"—অনন্তদেব নারায়ণকে দেখিলাম।
  - ৩৯। "রু**ত্রবাজ দেখা**।"—রুত্রবাজ শিবকে দেখিলাম।
- ৪০। "মৎস্থাবতার দেখা।"—বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে মৎস্থা-বতারকে দেখিলাম। দশ অবতার—মৎস্থা, কুর্মা, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বৃদ্ধ ও কন্ধী।
- ৪১। "বরাহ্মবতার দেখা।"—দশ অবতারের মধ্যে বরাহাবতারকে দেখিলাম।
- 8২। "শিব সনক শক্তি—রামচন্দ্রকা ধনুক দেখা"—শিব, ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক ও শক্তিরূপা জগন্ধাত্রি এবং রামচন্দ্রের ধনুক দেখিলাম।
  - 80 । "नात्रप्रका विन् एम्था ।"-नात्रप्रत वीवा एविलाम ।
- 88। "মোগল দরবান ভগবানকা দেখা।"—ভগবানের মোগলরূপী দরোয়ানকে দেখিলাম। এখানে তিনি দিনলিপিতে একটি মুসলমানের ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছেন।
  - 8৫। ''विक्रुं किका श्रम प्रथा।"—विक्रुशन प्रिश्नाम।
  - 86। "नाताञ्चल **(नथा**।"—नाताञ्चलक प्रतिशाम।
- 89। "পঞ্চানন শক্তিরূপ দেখা।"—পঞ্চানন অর্থাৎ শিবের শক্তি-রূপকে দেখিলাম অর্থাৎ শিবশক্তি। এখানে তিনি শিব এবং তাঁহার শক্তিকে অভিন্ন দেখিয়াছেন।

- 8৮। "मक्सीनात्राञ्चल (दशाः।"—मन्त्री नात्राञ्चलक (दिमाम।
- ় ৪৯। "ত্রিশুল মহাদেবকা দেখা।"—মহাদেবের ত্রিশূল দেখিলাম।
- ৫০। "কৃষ্ণ কালীজি ভয় রাহ দেখা লেকিন কুছ বোলে নেহি।" —কৃষ্ণ কালী হইলেন দেখিলাম অর্থাৎ কৃষ্ণকালীরূপ কিছু কিছু বলিলেন না।
- ৫১। **"কৃষ্ণকা রূপ—ওঁকার হরিকা রূপ দেখা।''—কুষ্ণে**র রূপ, হরির ওঁকার রূপ দেখিলাম।
- ৫২। "সর্ববিষ্ট বিরাজমান ওঁকারসে পরে পুরুষোত্তম নারায়ণক।
  ক্ষপ ইসি ঘটমে সূর্য্যকো দেখত দেখত মালুম হোতা হয়।"—এখানে তিনি
  দিনলিপিতে একটি পুরুষোত্তম নারায়ণের রূপ আঁকিয়া তাহার পাশে
  লিখিয়াছেন—এই দেহরূপ ঘটে কুটস্থে স্থিতি প্রাপ্তি হওয়ায় যে আত্মসূর্য্য দেখ। যায় সেই আত্মসূর্য্যকে দেখিতে দেখিতে ওঁকারের অতীত সর্ব্বঘট
  বিরাজমান যে পুরুষোত্তম নারায়ণ তাহা বুঝিলাম।
- ৫৩। "ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ দেখা"—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে দেখিলাম। এই প্রধান তিন দেবতাকে তিনি একই সঙ্গে দেখিতেছেন।
- ৫৪। ''দশমহাবিতা দেখা।''—কালী, তারা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাদেবীকে দেখিলাম।
- ৫৫। "কর বৃক্ষ নাল—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ পঞ্চদেবতা দেখা। করবৃক্ষ আসল।"—করবৃক্ষ নাল এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ সহ পঞ্চদেবতা দেখিলাম। এ করবৃক্ষ বা করতকই আসল। "ভারি পরদা বিচকা জিসমে লখান জায় উহু পরমপুরুষ যো অনাদি নিরাকার আপনে মে হয় য়ানে আঁখ এক যো হয় করবৃক্ষ। উক্ষে বাদ কির এক লঘা দেখা যো লেজাতা অভ্যুপদকো উহু সূর্য্যসে পয়দা হয় যো সূর্য্য স্বল্যমে মিলা হয়। এই হয় শিবলিক ইসকা বর্ণ নকো করসকে এই তুমহো ইহু ছোড়ায়কে ত্বসরা কোই নহি।"—কৃতৃস্থের মধ্যে যে ভারি পরদা তাহাতে যাহা দেখা যায় তিনিই পরমপুরুষ, আবার তিনিই অনাদমধ্যান্ত নিরাকার স্বয়্রভু স্বরূপ, আবার যখন স্বছ কৃত্ত্বরূপী একচক্ষ তখন তিনিই করবৃক্ষ বা করতক। ইহার পর এক লম্বা দেখিলাম যিনি অভ্যুপদে পৌছাইয়া দেন, যিনি আত্মপ্র্যা হইতে উৎপত্তি হন, আবার সেই আত্মপ্র্যা মহাশ্যে মিলিয়া ফান। এই যে লম্বা জ্যোতিরূপ দেখিতাই ইহাই শিবলিক, ইহার বর্ণনা যোগিগণই করিতেপারেন, ইহাই তুমি আমি সকলে আবার ইহাব্যতীত ছিতীয় কেহ নাই। ব্রহাত পারেন, ইহাই তুমি আমি সকলে আবার ইহাব্যতীত ছিতীয় কেহ নাই।

- ৫৬। "কিসোর মৃতি দেখা।"—ভগবানের কিশোর মৃতি দেখিলাম।
- ৫৭। "জ্যোতির্মায় স্বেতবর্গ মহাদেবের রূপ দেখা—বড়া আলন্দ ছয়া।"—জ্যোতির্মায় শ্বেতবর্ণ মহাদেবের রূপ দেখিলাম, বড়ই আনন্দ হইল।
- ৫৮। গুরু নানকের এক মূর্ত্তি আঁকিয়া তাহার পাশে লিখিয়াছেন—
  "নানকসাব সূর্য্যকা মূর্ত্ত হয়।"—নানকসাহেব আত্মসূর্য্যের মূর্ত্তিমান্ প্রতীক।
  - ৫৯। "দ্বিদল পদ্ম ( আজ্ঞা চক্র ) জয়সা দেখনা চাহিএ"—



দ্বিদলপদ্মরূপী আজ্ঞাচক্র যেমনটি দেখা চাই।

গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া ইহা বলা যায় যে বেদ, বেদাস্থ, উপনিষদ্, গীত। প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থগুলিতে ঋষিরা ব্রহ্মজ্ঞের যে যে অবস্থাগুলির বর্ণনা ক্রমান্থবায়ী ব্যক্ত করিয়াছেন, যোগিরাজের উপলব্ধির ডায়েরিগুলি দেখিলে পরিকার বোঝা যায় যে তাঁহারও সেই সকল উপলব্ধি সম্পূর্ণরূপে হইয়া আর্ষ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেজন্য নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে তিনিছিলেন ভারতের অন্ততম ঋষি।

ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন মহাযোগী, উপদেশ দিতেতেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন "ঈশ্বর কি !"

যোগিরাজ বলিলেন—"ঈশ্বর কি জান ? এই যে তৃমি 'ঈশ্বর কি' কথাটি যে শক্তির দ্বারায় বলিলে তিনিই ঈশ্বর। তিনি না থাকিলে 'ঈশ্বর কি' কথাটিও তুমি বলিতে পারিতে না। তিনিই সর্বাদা জীবকে ধারণ করিয়া আছেন তাই তিনি জগদ্ধাত্রী। রা অর্থে বিশ্ব এবং ধা অর্থে ধারণ করা। তিনিই জীবদেহকে ধারণ করিয়া আছেন, তাই তিনি রাধ।"

অপর একজন ভক্ত জিজ্ঞাস৷ করিলেন—"মৃত্যু কি !"

যোগিরাজ বলিলেন—"প্রাকৃতিক কারণে চঞ্চল প্রাণ স্থির হইয়া যাওয়াই মৃত্যু পদবাচা। সেই অবস্থায় জীবের কর্ম সংস্কার থাকে। কিন্তু সমাধি অবস্থার যে স্থির অবস্থা তাহাও মৃতবং, সে সময় কর্ম সংস্কার থাকে না। স্ক্ষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে শ্বাস গ্রহণকে জীবের জীবিত অবস্থা বলে এবং শ্বাস ত্যাগকে মৃত্যু অবস্থা বলে। কারণ শ্বাস ভাগে করিয়া আর যদি গ্রহণ করা না যায় ভাহা হইলেই জীবের মৃত্যু হয়। এই শাস-প্রশাসের গ্রহণ ও ত্যাগ ইহা যদি যথাক্রমে জীবের জীবিত ও মৃত অবস্থা হয়, ভাহা হইলে উহা জীবশরীরে সর্ব্ব দাই ঘটিতেছে। জনম-মরণ সর্ব্ব দাই হইতেছে। সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। অভএব উহা প্রকৃত মৃত্যু নহে। উহা জীবের খোলস বদলান। কারণ এই প্রকার মৃত্যু ঘটিলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। আসা যাওয়া চলিতেই থাকে। প্রকৃত মৃত্যু বন্ধে লীন হইয়া যাওয়া, উৎপত্তিস্থলে পৌছিয়া যাওয়া, যেখানে গেলে আর পুনরাবর্ত্তন থাকে না অর্থাৎ আর পুনর্জন্ম হয় না।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন। মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিছতে॥

হে অর্জুন; ব্রহ্মলোক হইতেও সকলে পুনরাবর্ত্তনশীল হয়; কিন্তু আমাকে ( আত্মাকে ) পাইলে পুনরাবর্ত্তন রোধ হয়। অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে অস্থায়ী স্থিতিরূপ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত ইলেও পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে, যতক্ষণ পর্যান্ত সম্পূর্ণরূপে তৎপ্রাপ্তিরূপ স্থিতি লাভ না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যান্ত মুক্তির সম্ভাবনা নাই। অস্থায়ী স্থিতি হওয়ার দরুন ঐ স্থিতি রহিত হইলেই মন আবার উর্দ্ধন্থান হইতে নিমে চ্যুত হয় এবং প্রাণ পুনরায় চঞ্চল হওয়ায় পুনঃ শ্বাস গ্রহণরূপ পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু যথন তদুর্দ্ধে স্থায়ী স্থিতি হয় অর্থাৎ মনের লয় অবস্থা হয়, সে স্থিতির আর শেষ নাই, উহাই নিঃশেষরূপ স্থিতি। দেহান্তের পুর্বেষ্ব এইরূপ স্থিতিলাভ হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

১৮৮৬ খৃঃ (তারিথ নাই) দিনলিপিতে লিখিয়াছেন—"কথোপকথন নবহাধর সহিত।" নবহাধর সহিত অর্থে অহিমতেজাঃ আত্মসূর্য্যের প্রত্যাদেশ বা দৈববাণী শুনিলেন অর্থাৎ আত্মসূর্য্যরূপী মালিকের সহিত এক বাদামুবাদ হইল যে তাঁহার আয়ু কত ? উত্তর লেখা নাই। প্রশ্ন— মৃত্যু কোথায় ? উত্তর—কাশীতে। প্রশ্ন—যে রাস্তায় যাইতেছি ইহা ঠিক ? উত্তর—যোগসাধন রীতি।

এই অমিততেজাঃ আত্মসূর্য্য সম্বন্ধে যোগিরাজ বার বার বলিয়াছেন ষে ইহাই মালিক, সবকিছুর উৎসন্থল, অবস্থানস্থল এবং লয়স্থল। ইহাই ভগবান এবং পরিশেষে ইহাই ব্রহ্ম। এই আত্মসূর্য্য ব্যতীত আর কিছু

<sup>(</sup>১) গীতা ৮।১৬

নাই, ইহা অদ্বিতীয়। এই আত্মসূর্য্য সবর্ব বিরাজমান এবং ইহা চিরসং শুদ্ধ নির্দ্মল মহাশৃ্ম্যরূপী পরব্রহ্ম। এই জগদাদি যাহা প্রভাক্ষ হয় এ সবই সেই চির নির্দ্মল আত্মসূর্য্যেরই চঞ্চলভার প্রকাশ, যাহাকে অবিছাও মায়া বলে; এ সবের মধ্য দিয়া আত্মসূর্য্যরূপী পরব্রহ্মই প্রভিভাসিত। এই আত্মসূর্য্য যাহার প্রভাক্ষদর্শন হয় এবং পরিশেষে ইহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যান সেই যোগীই অদ্বৈত্বাদী এবং ভাহার প্রের্মে সকলেই দ্বৈত্বাদী। ভাই ভিনি বলিতেন—"সাধকের সাধনা যেখানে শেষ, যোগীর সাধনা সেখানে শুক্ত।"

## দেশম পৰিভেদ

### মহাসমাধি

যোগিরাজ গরুড়েশ্বরে যে বাড়ি ক্রয় করিয়া বাস করিতেন সেই বাড়িতে পূর্ব্ব হইতেই তিনটি শিব প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহা সমেত বাড়িটি কেনা হইয়াছিল। কাশীমণি দেবী প্রতিদিনই সেই শিব পূজা করিতেন। কিন্তু তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল নিজে একটি শিব প্রতিষ্ঠা করেন। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে কাশীতে শিব প্রতিষ্ঠা করা মহা পুণাের কাজ। সেকারণে শিবধাম কাশীতে অনেকেই বাড়িতে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। একদিন কাশীমণি দেবী এই ইচ্ছা তাঁহার পিতার (দেবনারায়ণ বাচম্পতি) নিকট ব্যক্ত করিলে পিতা বলিয়াছিলেন বাড়িতে শিব প্রতিষ্ঠা করিলে কালে ঐ শিবের ঠিক মত সেবা হয় না, সেজন্ম শিব প্রতিষ্ঠা না করাই ভাল। বরং যে শিব তুমি পূজা করিতেছ তাহাকেই নিজের প্রতিষ্ঠিত শিব মনে করিয়া পূজা কর। সেই হইতে কাশীমণি দেবী সারা জীবন ঐ শিবকেই ভক্তিভরে পূজা করিতেন।

একদিন যথারীতি সকালে কাশীমণি দেবী শিবপূজা করিতেছেন, এমন সময় যোগিরাজ দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কাশীমণি দেবী ভাবিলেন এ সময়ে উনি কোন দিনও এদিকে আসেন না, আজ হঠাৎ আসিলেন কেন ? কাশীমণি দেবী ফিরিয়া তাকাইলেন।

যোগিরাজ মৃত্ হাসিয়া প্রশাস্ত কণ্ঠে কাশীমণি দেবীকে বলিলেন—
"দেখ, আমার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। এবার যাবার সময় হয়েছে,
আর মাত্র ছয় মাস থাকব, তারপর চলে যাব। তোমরা শোক কোরো না,
কেবল তোমাকেই জানিয়ে রাখলাম।" তিনি আরও বলিলেন—"আমার
দেহত্যাগের পর যে ঘরে আমি থাকি সেই ঘরেই দেহটি রেখে দিও, আমি
পরে আবার ফিরে আসব। আর যদি তা না পার তবে ঐ ঘরেই সমাধি
দিও।"

কাশীমণি দেবী এসব কথার কোন গুরুত্ব দেন নি। ভাবিয়াছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ স্বামী হয়ত কোন খেয়াল বশতঃ ঐ রকম কথা বলিয়া থাকিবেন। এবার মহাযোগী ভাঁহার মহাপ্রস্থানের দিনক্ষণ ঠিক করিয়াছেন একং মর্ব্যালীলার সমান্তি ঘটাইবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছেন। ভক্তদেরও প্রস্তুত করিতে হইবে, তাই প্রায় তিন মাস পূর্ব হইতে কয়েকজন উন্নত ভক্তের নিকটও সে কথা ব্যক্ত করিলেন। ক্রমে ক্রমে নির্দিষ্ট দিন আগাইয়া আসিতে লাগিল। ছয় মাস পূর্ব হওয়োর এক মাস পূর্ব তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ব্রণ (Carbuncle) দেখা দিল। এই কার্বাঙ্কল্ রোগকে উপলক্ষ্য করিয়াই মহাযোগী মরদেহ ত্যাগের জন্ম প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সংবাদ পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয় কর্মস্থল দিল্লী হইতে অবিলম্বে বাড়ি পৌছাইলেন।

ভক্তদের বিরামহীন সেব। চলিতে লাগিল। গৃহচিকিৎসক পূর্ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হয় না। সংবাদ পাইবা মাত্র তাঁহার ভক্ত কলিকাতার মেডিকেল কলেজের স্থাসিদ্ধ চিকিৎসক হেমচন্দ্র সেন আসিয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কোন স্থলক্ষণ দেখা গেল না। হেমবাবু অস্ত্রোপচার করিবেন মনস্থ করিয়া যোগিরাজের অন্তমতি প্রার্থনা করিলেন। যোগিরাজ গৃহ হাসিয়া বলিলেন—"প্রকৃতির নিয়মে থাকাই ভাল।" চিকিৎসক ব্রিলেন অস্ত্রোপচারে তাঁহার ইচ্ছা নাই। তাই চিকিৎসক অস্ত্রোপচারে নিরত হইয়া ক্ষতস্থানটি পরিকার করিয়া বুক-পিঠ দিয়া বাাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু যিনি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত তাঁহাকে কি বাঁধিয়া রাখা যায় : মহাযোগী সম্মত নহেন দেখিয়া অনুপায় চিকিৎসক বন্ধন মোচন করিলেন। যোগিরাজ নিজে একপ্রকার নিম তৈল তৈয়ারী করিয়া ভক্তদের নানা ব্যাধিতে ব্যবহার করিতে দিতেন। সেই তৈলও ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করা হইল। কিন্তু রোগের কোন প্রকার স্থলক্ষণ দেখা গেল না। চিকিৎসক হেমবাবু কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

যোগিরাজ নীচের বৈঠকখান। ঘরে যে চৌকির উপর বসিয়া প্রতিদিন ভক্তদের সহিত আলোচনা করিতেন, যেখানে বসিয়া ভক্তদের পূর্ণ করিতেন ব্রহ্ম জ্ঞানের বক্তায়, সেই চৌকিতেই শুইয়া আছেন মহাযোগী। ভক্তদের সদা আনাগোনা ও সেবা চলিতেছে। সকল শ্রেণীর মামুষ আসিয়া যোগিরাজের খবর লইতেছে, সকলেই চিস্তিত। রাজপুত ব্রাহ্মণ ভক্ত কৃষ্ণারাম সর্বদা ছায়ার মত লাগিয়া আছে যোগিরাজের সেবায়। মন প্রাণ দিয়া কৃষ্ণারাম সেবা করিতেছে গুরুমহারাজের। একমাত্র চেষ্টা কেমন করিয়া তাঁহাকে স্থ করিয়া তুলিবে। কিন্তু রোগ ক্রমণঃ বৃদ্ধির দিকেই

চলিয়াছে। চিকিৎসকরা সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছেন। বিরামহীন সেবার মাঝেও অশ্রুধারা নামিয়া আসে কৃষ্ণারামের। সকলেরই ইচ্ছা তাঁহারাও যোগিরাজের সেবা করেন। বাড়ির মহিলারাও তাহাই চান। তথনকার পর্দানসিন সমাজে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা অপর পুরুষদের সন্মুথে আসিতেন না। কৃষ্ণারামের বিরামহীন সেবা এবং সেই সাথে বহু ভক্তের আনাগোনায় বাড়ির স্ত্রীলোকেরা সে স্থযোগ পান না। কৃষ্ণারাম একাই একল। সেনিজেই সেবা করিবে। তাহার ধারণা সে নিজে সেবা না করিলে বোধহয় গুরুমহারাজজীর সেবা ঠিকমত হইবে না। কাজেই আর কেহ সেবা করিবার স্থযোগ পায় না।

কৃষ্ণারামের অক্লান্ত দেবায় মহাযোগী বড়ই সন্তুষ্ট। মহাপ্রয়াণের পৃষ্ঠ দিন স্নেহভরে ডাকিলেন কৃষ্ণারামকে, বলিলেন—"কৃষ্ণারাম, তোমার সেবায় আমি বড় সন্তুষ্ট। তোমার কি চাই বল। যা চাইবে তাই পাবে।"

করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণারাম। চোখ থেকে নেমে আসে গঙ্গা যমুনার ধারা, কণ্ঠ শুকিয়ে আসে, পা কাঁপে কৃষ্ণারামের।

স্নেহগন্তীর কঠে আবার ধ্বনিত হল—-"বল কৃষ্ণারাম কি চাই তোমার ? আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট।"

অশ্রুসজল নয়নে, কম্পিত কঠে, ভক্তি গদ্গদ চিত্তে কৃষ্ণারাম বলে— "আমার চাইবার মত কিছু নাই। কেবল একটাই প্রার্থনা, আপনার শ্রীচরণে যেন স্থান পাই।"

যোগিরাজ মৃত্ হাসিয়া বলেন—"তাই পাবে কৃষ্ণারাম।" কৃষ্ণারাম লুটাইয়া পড়ে যোগিরাজের চরণতলে।

কৃষ্ণারামজীর নির্লোভতার আর একটি ঘটনা যোগিরাজের অন্যতম শিশু ভূপেন্দ্রনাথ সাক্তাল মহাশয়ের প্রমুখাৎ জানা যায়। যোগিরাজের মহাপ্রয়াণের অনেক দিন পর একবার রবীক্রনাথ ঠাকুর ভূপেন্দ্রনাথ সাক্তাল সহ কাশীধাম আসিয়াছিলেন। জন্তব্য স্থান সকল দর্শন শেষে রবীক্রনাথ বলিলেন—"সাক্তাল মহাশয়, শুনেছি কাশী সাধুদের জায়গা। আমাকে যথার্থ সাধু দর্শন করাতে পারেন।"

সাস্থাল মহাশয় বলিলেন—"আপনি কি কোন বেশধারী নামকরা সাধু দেখতে চান, নাকি আমি বাঁকে ধখার্থ সাধু বলে জানি ভেয়ন সাধু দেখবেন !" রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—"আপনি যাঁকে প্রকৃত সাধু বলে জানেন তাঁকেই দেখান।"

তাঁহারা উভয়ে গেলেন কাশীর গঙ্গাভীরবর্ত্তী এক পল্লী রাণামহলে, কৃষ্ণারামের আস্তানায়। কৃষ্ণারাম থাকিতেন উদয়পুর ষ্টেটের রাধাকৃষ্ণ মন্দির সংলগ্ন একটি ঘরে। কৃষ্ণারাম বসিয়া আছেন উর্দ্ধনেত্রে, যেন কোন এক ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। দেখিলেই মনে হয় সংসারের সকল বন্ধন হইতে তিনি মুক্ত। কে এল কে গেল কোনদিকে দৃক্পাত নাই। তাঁহারা উভয়ে সম্ভর্পণে আসন গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণারাম চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

কিছুক্ষণ পর সান্তাল মহাশয় বলিলেন—"কৃষ্ণারামজী, আমরা এসেছি।" কৃষ্ণারাম নামিয়া আসিলেন অনিত্যধামে।

সান্তাল মহাশয় পরিচয় করাইয়া দিলেন রবীন্দ্রনাথের সহিত। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ সময় তাঁহার সহিত ধর্ম আলোচনা করিয়া তৃপ্ত হইলেন।
যাইবার কালে রবীন্দ্রনাথ দশটি টাকা দিলেন কৃষ্ণারামজীকে। বলিলেন—
"এই অর্থ আপনার সেবায় লাগলে আনন্দিত হব।"

রঞ্চারাম বলিলেন—"আমার এখন অর্থের কোন প্রয়োজন নেই।" রবীজ্রনাথ বিনীতভাবে পুনরায় বলিলেন—"টাকাগুলি আপনার সেবায় লাগুক এটাই আমার একাস্ত ইচ্ছা।"

কৃষ্ণারাম প্রশাস্ত কণ্ঠে বলিলেন—"ঠিক আছে মনে করুন ঐ টাকা আমারই: এখন আপনার কাছে গচ্ছিত রাখুন, যখন প্রয়োজন হবে চেয়ে নেব।" যোগিরাজের প্রিয় শিশ্ব দেওঘরের পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য? সহ বহু ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার আর এক প্রিয় ভক্ত স্বামী প্রণবানন্দ তথন উদয়পুরে ছিলেন। গুরুদেবের অন্তিম অবস্থার থবর পাইয়া তাড়াতাড়ি কাশী যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ প্রণবানন্দ দেখিলেন তাঁহার গুরুদেব অলৌকিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সামনে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—"প্রণবানন্দ, আর তাড়াতাড়ি করে লাভ নেই। তুমি পৌছিবার প্রেব্হি আমি দেহত্যাগ করব।"

প্রণবানন্দ কাঁদিতে লাগিলেন। যোগিরাজ সান্থন। দিয়া বলিলেন— "কাঁদছ কেন ? দেহ গেলেও সদ্গুরুসতা থাকে। আমি সব্ব দাই আছি।"

যোগিরাজের আর এক ভক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধায় তথন হরিন্ধারে অবস্থান করিতেছিলেন। যোগিরাজের তিরোধানের কয়েকদিন পূর্ব্বে বন্দ্যোপাধায় মহাশয় দেখিলেন তাঁহার গুরুদেব জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সামনে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"সন্তর কাশী চলে এসো।"

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সত্ত্বর কাশী চলিয়া আসিলেন। দেখিলেন গুরুদেব নশ্বর দেহ ত্যাগ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছেন।

এইভাবে মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে যোগিরাজ তাঁহার বহু ভক্তকে সজাগ করিয়া দিয়াছিলেন।

পুর্বেব বহু গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে যোগিরাজের মহাপ্রয়াণ সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশ্রয় কাশীতে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। যদিও তিনি তাঁহার জ্বদদেবের দেহত্যাগের থবর পূর্বে হইতেই জানিতেন।

( অহমতাহুদারে পত্রধানির প্রতিলিপি দেওয়া হইল। )

(২) ইনি পরে কেশবানন্দ ব্রন্ধচারী নামে খ্যাত হন।

<sup>(</sup>১) ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরে কার্যনাপদেশে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন । বোগিরাজের দেহতাগের সময় তিনি কাশীতে উপস্থিত ছিলেন না। কারণ মহাপ্রয়াগের পরদিন অর্থাৎ ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৫, বাংলা ১১ই আস্মিন ১০০২, শুক্রবার যোগিরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয় একটি পোষ্টকার্ড দ্বারা কলিকাতার বুলাবন বোস লেনের ঠিকানায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লিথিয়াছেন—"গত কল্য বৈকাল পাঁচটা পঁটিশ মিনিটের সময় পিতাঠাকুরের ৺কাশীলাভ হইয়াছে। মহাশয় কলিকাতাস্থ ও অক্তাক্ত স্থানীয় যে সকল মহাশয়গণকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করা উচিত বিবেচনা করেন করিবেন। যাহাতে কার্য্য স্থচাক্রমণে সম্পন্ন হয় আপনাদের তাহাই কর্ত্তব্য। প্রের শ্বারণ ভারার্পণ করিলাম।"

# Bank

The Francisco of Parame

di

Trequest the glaver of The marin françaing Mersin. Roll for menewal.

Surfacion General of Privile Torks

A: 4642 of 6" Oct 1880. A Off Africant

At to Aramstant General Mistard

Birds No 5678 of Allahapiral of A

Betaler 1880 La frail 1884 for the formation

Arams afte Door 1896 for an in cold

Brakerois Dale of hij birth is

May 1826.

Municipal of the State of the S

Thou the honor to be,

Your Bend Bladwilliam

Geroodichyron

Bours City

#### Benaras

To,
The Treasury officer of Benaras

Sir.

I request the favour of forwarding the accompanying Pension Roll for renewal.

Inspector General of Military works No. 4642 dt. 6th October 1880 and offg. Assistant to Accountant General NNP and audh No. 5678 dt. Allahabad 9th October 188) for Rs. 29/4/6 four months drawn upto April 1891. I am in caste Brahmin. Date of my birth is May 1826.

Benaras
7th May 1891.

I have the honour to be Sir your most obedient servent, Shama Charan Lahiree, Guroodeshwar Benaras City.

\* এই পত্তে যোগিরাজ তাঁহার যে জন্ম মাস ও বছর নিথিয়াছেন তাঁহা সঠিক নহে, যদিও চাকুরিকেতে এই জন্ম সময় দেওয়া ছিল ঠিকই। ডায়েরিমধ্যে তাঁহার সহস্ত নিথিত যে জন্মপত্তিকা আছে এবং সেখানে যে জন্মসময় নিথিত আছে ভাহাকেই আমরা গঠিক জন্মসময় বনিয়া ধরিয়াছি। পরিনিষ্ট ক-তে যোগিরাজের স্বহস্ত নিথিত সেই জন্মপত্তিকা দেওয়া হইল এবং ঐ কোষ্টার বিচার করিয়াছেন জ্রীগুরুদাস চক্রবর্তী।

যোগিরাক্স যে ঘরে অবস্থান করিতেন সে ঘরে পর্যাপ্ত জানালা দরজা।
না থাকায় আলো কম প্রবেশ করিত। দেহত্যাগের পূর্বদিন তুপুরে অত্যক্ত
অস্তুত্ব শরীরে শুইয়া আছেন মহাযোগী। সামনের বৈঠকথানায় পর্যাবেক্ষণরত
তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়। হঠাৎ তিনি দেখিলেন
তাঁহার পিতা বিছান। হইতে উঠিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে এক দেওয়াল আলমারীর
নিকট গিয়া কিছুক্ষণ কতকগুলি পুস্তক নাড়াচাড়া করিলেন এবং শেষে
স্তুত্ব সবল মানুষের মত হাঁটিয়া গিয়া পুনরায় বিছানায় শয়ন করিলেন।

ইহা দেখিয়া তিনি আশ্চর্যান্থিত হইলেন এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি যদি এতই সুস্থ তাহলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বেড-প্যানে মলমূত্র ত্যাগ করেন কেন ? অন্ততঃ নালায় বঙ্গে মলমূত্র ত্যাগ করতে পারেন ?"

ষোগিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই কোথায় ছিলি !"

তিনকড়িবারু বলিলেন—"পাশের ঘর থেকে সব দেখছিলাম।"

মহাযোগী মৃত্ হাস্ত করিয়া বলিলেন—"সকলের ইচ্ছা একটু সেবা করে, ভাই বিছানায় শুয়ে আছি। শুয়ে না থাকলে তাদের সে ইচ্ছা পূরণ হবে কি করে।"

অবশেষে গরুড়েশ্বরের বাড়ির ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল ১৮৯৫ খুষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর, বাংলা ১৩০২ সালের ১০ই আশ্বিন, রহস্পতিবার, মহাষ্টমী। যোগিরাজ রোগশযাায় অবস্থান করিয়াও যেমন প্রতিদিন চৌকির উপর শুইয়া অথবা বসিয়া ভক্তদের ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তেমনি ঐ দিনও অত্যন্ত অসুস্থ শরীরে ভগবদ্গীতার কয়েকটি শ্লোক মৃত্স্বরে ব্যাখ্যা করিতেহেন। গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে অগণিত ভক্ত শুনিতেহেন। সকলেরই হৃদয় ভারাক্রাস্ত, অঞ্চসিক্ত। বাহিরে মহাষ্টমীর বাজনা বাজিতেহে। দিনমণি সেদিনের মত পাটে বসিতেহেন।

অশ্রুসজল নয়নে, কম্পিত কণ্ঠে ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার অবর্তুমানে আমরা নিরাশ্রয় হয়ে পড়ব, তথন আমাদের উপায় কি হবে !"

যোগিরাজ অভয় দিয়া বলিলেন—"ঋষিসেবিত এই অমর যোগসাধন

(১) যোগিরাজের বসতবাড়ির বর্তমান ঠিকানা ডি/৩১/৫৮, মদনপুরা বারাণসী। পরুড়েশ্বর বর্তমানে মদনপুরার অন্তর্গত হইয়াছে। সেথানে বর্তমানে উভারর উত্তরপুক্ষেরা বসবাস করিতেছেন। যোগিরাজের লক্ষ্ণ লক্ষ্প পদাঞ্জিত বা অন্থগামী ভক্ষদের কাছে এ বাড়ি ভীর্থস্বরূপ।

বারা করে তারা কথনও নিরাশ্রয় হয় না। এই প্রাণকর্দ্ম কোন দিনই লুপ্ত হবার নয়। ইহা চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকবে। মান্ত্র্য যতই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হবে ততই প্রাণকর্দ্মের প্রতি আগ্রহ বাড়বে, কারণ ইহা বিজ্ঞান সম্মত সাধন।

অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র। ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া আরও বলিলেন—"এই মহান্ও অমর যোগ যাহা গুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত হয়ে পুনঃস্থাপনা করে গেলাম তাহা ভবিষ্যতে প্রতি ঘরে ঘরে লোকে চর্চা করবে এবং ক্রমে মানুষ মুক্তিপথের দিকে এগিয়ে যাবে। প্রাচীন কালের মত মানুষের জীবমুক্তির পথ প্রশস্ত হবে।"

যোগিরাজ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অশ্রুধারাসিক্ত ভক্তদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন--"আমার যাবার সময় হয়েছে। তোমরা শোক কোর না। নশ্বর দেহ গেলেও সদ্গুরুসত্তা থাকে। আমি সর্বাদা তোমাদের মাঝে আছি।"

ঐ চৌকির উপরেই মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে মহাসমাধি মগ্ন অবস্থায় তিনি মহাপ্রয়াণ করিলেন। তথন বৈকাল পাঁচটা পাঁচিশ মিনিট।

অনেকক্ষণ পর্যান্ত তাঁহার দেহ কঠিন হইল না। ভক্তগণ পুষ্পমাল্য চন্দন প্রভৃতি দ্বারা মরদেহ সজ্জিত করিলেন। বহু নরনারী তাঁহাদের শেষ শ্রাদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

অনেকে মত প্রকাশ করিলেন তাঁহার মরদেহকে সমাধি দেওয়া উচিত।
কিন্তু পণ্ডিতেরা বিধান দিলেন যোগিরাজ সিদ্ধ যোগিপুরুষ হইলেও
গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন। অতএব গৃহীর নিয়মান্থসারে তাঁহার দেহের অগ্নিসংস্কার
করাই উচিত। শেষে বিরাট শোভাযাত্রা ও কীর্ত্তনাদি সহ তাঁহার মরদেহ
মণিকর্ণিকা ঘাটে আনমন করা হইল। সেথানেও বহু নরনারী ও সাধুসয়্যাসীরা
আসিয়়া তাঁহাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। শাস্ত্রমতে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র
মুখাগ্নি করিবার পর তাঁহার লীলাদেহের অগ্নিসংকার করা হইল। সর্ব্বপ্রাসী
লেলিহান অগ্নিনিখা দাউ-দাউ করিয়া জ্লিয়া উঠিল। সাধু, সয়্যাসী ও
নারীপুরুষের সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল—"হরহর মহাদেব শস্ত্রো।"
শোকাশ্রুধারা নামিয়া আসিল শত শত ভক্তের নয়নে। বিশ্বনাথ মন্দিরে
আরতির ঘন্টা বাজিয়া উঠিল।

এদিকে শোকাতুরা কাশীমণি দেবী ভূলিয়া গিয়াছেন ছয়মাস পূর্ব্বের বোগিরাজের সেই কথা। কাশীমণি দেবী সহ কয়েকজন মহিলা কেবলমাত্র বাড়িতে আছেন। সকলেই শোকে মৃহ্যমান। এমন সময় কাশীমণি দেবীর হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়, যোগিরাজ প্রদত্ত ছয়মাস পূর্ব্বের কথা। তাড়াতাড়ি প্রাতা রাজচন্দ্র সাম্যালকে ডাকিয়া শ্মশানে পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি গিয়া দেখিলেন চিতা দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

কেন তাঁহার এমন ভূল হইল—শোকাভুরা কাশীমণি দেবী হায় হায় করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে শ্মশান যাত্রীর। কিরিয়া আসিল। কাশীমণি দেবীর ভ্রান্তা পণ্ডিত ভগবান সাক্যাল সবকিছু শুনিয়া বলিলেন—"এ ভুল তিনিই করাইয়া দিয়াছেন। মহাযোগী সর্বাদা বাস্তব খেয়ালে থাকিতেন না। হয়ত তেমন কোন খেয়াল বশতঃই বলিয়াছিলেন। পরে আবার তিনিই দেখিয়াছিলেন যে তিনি গৃহী মায়ুষ, গৃহীর নিয়ম অয়ুসারে দাহ করাই উচিত। তাই তিনিই ঐ ভুল করাইয়াছেন। সেজস্ত শোক করাউচিত নহে।"

যে কথা তিনি কাশীমণি দেবীকে বলিয়াছিলেন অনুরূপভাবে সমাধিস্থ হইয়া দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা যে তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার স্বহস্ত লিখিত ডায়েরী হইতে। এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন—"আজ এরাদা হয় কি অনহদ ধ্বনি মে ধ্যান সাম সে কল সাম তক লগাওয়ে অগর হম মর জায় তো কোই হমকো ন ফেকে—ইইই গাড়কে রখে য়া ওয়েসেহি বইঠায়কে রখে—হম কির জাগেলে।" অর্থাৎ আজ ইচ্ছা হইতেছে যে অনাহত ধ্বনিতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া আজ সন্ধ্যা হইতে কাল সন্ধ্যা পর্যাস্ত থাকিব, যদি আমি এই অবস্থায় মরিয়া যাই তাহা হইলে কেহ যেন আমাকে ফেলিয়া না দেয়—এইখানেই প্র্তিয়া রাখিবে অথবা ঐভাবে বসাইয়া রাখিবে—আমি আবার জাগিব।

যোগিরাজের মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পর তাঁহার প্রিয় শিশ্য দেওঘরের পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক দীর্ঘ পত্রে কোন এক ক্রিয়াবানকে তাঁহার গুরুদেবের নশ্বর দেহত্যাগ কালীন সময়ের বিশদ বর্ণনা দিতে গিয়া লিখিয়াছেন<sup>2</sup>—

<sup>(</sup>১) অহমত্যাহ্নগারে উক্ত পত্রখানির প্রতিলিপি দেওয়া হইল। তিনি যোগিরাজের আদরনীয় শিশু ছিলেন এবং সাধনায় থূব উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বহু মাহ্মকে আত্মহদন্ধানের পথ দেখাইয়াছিলেন। বাংলাদেশের বহু মাহ্ম যোগদীকা পাইডেইচ্ছুক হইলে যোগিরাজ ভাহাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অনেক সময় প্রেরণ করিডেন। যোগিরাজের যত গ্রন্থ ছাপাইয়া প্রকাশ করা হইড ভাহার বেশীর ভাগই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তত্বাবধানে হইড।

নমস্বারাস্তরমিদং.

"দীক্ষাগুরু যদি সিদ্ধ না হন তাহা হইলে অসিদ্ধ গুরুর ঔষধাদি দরকার হইতে পারে এবং তাহা করাও উচিত। সিদ্ধ বা মুক্ত পুরুষের কিছুই দরকার হয় না। বায়ুর বিকারে যতপ্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে এবং তাহাও বায়ুর চঞ্চলতায় ঘটিয়া থাকে; যিনি সিদ্ধ বা মুক্ত তিনি সর্ববদাই স্থির বায়ুতে রমণ করিয়া থাকেন। যেখানে স্থির বায়ু সেখানে ব্যাধি কোথায় ? তবে জীবভাবাপন্ন মূঢ় ব্যক্তিগণ তাহারা নিজের মত করিয়া দেখে বলিয়া সিদ্ধ বা মুক্ত পুরুষগণকে ঔষধাদির দার৷ আরোগা করিবার মানসে ধাবিত হইয়া থাকে। ইহা কেবল তাহাদের অদুরদশিতার ফল। তাহার। না বুঝিয়া সিদ্ধ বা মুক্ত পুরুষের ব্যাধি হইয়াছে বলিয়া অবমাননা করিয়া থাকে, তাহাও ভাহারা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্ম করিয়া থাকে অর্থাৎ যাহাদের সাধুর ভান্ দেখাইয়া সাধু হইবার ইচ্ছ। থাকে তাহারাই বলিয়া থাকে সিদ্ধ মুক্ত পুরুষেরও ব্যাধি হইয়। থাকে ও তাঁহার। ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকেন। কারণ ইহা না বলিলে তাহাদের প্রতিপত্তি কিরুপে হইতে পারে। কারণ তাহাদের নিজের ব্যাধি হইলে ঔষধ খাওয়া চাই, কারণ মরিবার ভয় আছে। মুতরাং সিদ্ধরাও ঔষধ খাইয়। থাকেন এবং খাওয়ানও উচিত, না খাওয়াইলে পাপ আছে ইহা তাঁহারাই বলিয়া থাকেন। সিদ্ধ বা মুক্তপুরুষকে সাধারণ মানবের মতন গণ্য করা ইহা কি একট। মহাপাতক নহে ? সিদ্ধ বা মুক্ত পুরুষ যাঁহার। তাঁহার। ধর। পড়িবার ভয়ে অনেক সময় সাধারণ জীবভাবের মতন কার্যা সকল দেখাইয়া থাকেন, তাহাতেই যাহারা সাধারণ ব্যক্তি তাঁহার৷ বলিয়া থাকেন সিদ্ধ বা মুক্তপুরুষরাও ঔষধ সেবন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের ব্যাধিও হইয়। থাকে এবং ভাল করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যে কিছুই করেন না এবং তাঁহাদের ব্যাধিও হয় না তাহা সাধারণে অবগত নহে। ইহা গুরুদেবের দেহত্যাগ সময়েও ঘটিয়াছিল। গুরুদেবের কোন শিষ্যা যিনি লোকসমাজে গুরুদেবকে গুরু বলিয়। স্বীকার করেন, তিনি তাঁহাকে রোগী মনে করিয়া ঔষধ ও চিকিৎস। করিবার বাত্তিক বাস্তত! দেখাইয়া-ছিলেন, কিন্তু গুরুদেব নিজে তাঁহার পুত্র তিনকড়িবাবুকে এই কথা বলেন 'আমার কোন চিকিৎসা করান ভাল নহে, স্বভাবের উপর থাকাই ভাল।' যাহারা খোদার উপর খোদকারি করিতে যায় তাহার। কিরুপ প্রকৃতির লোক বুঝিতে পারি। মনে করুন তাঁহার যদি ব্যাধিই হইয়া থাকিবে ভাহা হইলে তাঁহার মল মূত্রে অমুখ জনিত তুর্গন্ধ ছিল না কেন ? এবং ঘারে যে পুঁজ হইয়াছিল অস্ততঃ তাহাতে তুর্গন্ধ হওয়া চাই, তাহাও ছিল না। তাঁহার পুঁজে কোন প্রকার তুর্গন্ধ ছিল না। এ সকল দেখিয়াও কিলোকের চৈতক্স হয় না ? হায় হায় ইহারা কি মনে করিয়াছে তিনি কি সামান্ত বেশধারী সাধু মহাত্মা ছিলেন ? তিনি কি কারণে দেহত্যাগ করিলেন এবং মুক্ত যেভাবে দেহত্যাগ করিয়া থাকেন তিনিও সেইভাবে দেহত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে সামান্য মানবের ন্যায় বোধ করা উচিত নহে। কে তাঁহার চিকিৎসা করিবে ? তাহার জ্ঞান রাখা উচিত অহংকারী জীব অহং মদে মত্ত হইয়া নান। প্রকার প্রলাপ বাকা বলিয়া থাকে, তাহাকে তাঁহাদের কিছুই ক্ষতি নাই। তিনি যে দেহত্যাগ করিবেন তাহা গক্ত আগষ্ট মাসে আমাকে বলিয়াছিলেন এবং আমিও তাহা আট দশ জনকে বলিয়াছিলাম————।"

( ইহার পর বাকি অংশটুকু পাওয়া যায় নাই )

এই মহাযোগীকে দেখিলে মনে হইত যেন একটি স্বর্গের শিশু জগৎ-জননীর অভয়ক্রোড়ে পরম নিশ্চিন্তে বসিয়া আছেন। আধ্যাত্মিক শক্তিন্তে পূর্ব এই মহাযোগীর দেহে বার্দ্ধক্য স্পর্শ করিতে পারে নাই। কেবল মাথার কেশগুলিই সাদা হইয়াছিল, কিন্তু শরীরে কোথাও একটা টোল থায় নাই। এই মহাযোগী ইচ্ছামাত্র জাঁহার স্থুল দেহকে নৃতনভাবে গঠিত করিতে পারিতেন, সে শক্তি তাঁহার ছিল। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই, বরং বলিতেন যাহাকে একদিন না একদিন অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে, সেই দেহের প্রয়োজন শেষ হইলে ত্যাগ করাই শ্রেষ্ট্রঃ।

তিনি তাঁহার পাঞ্চতৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিলেও ভক্তদের নিকট সদা বিরাজমান। এই মহাযোগীর আশীর্ব্বাদ তাঁহার অসংখ্য উন্নত শিষ্যদের জীবনে কতকথানি কার্য্যকরী হইয়াছিল তাহা তাঁহার কয়েকজন ভক্তকে দেখিলেই বোঝা যায়।

<sup>(</sup>১) কোন্ কোন্ সাধন প্রক্রিয়ায় কায়কল্প পরিবর্ত্তন করা যায়, নৃতন দেহলাজ করা যায় তাহা তাঁহার ভায়েরীতে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তাহা গৃঢ় সাধনতত্ত্ব প্রকাশ করা হইল না।

মহাযোগী অন্তিম মূহূর্ত্তে কৃষ্ণারামের সেবায় তৃপ্ত হইর। তাঁহাকে অভিলয়িত বর চাহিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণারাম পার্থিব কামনা বাসনার উর্দ্ধে ছিলেন। তিনি সেদিন কৃতাঞ্চলিপুটে নিবেদন করিয়াছিলেন যে গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতীত আর কিছু তাঁহার কাম্য নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কৃষ্ণারাম থাকিতেন উত্তরবাহিনী জাহ্নবীর কোলে রাণামহল ঘাটের উপরে অবস্থিত উদয়পুর স্তেটের রাধাকৃষ্ণ মন্দির মংলপ্ন একটি ঘরে। মহাপ্রয়াণের পূণা মৃহুর্ব্তে তাঁহার এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন যোগিরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয় এবং অপর পার্শে বসিয়া আছেন যোগিরাজের অক্ততম একনিষ্ঠ সেবক বংশীধরজী। প্রয়াণ মৃহুর্ত্ত উপস্থিত স্থাসের গতি উর্জমুখী কিন্তু কৃষ্ণারামজী ধীর স্লিগ্ধ অকম্পিত স্থারে কণ্ঠস্থ গীত। আছোপান্ত আর্ত্তি করিয়া চলিয়াছেন। পুক্ষোত্তম যোগের শেষ শ্লোক "এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্থাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবাদ্ মহাব্যোমে লীন হইল। চির গন্তীর ও অচঞ্চল তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয় এবং বংশীধরজীর কপোল বাহিয়া অঞ্চাধারা নামিয়া আসিল।

কাশীমণি দেবী পরলোক যাত্রার উদ্দেশ্ত শ্যায় শুইয়া আছেন। কোন রোগ তাঁহার হয় নাই, বার্দ্ধক্যতাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। হঠাৎ তাঁহার পৌত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"এখনই তোব ঠাকুরদাদ। আসবেন, তাঁকে বসতে দিতে হবে তো।"

পৌত্র জিজ্ঞাসা করেন—"ঠাকুরদাদা এখন কোথায় আছেন !"

মৃত্ হাস্ত করিয়া কাশীমণি দেবী বলিলেন—"বিশ্বনাথের বাড়িতে জাছেন।"

পৌত্র কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"তিনি কি প্রতিদিনই আপনার নিকট আসেন !"

পুনরায় স্মিত হাস্যে কাশীমণি দেবী বলেন—"হাঁন, প্রতিদিনই তিনি আদেন আমাকে দেখতে। এখানে বসেন, অনেক কথাও বলেন। আজও আসবেন, তাই তোকে আসন পেতে দিতে বলছি।"

আসন পাতিয়া দেন পৌত্র। তাহার কয়েকদিন পর সজ্ঞানে কাশীলাভ করেন কাশীমণিদেবী।

তাঁহার প্রিয় শিষ্য রামপদারথজী প্রতিদিন আসিয়া যোগিরাজের ব্যবহৃত পুণ্যকক্ষে বসিয়া কিছু সময় ধ্যান-ধারণা করিয়া চলিয়া যাইতেন। বার্দ্ধক্যহেতু ক্রমে তাঁহার শরীর অপটু হইল, চোথেও ভাল দেখিতে পান না, তবুও লাঠিতে ভর করিয়া প্রতিদিন আসা চাই। এইভাবে একদিন আসিবার কালে রাস্তায় পড়িয়া যান রামপদারথজী। যোগিরাজের কনিষ্ঠ পৌত্র সত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয় সেই সময় ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি উহা দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত বয়সে এত কষ্ট করে প্রতিদিন আসার কি প্রয়োজন গ

পা কাটিয়া গিয়াছে, তব্ও মৃত্ মৃত্ হাস্ত করিয়া রামপদারথজী বলিলেন—"গুরুমহারাজ আমাকে অনেক কৃপা করেছেন, কিন্তু আমি এতই অপদার্থ যে জীবনে কিছুই করতে পারি নি। তাই প্রতিদিন তাঁর দরবারে একবার করে হাজিরা দিয়ে যাই। সাধুর দরবার, যেদিন তাঁর কৃপা হবে সেদিন উদার হয়ে যাব।"

ক্রমে ভক্ত রামপদারথজী বার্দ্ধক্যবশ্ব আর তাঁহার পুণ্য গুরুগৃহে হাজিরা দিতে পারেন না। অবশেষে অন্তিমকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। আতুস্পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওরে, গুরুমহারাজ এসে দাঁড়িয়ে আছেন, একটা আসন পেতে বসতে দে।"

ভ্রাতৃপুত্র জিজ্ঞাস। করেন—"কোথায় আপনার গুরুমহারাজ ।"

হাত বাড়াইয়া অন্তিমযাত্রী রামপদারথজী স্মিত হাস্ত করিয়া বলেন—
"ঐ ত গুরুমহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন, দেখতে পাচ্ছিদ না ? আসন পেতে
বসতে দে।"

ভ্রাতৃপুত্র তাহাই করেন। অল্প সময় পরে প্রাণাধিক গুরুমহারাজকে স্মরণ করিতে করিতে রামপদারথজীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

যোগিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা হরিমতী দেবীর কোন সন্তানাদি না থাকায় তিনি পিত্রালয়ে বাস করিতেন। তিনি প্রায় ৮৫ ২ৎসর জীবিত ছিলেন।

তাঁহার পরলোক গমনের পূর্ববিদ্ধায় বাড়িতে কৃষ্ণলীলা কীর্তন হুই,তছিল এবং তিনি দোতলার বারান্দায় বসিয়া তাহ। শুনিতেছিলেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহার শরীর খারাপ লাগিল তাই তিনি ঘরে আসিয়া বিছানায় শয়ন করিলেন এবং আতুপুত্র সত্যচরণকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সত্যচরণ আসিতেই তিনি বিলালেন—"এখানে আসন পেতে দে, বাবা আমাকে নিতে এসেছেন, বসতে দে।"

তাঁহার কথায় সত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয় বিস্মিত হইলেন এবং যে আসনখানি একদা কাশীমণি দেবীর মহাপ্রয়াণের সময় যোগিরাজের উদ্দেশ্তে পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল সেই আসনথানি পাতিয়া দিলেন। সেইদিনই শেষরাত্রে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাঁহার চিরাভাস্ত 'ব্রহ্মা মুরারি ত্রিপুরাস্তকারী' 'রামায় রামচন্দ্রায়' প্রভৃতি প্রাভাতিক প্রিয় স্তোত্তগুলি পাঠ করিতে করিতে তাঁহার প্রাণবায় মহাপ্রাণে মিশিয়া গেল।

যোগিরাজের একান্ত সেবক বংশীধর খান্ন। পরবর্ত্তিকালে কাশী হইতে ২০ মাইল দূরে যোগিরাজের বংশধরদের জমিদারীতে নায়েবির কাজ করিতেন। তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন বলিয়া জমিদারীর সমস্ত কাজ দেখাশুনার ভার তাঁহাকেই দেওয়া হইয়াছিল, সেজন্য তিনি গুরুর ধন জীবন দিয়া রক্ষা করিতেন।

তিনি বৃদ্ধ হওয়ায় তাঁহার এক আত্মীয় বেণীপ্রসাদ ক্ষত্রী একদিন বিলিলেন—"এবার কাশীবাস করুন, তা না হলে কি এই জঙ্গলে মরে পড়ে থাকবেন !"

বংশীধরজী বলিলেন—"গুরুমহারাজ আমাকে অনেক কুপা করেছেন কিন্তু আমি কিছুই করতে পারি নি। তাই এই শরীরের দ্বারা যা কিছু কর্ম্ম হয়, সবই তাঁর কাজ; সেজন্ম এই শরীর তাঁর চরণেই অর্পণ করেছি। তাঁর ইচ্ছা হয় তিনি জঙ্গলে ফেলবেন অথবা তাঁর চরণে স্থান দেবেন, সেজন্ম আমার কোন চিন্তা নাই।"

একদিন যোগিরাজপৌত্র সতাচরণ লাহিড়ী মহাশয় জমিদারীতে গিয়া বংশীধরজীকে বলিলেন—"আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, এখন আপনার সেবার প্রয়োজন। আপনি এখন পুত্র পুত্রবধ্র নিকটে গিয়ে থাকুন, আপনার হাতথরচ বাবদ মাসিক কিছু দেব।"

বংশীধরজী বলিলেন—"এমন কথা বলবেন না। যতদিন পর্যান্ত আপনাদের কাজের জন্ম কলম ধরতে পারব ততদিনই যেন আপনাদের অর খাই। যেদিন কলম ধরতে পারব না সেদিন যেন গুরুমহারাজ তাঁর চরণে স্থান দেন। আমার বোঝা আপনাদের উপরেও দিতে চাই না, ছেলেদের উপরেও দিতে চাই না। আমি মরে গেলে এই দেহ কাশীতে নিয়ে যাবেন না। আমি চাই না এরজন্ম গুরুর ধন খরচ হয়। দেহটা জঙ্গলে ফেলে দেবেন জানোয়ারদের কাজে লেগে যাবে।"

কিছুকালপর জমিদারীতে কর্মারত অবস্থায় তিনি হঠাং অসুস্থ হওয়ায় তাঁহাকে স্মৃচিকিংসার জন্ম কাশীতে আনা হইল। সেদিন ছিল আশ্বিন শুক্লা চতুর্দ্দনী। পরদিন কোজাগরী পূর্ণিমার মধ্যাক্তে যে ঘরে যোগিরাজ থাকিতেন তাহার সামনে বারান্দায় শুইয়া আছেন অন্তিমঘাত্রী বংশীধরজী। যোগিরাজপৌত্র সত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয়, যোগিরাজের অক্সতম শিক্স ভূপেক্রনাথ সাত্যাল মহাশয় সহ আরও বহু ভক্ত উপস্থিত আছেন। সাত্যাল মহাশয় শিয়রে বসিয়া স্থমধুর স্বরে গীতা পাঠ করিতেছেন। প্রাণাধিক গুরুকে স্বরণ করিতে করিতে বংশীধরজী চিরসমাধি লাভ করিলেন।

স্থদীর্ঘ ৩৮ বংসর ব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে গুরুসেবায় উৎস্থ ওকটি উন্নত ক্রিয়াবানের জীবন গুরুচরণে লীন হইল।

গুরুপদাশ্রয়ের ঐহিক স্থাদ্রপসারিতার প্রমাণরূপে রামমোহন দে এবং তাঁহার ভগিনী মনোমোহিনীর কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। মনো-মোহিনীর গুরুপদে যে কি অগাধ আস্থা ও নিষ্ঠা ছিল তাহা তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত্তে রূপায়িত হয়।

মনোমোহিনীর শিয়রে তাঁহার আরাধ্য গুরুদেবের একটি ছবি রাখা থাকিত। মৃত্যুর পূর্ববিদনে তিনি তাঁহার পুত্রকে ডাকিয়া ঐ ছবিখানি সম্মুথে স্থাপন করিতে বলিলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি গুরুদেবের কনিষ্ঠ পৌত্র সত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয়কে স্মরণ করিলেন এবং স্বীয় গুরুদেবের পাছকা ধৌত চরণামৃত আনিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলেন। চরণামৃত আসিলে তিনি পরম শ্রন্ধায় গুরুপৌত্র ও অস্থান্য প্রিয়জনের হাত হইতে তাহা পান করিলেন এবং তাঁহার আরাধ্যদেবতার ছবিখানি পরম ভক্তিভরে বক্ষোপরি স্থাপন করিলেন। গুরুচরণে যুক্তকর স্থাপন করিয়া নিনিমেশ্ব নয়নে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন এবং অনতিকালমধ্যেই একটি গুরুপদাশ্রিত প্রাণ গুরুপাদপদ্মে মিশিয়া গেল।

যোগিরাজ চলিয়া গিয়াছেন অমৃতময় জ্যোতির্লোকে। কিন্তু তিনি
যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন ও মৃক্তিপথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, তাহা
কোন দিনই গৃহী মায়্ম ভূলিবে না। তাঁহার প্রদর্শিত পথে আজও লক্ষ
লক্ষ মানব নিভ্তে আপন গৃহকোণে সাধনা করিয়া মৃক্তি পথের দিকে
আগাইয়া চলিয়াছেন। আজও বঙ্গ, বিহার, উড়িয়া, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্চাব তথা সমগ্র প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার অগণিত
ভক্ত বর্তমান, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্থবিদিত।

যোগিরাজের জীবনের বহু ঘটনার মত তাঁহার সাধন জীবনও জনসাধা-রণের অজ্ঞাত। তাঁহার অধিকাংশ সাধনাই অমুষ্ঠিত হইয়াছে লোকচক্ষুর অস্তরালে। সাধারণ মানবদের সাধনা নিজের মুক্তির জন্ম, কিন্তু এই ধরণের মহান্ পুরুষদের সাধনা ব্যষ্টি মুক্তি ও আদর্শ স্থাপনার জন্ম। সাধনা হিসাবে ছুইই এক, তবে উদ্দেশ্য পৃথক।

তিনি বছ সাধনার ভিতর দিয়া সেই 'একের' দিকে অগ্রসর হন নাই, বরং একছে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বছ সাধনার প্রতি প্রবাহিত হন। অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে কোন দেব-দেবী সাধনা না করিয়া মূল আত্মতত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যে সাধনা করিয়াছেন তাহাতে আপনা হইতেই তাঁহার সকল দেব-দেবীর দর্শন হইয়াছে। তাঁহার ইপ্ত ছিল আত্ময়, সর্বভাবময়। সকল দেব-দেবীর ভিতর যিনি তিনিই তাঁহার ইপ্ত। তিনি ঈশ্বরকে মাতা পিতা স্থা রূপে বা ভাবে দেখেন নাই। আত্মাকে আত্মারূপে বা স্বরূপে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—"দিন থাকিলেই যেমন রাত্র থাকে, স্থ্য থাকিলেই ছঃখ থাকে, তেমনি ইপ্ত থাকিলেই অনিপ্ত থাকে। প্রাণের সেবা কর, প্রাণের সেবা করিলেই ইপ্ত, সেবা না করিলেই অনিপ্ত। প্রাণকর্ম্ম করিলেই প্রাণের সেবা করা হয়। প্রাণের চঞ্চলতাই অনিপ্ত, স্থিরভই ইপ্ত।"

আত্মনর্শনই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মানব জীবন ধারণ করিয়া আত্মনর্শনই যদি না হইল তাহা হইলে মানব জীবন রুথা। এই ছিল তাঁহার জীবন দর্শনের মূল কথা। তিনি বলিতেন—কত ভাল থাইলাম, কত ভাল থাকিলাম অর্থাৎ জাগতিক সুখ ভোগ কতথানি করিলাম ইহা মানব জীবনের উদ্দেশ্য নহে। তিনি বলিতেন নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াই বা কি হইবে অথবা ধর্মের প্রচার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়াই বা কি হইবে যদি না আত্মনর্শন হইল তিনি বলিতেন জগতের উপকার করিবার জন্ম এত ব্যস্ত কেন জগতের স্থায়ী উপকার কত্ট্রক করিতে পার যাহা পার তাহা অস্থায়ী। আত্মান্মসন্ধানের পথ দেখানই স্থায়ী উপকার। তাহা হইলে জীবের জন্ম-জন্মান্তরের হৃঃখ ঘূচিয়া যায়, ভবরোগ চলিয়া যায়। জন্ম গ্রহণ না করিলে আর হৃঃখ করিয়াছেন। তিনি অধিক কর্মের ভিতর জড়িয়ে পড়িতে বারবার নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে মন সদা সর্ব্বদা আত্ম্যানে তন্ময় থাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়, সেই মন যদি সব সময় পরোপকার অথবা স্বার্থ চিন্তায় ব্যস্ত থাকে তাহা ইইলে বৃঝিতে হইবে মনের অপচয় হইতেছে, চাঞ্চল্য থাকে তাহা ইইলে বৃঝিতে হইবে মনের অপচয় হইতেছে, চাঞ্চল্য

বাড়িতেছে। বাঁহারা পরোপকার করেন তাঁহারা ভাল লোক ঠিকই, কিন্তু তাহাতে আত্মলাভ হয় না। ঐপ্তলি সাধনপথের বহিরক্ত মাত্র। আত্মলাভ যদি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ঠিক করিয়া থাক তাহা হইলে সর্ব্ব দা প্রাণের সেবা কর অর্থাৎ প্রাণকর্ম কর, আত্মধ্যানে তন্ময় হইয়া থাক। প্রাণকর্মে শৈথিলা এবং প্রচেষ্টার অভাব থাকিলে সেই মূল্যবান মহারত্ম পাইবে না। এর জন্ম চাই বিবেক-বৈরাগ্য ও দৃঢ়তা। তাই বলিয়া তিনি কখনও উৎকট বৈরাগ্যকে প্রশ্রয় দিতেন না। বলিতেন উৎকট বৈরাগ্য হঠকারিতার সমান। তিনি ভাষণ দিতে একেবারে নিষেধ করেন নাই, বলিতেন আগে নিজে আত্মসাক্ষাৎকার কর, স্থায়ী স্থিতিলাভ কর তারপর ভাষণ দাও বা অন্থ কিছু কর। সাধন বিহীন ব্যক্তির দশ-বিশটা বই পড়িয়া পণ্ডিত সাজিয়া ধর্মের প্রচার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়া বেড়ানকে তিনি একেবারে অপহন্দ করিতেন।

তিনি ছিলেন স্বভাব যোগী ও নির্ভেজাল যোগী। তাই তাঁহার কথা সকলের মনে ছোঁয়াচ লাগাত, আলোড়ন তুলিত। ধর্ম নিয়া, ঈশ্বর সাধনা নিয়া কপটতা, ভণ্ডামি, স্থাকামি, ছলচাতুরি, গোঁড়ামি এ সবের প্রতি তিনি ছিলেন থড়াহস্ত। এ সবকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। তাই তিনি সকলকে বলিতেন—চালাকির দারায় ছনিয়ার সবকিছু পেতে পার, কিস্তু আত্মলাভ হয় না।

ভারতাকাশে তাঁহার আবির্ভাব মান্থারের মনে তীত্র দীপ্তি ছড়াইয়া চমক লাগাইয়াছিল। তাই ভারতের মান্থার তাঁহাদের হুরস্ত ঈশ্বর পিপাসাকে পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে একান্ত আপনার করিয়া নিলেন। তিনি ছিলেন সত্যের খাঁটি উপাসক। তাই তিনি খাঁটি ভারতীয় যোগী হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভেদাভেদ ছিল না। তিনি বলিতেন—সকল মান্থাই একই ঈশ্বরের সন্তান, সকল মান্থাই তাঁহার সাধনা করিতে পারে, সকল মান্থাই এই যোগসাধনার অধিকারী। তাই তিনি ধরিত্রীর সকল পাপীকে অভয় দিয়া বলিলেন—কেহ পাপী নয়, কেহ পুণাাত্মাও নয়। কুটস্থে মন রাখিলে পাপ নাই, মন না রাখিলেই পাপ। এই ধরণের নিঃসংশ্বাচ কথা তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সকল ধর্মের সাম্যের যোগী হইতে পারিয়াছিলেন। তার কথার কথা নহে—তিনি নিজে সাধনা করিয়া তাহা দেখাইলেন। তিনি হিন্দুর সকল দেব-দেবীকে দেখিলেন, খোদা আল্লা তাহাও দেখিলেন। এবং আরও অগ্রসরু

হইয়া জানাইয়া গেলেন প্রকৃত ঈশ্বর কি, প্রকৃত খোদা বা আল্লা কি। এমন কথা কয়জন যোগী বলিতে পারিয়াছেন ় তাই তাঁহার অমৃতময় বাণী সকল মানব হৃদয়ে ঈশ্বর সাধনার প্রতি অটুট অনভ বিশ্বাস আনিয়া দিয়াছে।

যোগিরাজ বলিতেন মানব সমাজে প্রচলিত সংস্থারঞ্জির পরিবর্ত্তন ঘটান উচিত। অনেকক্ষেত্রে ঐগুলি কুসংস্থারে দাঁডাইয়া গিয়াছে। ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থগুলিকেই একমাত্র ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। তিনিই প্রথম প্রচার করেন যে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিকে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিয়া তাহার ভিতর হইতে সাধনলর প্রকৃত গৃঢ় তত্ত্ব সকল উদ্ধার করিতে হইবে। তিনি কেবল বলিয়াই ক্ষাস্ত হন নাই, পরস্ত বহু পুরাতন শাস্ত্র গ্রন্থগুলির গূঢ় সাধন তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন যাহ। সাধকদের নিকট অতান্ত প্রয়োজনীয়। তিনি গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা করিয়া তাহার কয়েক শত পুস্তক ছাপাইয়। ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি ধর্ম্মের গোঁড়ামি সমূহকে পরিত্যাগ করিয়া ইহার সংস্কার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি ভারতভূমিতে ঋষিরূপে আবিভূতি হইয়। সকলকে প্রাচীন আদর্শ অন্ধ্রুসরণ করিতে বলিয়া গিয়াছেন। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ এবং গহী জীবনের সহিত আধ্যাত্মিক জীবনের সমন্বয়গুলি প্রথমে নিজ জীবনে আচরণ করিয়া পরে সহজ সরল ভাবে প্রকাশ করিয়া মানবকে এক নৃতন জগতের সন্ধান দিয়াছেন। প্রাচীন যোগশাস্ত্রগুলি এবং উচ্চ আদর্শগুলি কিলাবে সহজে জীবনে অনুসরণ করা যায় তাহা তিনি শিথাইয়াছেন। সংসারের কর্মকোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও কিরূপে অধ্যাত্ম জগতের উচ্চ আদর্শে মামুষ তাহার জীবনকে পরিচালিত করিতে পারে এবং ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে পৌছাইতে পারা যায় তাঁহার জীবনই একটি জীবস্ত প্রমাণ। ভোগ লালসায় মত্ত অন্ধ মানবের সন্মুখে তিনি যে নৃতন সাত্তিক পথ দেখাইয়াছেন তাহা গৃহী নরনারী কোন দিনই ভুলিবে না। বর্ত্তমানে মানব সমাজে ধর্মের গৃঢ় রহস্ত অবগত হইবার এক প্রবল আকাজ্জা দেখা যাইতেছে। বর্তমানের এই প্রচার সর্বব্য সময়ে, এই মহান্ অধ্যাত্মশিক্ষকের চরিত্র ও উপদেশ বিশেষভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য। পুরী, কাশী, श्रिकात, वांकूड़ा, विकृत्रुत, तांही, मान्नात, क्यूखावारमत मानिश्रुत, ঝাড়গ্রাম, দেওঘর, হাওড়া, কলিকাতা প্রভৃতি বহু স্থানে তাঁহার সমাধি ও শ্বৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাঁহার ভক্তগণ আজও সেই সব স্থানে নিত্য পূজা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার পূত স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন।

ভারতবর্ষ ছাড়াও পৃথিবীর নানা দেশে তাঁহার বাণী প্রচারিত হইতেছে।

কেবল হিন্দু বলিয়া যোগিরাজকে বিচার করিলে তাঁহাকে ছোট করিয়া দেখা হইবে। তিনি ছিলেন মানব ধর্মের মূর্ত্ত প্রতীক। তিনি বলিতেন এই অমর যোগসাধন করিতে হইলে চাই একটি মন্থয় শরীর আর করিবার মত সদিচ্ছা। ইহা যাহার আছে সে অনায়াসেই এই সাধন করিতে পারে। যে ধর্মেরই অন্তর্গত হোন না কেন, সকল ধর্মের মান্থ্রের মধ্যে যে সেই শাশ্বত আত্মা বিরাজমান, বেদ উপনিষদ্ গীতার সেই মহান বাণী পুনর্ঘোষণা করিয়া বিভিন্ন ধর্মের মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। তাই দেখা যায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মের ও বর্ণের মান্থ্র তাঁহাকে আপ্রয় করিয়াছিলেন। সেইজন্ম আজকের এই হানাহানির দিনে একমাত্র তাঁহার আদর্শ ই মান্থ্রের অবলম্বন।

এই জড়বাদের যুগে তিনি অধ্যাত্মন্তানের এক উচ্চ ও জীবস্ত আদর্শ আমাদের সন্মুখে রাখিয়াছেন। বিষয়-বৈভব ছাড়াও মান্থবের এক চরম ও পরম কামনার জিনিস আছে, সেই আত্মমুক্তিই যে মানুধের কাম্য এবং সংসারী মানুষ কেমন করিয়া সেই শাশ্বত অবায় পদ পাইতে পারে, এই চিরস্তন সত্যের দিকে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাই ত তিনি 'গৃহীর ভগবান্।'

অনেক বড় বড় আদর্শ আছে যাহা কেবলমাত্র মৃষ্টিমেয় তেজস্বী মানুষ তাঁহাদের জীবনে কাজে লাগাইতে পারেন। ঐ আদর্শগুলি সর্ববসাধারণের পক্ষে উপযোগী নহে। আমরা বরং সেই আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলি যাহা সর্বশ্রেণীর মানুষ একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহাদের জীবনে রূপায়িত করিতে পারেন। শ্রামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় তেমন আদর্শের কথাই বলিয়াছেন। তিনি শুধু তেমন আদর্শের কথা সকলকে বলিয়াই নির্ত্ত হন নাই, নিজ জীবনে পরিপূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেন সঠিক কর্ম্মের মাধ্যমেই আপন আপন জীবন গঠন করিতে হইলে কোন কিছুই ত্যাগ করা যায় না। সংসারকে ত্যাগ করা উচিতও নহে। কারণ এইখানেই ত সকলের জন্ম হয় এবং বাঁচিয়া থাকে। অতএব সবকিছুর মাঝে থাকিয়া, কোন কিছু পরিত্যাগ না করিয়া সঠিক কর্ম্মের দ্বারা কিপ্রকারে ধীরে ধীরে জীবনকে গঠন করিয়া জীবনের যাহা চরম ও পরম

কাম্য তাহা লাভ করা যায় তাহার নির্দিষ্ট, সঠিক ও বিজ্ঞান সম্মত পথ তিনি সকলকে দেখাইয়া গিয়াছেন: যাহা আজু প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন।

যোগীর দেশ ভারতবর্ষ। সনাতন ধর্মের মেরুদণ্ডই হইল যোগ। যোগ ব্যতিরেকে সনাতন ধর্মকে জানা যায় না এবং সনাতন ধর্মকে না জানিলে অধ্যাত্ম-ভারতকে জানিতে হইলে প্রথমে ভারতের যোগিদের জানিতে হইবে এবং যোগিদের জানিতে হইলে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অমুসরণ করিতে হইবে। তাই ভগবান্ মর্জ্জ্নের মাধ্যমে সকল মানবকে উপদেশ দিলেন যোগী হইবার জন্ম। তিনি শুনাইলেন তপন্থী, জ্ঞানী, কর্ম্মী সকলের অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সেই সনাতন ভারতবর্ষের মানুষ যদি ভারতীয় যোগিদের না জানে এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অমুসরণ ন। করে, তাহ। হইলে বুঝিতে হইবে জন্মস্ত্রে ভারতীয় হইলেও তাঁহাকে প্রকৃত ভারতীয় বলা যায় না। তাই যোগ ছাড়া ভারত নাই, ভারত ছাড়া যোগ নাই।

প্রতোক জাতির একটা নিজম্ব ভাবধারা আছে, উহাতে জাতির কল্যাণ সাধিত হয়। ভারতবর্ষের ভাবধারা অধ্যাত্মবিছা, আত্মবিছা, ব্রহ্মবিছা বা যোগবিছা। ঋষি সেবিত ও প্রদর্শিত সেই আত্মবিছা বা যোগবিছা আপাততঃ লোকচক্ষুর অস্তরালে থাকিলেও ভারতবাসীর ধমনীতে কল্পধারার মত চির প্রবহমাণ। সেই লপ্তপ্রায় আত্মবিছা কেবলমাত্র সীমিত যোগ-বিদদের অধিগম্য ছিল। যোগিরাজ জানিতেন এই আত্মবিভারপ মহান ও অমর যোগসাধন ছাড়া ভারতবাসীর জীবন পূর্ণ হইবে না। তাই তিনি এই জাতীয়-সম্পদকে গিরি-গুহ। হইতে প্রকাশ্যে আনয়ন করিয়া জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ছডাইয়া দিলেন। পর্বের এই আত্মবিদ্যা পাইবার আশায় অনেক মানুষকেই ঘর সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিরি কন্দরে সাধু-মহাত্মাদের পিছনে ছুটিতে হইত। সংসারী মানুষ, সমস্তায় জর্জরিত যাহাদের জীবন, তাহাদের মাঝে তিনিই প্রথম সেই ঋষি সেবিত আত্মতত্ত্বরূপ অমর যোগসাধনকে পৌছাইয়া দিয়া জাতির জীবনে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহারই দৌলতে আজ এই বিছা স্থলভ হইয়াছে। ভারতবাসী তাঁহারই মাধ্যমে আবার সেই ঋষি প্রদর্শিত পথকে ফিরিয়া পাইয়া ধন্ত হইয়াছে। তিনি যে আধ্যাত্মিক দীপ জালিয়া গিয়াছেন তাহা আজ লক্ষ লক্ষ মানবের হৃদয়ে দীপামান। অর্জ্জনরূপী

এই মহান্ গৃহিযোগী কৃষ্ণক্ষপী বাবাজী মহারাজের প্রচেষ্টাকে সার্থক রূপদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

জীবমুক্ত মহাপুরুষগণ চিরদিন ত্রিতাপ দশ্ধ সংসারী জীবের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন। এই প্রয়োজনে সময়ে সময়ে নির্জ্জন সাধনকদর হইতে লোকালয়ে আসিয়া বন্ধজীবকে মুক্তির পথ দেখান। প্রয়োজন ক্ষেত্রে তাঁহারা সাধনার যথার্থ রূপরেখা নিরূপণ ও পথ প্রদর্শন করিবার জন্ম লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া সংসারীদের সঙ্গে মিশিয়া যান, ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা। যে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, চিম্ময় আত্মসত্তা একদা শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের সহযোগিরূপে হিমালয়ের নির্জন গুহাগ্রে সমাধিমগ্ন ছিলেন; তিনিই লোক কল্যাণের জন্ম ও লোক স্থিতি রক্ষার জন্ম পূর্ববশরীর ত্যাগ করিয়। শ্যামাচরণরূপী দেহধারণ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হন। নবীন উল্লয়ে বদ্ধ জীবকে জীবস্বক্তির নিশ্চিত পথপ্রদর্শনের জন্ম কালচক্রের আবর্ত্তনে ও যোগোক্ত নির্ভুল পথে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের সহিভ তাঁহার পুনর্মিলন ঘটে এবং তাঁহার জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত অধ্যাত্ম পুনর্জাগরণ ঘটে। সেই অতি মানব সাধারণ মানুষের বেশধারণ করিয়া সাধারণের মত জীবনযাপন করিয়া ভ্রান্ত মানবদের আবার একবার অমৃতত্বলাভের রাজপথ দেখাইয়া দেন। যখনই যেখানে ধর্ম্মের প্লানি দেখা যায় তথনই সেইখানে সেই সব মহাত্মার আবিভাব ঘটে এবং রাজপ্ত হইতে বাধা অপসারণ করেন। তিনি তাঁহার পদান্ধায়ুসারীদের আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন—"জিসকা বোঝ বহ খুদ উতার লেগা। জো ভগবান কো হামেসা ধ্যান করে উসকো কাম উহ করতা হায ।"

প্রবিশিষ্ট (ক্র) যোগিবাজের জন্মপ্রিকা

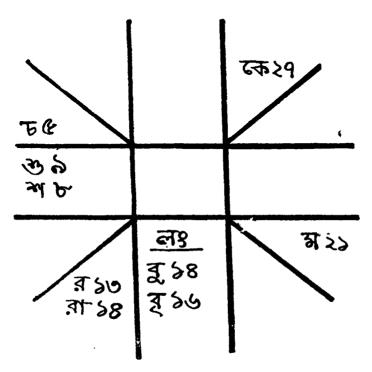

স্ষ্টির আদিযুগ থেকে শুরু করে বর্ত্তমান পর্যান্ত ভারতবর্ষের মাটিতে একটা অদৃশ্যশক্তির লীলা আশ্চর্যা নীরবতায় বাল্ময়। এই অদৃশ্য শক্তির নাম ধর্মশক্তি, ধর্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান ব। বিরাট ঈশ্বরকে মানুষের ছোট্ট আঙিনায় নামিয়ে আনার প্রয়াস। তাই বোধহয় ভারতক্ষেত্রের অপর নাম ধর্মক্ষেত্র। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চূড়াস্ত আশ্বাস—'সম্ভমামি যুগে যুগে'—তাই বোধহয় রূপ-পরিগ্রহ করে ভারতের আকাশে-বাতাসে রেণুতে জলে স্থলে অন্তরীকে। শতাকীর পর শতাকী, ইতিহাস তার সাক্ষী।

ঠিক এমনি একজন মহামানব আবিভূতি হয়েছিলেন বাংলার কৃষ্ণনগরের পাশে ঘুরণী গ্রামে ১২০৫ বঙ্গান্দের ১৬ই আশ্বিন (মঙ্গলবার) অপরপক্ষীয় 🎄 সপ্তমী তিথিতে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন লাহিড়ী মহাশয়ের ঔরসে—মাতা 🦠 মুক্তকেশী দেবীর গর্ভে। আবার যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠলো শাশ্বত গীতার বাণী—

> তপস্বিভ্যোহধিকে। যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ। ক্ষিত্যশ্চাধিকে। যোগী তস্মাদ্যোগী ভবাৰ্জ্জ্ ন ॥

এই যোগসাধনার মস্ত্রেই দীক্ষিত হয়েছিলেন শ্রামাচরণ। এই সাধনার বেদীমূলেই উৎসর্গীকৃত হয়েছিল তাঁর তকু মন প্রাণ সব। তিনি হয়ে উঠেছিলেন যোগিরাজ শ্রীশ্রামাচরণ লাহিড়ী। জ্যোতিষশান্ত্র বিচারেও তাঁর সধ্যাত্মজীবন ও জ্যোতির্শয়স্বরূপতার প্রকাশ দেখা যায়।

এই লোকোত্তর মহাপুরুষের রাশিচক্রের যথার্থ জ্যোতিষ বিচার ( Astrological interpretation) আমার কাজ নয়। তাঁরই কুপায় যা আসে, যেটকু আসে সাহসে ভর করে লিপিবদ্ধ করিলাম। শ্রীযুক্ত লাহিডী মহাশয়ের লপ্ন তুলা ( Libra ), রাশি মিথুন ( Gemini ), নক্ষত্র মৃগশিরা। এই মুগশিরার ধর্ম অম্বেষণ করা, থোঁজা। জাতক কাকে যেন থোঁজে. কাকে যেন চায়, কি যেন অম্বেষণ করে। আর মিথুনের আনন্দ তার ্সজনশীলতা ও প্রকাশধ্মিতার মধ্যে। একটা ভাব, একটা abstract idea সে অত্যন্ত concrete ভাবে প্রকাশ করতে চায়। Alan Leo-র ভাষায়-"Gemini, the synthesiser, manifests the combination of the two-adaptability and intellect....... So Gemini produces enthusiastic, impressionable, sympathetic and is Motive." একবার সে চারপাশে ছডিয়ে পডছে, আবার গুটিয়ে নিজের মধ্যেই ফিরে আসছে। পুরুষের সৃষ্টিশক্তি ও নারীর আধারশক্তির প্রকাশ এক সঙ্গেই সে নিরম্ভর করে চলেছে। নিজের চারপাশের খুঁটিনাটির সম্বন্ধেও সে অতি সতর্ক। সদাজাগ্রত বিচারশক্তি, অমুভবক্ষমত।, মননশীলতা, ধ্যানধারণা ও সর্বোপরি মানসিক ইচ্ছাশক্তির প্রতীক সে। লপ্লটি হোলো তুলা। যার গতি বায়ুর গতির কথা স্মরণ করায়, যা

লপ্লটি হোলো তুলা। যার গতি বায়ুর গতির কথা স্মরণ করায়, যা ্কালের ক্ষণবিন্দুর মধ্যেও অনস্তগামী। তার মধ্যে আবার শীতলতা আছে, কমনীয়তা আছে, পেলবতা আছে, আর আছে যুক্তিবাদ (rationalism)। সব সময়ে যুক্তির নিক্ষে যাচাই করে যার যাত্রা হয় শুরু। লগ্নাধিপ গ্রহটি কিন্ত শুক্র-সঞ্জীবনী মন্তের উদ্গাতা,—যার সংস্পর্শে অচেতন জড়ও পায় প্রাণ ১ কঠিন কঠোর শাস্ত্রজ্ঞানকে এবং ফুর্লভ অমুভূতিকে বাল্ভবামুগ সহজ সরল প্রয়োগকুশলতায় ফুটিয়ে তুলতে বিনি সক্ষম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থিব বস্তুর উপর যিনি সচেতন, বিশ্বস্ত এবং সম্পূহ'ও বটে, সেই ভার্গবের প্রভাবেই যোগিরাজ ছিলেন সংসার বন্ধনে আবদ্ধ, চাকুরিজীবী, পূর্ণ-কাম। নবমস্থ তথা ভাগ্যস্থ চল্রের উপর লগ্নস্থ রহস্পতির নবমদৃষ্টি তাঁকে করে তুলেছে সংসারী অথচ সন্ন্যাসী, সকাম অথচ নিছাম, ভোগী অথচ ত্যাগী, পাথিব অথচ অপাথিব আনন্দের অধিকারী। লপ্নের চতুর্থ পঞ্চমাধিপতি শনৈশ্চর হলেন সর্ব্বপ্রধান গ্রহ, যা আবার জলরাশি কর্কটে অবস্থিত এবং লগ্নাধিপতি শুক্রযুক্ত। শনি মৃত্যুকারক, ছঃখবাদী, কঠোর তপোত্রতী (symbol of austerity) 'তপসা-দগ্ধদেহায়'। তীব্রতম একাগ্রতা, পবিত্রতা, সততা, নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা, জ্ঞান (wisdom), মেধা, আত্মারাম অবস্থা, নিয়মশৃঙ্খলা (strictest discipline ), সবই শনির দান। শনির কুপা ছাড়া রাঙাচরণ দর্শন অসম্ভব। এ হেন শনিমহারাজ শুক্রযুক্ত হয়ে দশমস্থানে (কেন্দ্রে) চন্দ্রের ঘরে অবস্থিত হয়ে স্বঘরে চতুর্থস্থানে তথা মকরে দক্ষ নিক্ষেপ কর্তন্ন। তাঁর আর ছটি দৃষ্টি পড়ছে কন্সায় ও মেষে, যথাক্রমে লগ্নের দ্বাদশে ও সপ্তমে (কেন্দ্রে) এবং উক্ত দশমপতিটিও আবার নবমে বুধের ঘরে (কোনে) অবস্থিত। উক্ত বুধ আবার লগ্নে (কেন্দ্রে) বৃহস্পতিযুক্ত অবস্থায় শুক্রের ঘরে। কেন্দ্র ও কোনের এই যোগাযোগের নামই রাজযোগ। শুক্র ও শনির অবস্থান এবং তৎসঙ্গে বৃহস্পতি, বৃধ ও চন্দ্রের সম্বন্ধসূত্রই বা যোগই জাতককে যোগসাধনার ক্ষেত্রে উত্তুঙ্গশিখরে সিংহাসন দান করেছে এবং সেই সিংহাসন দৃঢ়ীকৃতও করে দিয়েছে। শুক্র কাম, শনিও কাম, তাই তিনি আজীবন নেশার বস্তুই খুঁজেছেন; স্থুখ তিনিও চেয়েছেন। রূপ রস গন্ধ স্পর্শের নাগালের বাইরে, উর্দ্ধে যে একটা অমর্ত্তালোক আছে, যেই আনন্দলোকে ভক্ত-ভগবানের নিরম্ভর মিলন হয় মানসে, সেই আনন্দঘন দিব্যলোকে তাই শ্রামাচরণ নিরম্ভর সম্ভরণশীল।

> শ্রীগুরুদাস চক্রবর্ত্তী ১৫৩, মহারাজা নন্দকুমার রোড (সাউথ) ্র কলিকাতা-৭০০০৬

## অন্যান্য বই

- ১। শ্যামাচরণ ক্রিয়াযোগ ও অবৈতবাদ— অশোক ক্যার চটোপাধার।
- ২। যোগিরাজ শ্যামাচরণ গ্রন্থাবলী, পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত—অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।
- ৩। প্রাণমরং জগং –অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়।
- ৪। সতালোকে সভাচরণ—অশোক কুমার চট্টোপাধাায়।

## প্রাপ্তিস্থান

- ১ मह्म लाइरावती, २/১, मामाहत्रन एन ब्ह्रीहे, किल-१०
- ২ সংশ্রুত প্রশতক ভাশ্ডার, ৩৮, বিধান সরনী, কলি—৬
- ৩ নাথ বাদার্স, ১, শ্যামাচরণ দে ন্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩
- 8 एम व्यक व्होत्र, ५०, विक्य छाहोड़ी ड्रीहे, किन -००
- ৫ (न्नाव नारेखन्नी, २, मामाहन ए छोटे, कनि--१०
- ७ अयुग्न श्राह्मकानय, ১২/১বি, विक्य ह्याहाखी व्याहि, क्ल--१७
- ৭। বিশ্বাস বৃক খল, ৪৪, মহাত্মা গাংধী রোড, কলি—১
- ৮। সবোদয় বৃক ফল, হাওড়া রেল ফেশন,
- ১। শ্যামাচরণ প্রকাশনী, ৬৫/৬, কলেজ ন্ট্রীট, কলি—৭৩

ও অন্যান্য বইয়ের দোকান,